



# তাফসীরে তাবারী শরীফ

# আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ (প্রথম খণ্ড) তাফসীরে তাবারী শরীফ প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ
ভাদ্র ঃ ১৪০০
রবীউল আউয়াল ঃ ১৪১৩
সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৯৩

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১১৭ ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৩৯ ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭ ১২২৭ ISBN : 984-06-0105-9

প্রকাশক পরিচালক অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুলণে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

বাঁধাইয়ে আল–আমীন বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস ৮৫. শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ রফিকুল ইসলাম

भृला : 8४०

TAFSIR-E-TABARI SHARIF (1st Volume) (Commentary on the Holy Quran) Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh.) in Arabic, translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and published by Director, Translation and Compilation Section, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka--1000. September 1993



#### আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য। দর্মদ ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামগণের প্রতি।

মানবজীবনকে কুরআন মজীদের ছাঁচে গঠন করার জন্য প্রথমে কুরআন বুঝা প্রয়োজন।
মাতৃভাষায় কুরআন মজীদকে বুঝার জন্য প্রায় শতাব্দী কালেরও অধিক সময় ধরে বাংলা ভাষায়
ভার তরজমা ও তাফসীর প্রণয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায়
রেখে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মুসলিম জগতে সমাদৃত প্রামাণিক তাফসীরগুলোর পর্যায়ক্রমে
বংগানুবাদ প্রকাশের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীরে তাবারী আমাদের
ভাফসীর প্রকল্পের অন্যতম প্রকল্প। এ তাফসীরখানা ইসলামের প্রাথমিক যুগের জগদিখ্যাত
এক প্রামাণ্য তাফসীর। এর প্রণেতা আল্লামা আবৃ জাফর মুহামাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র)।

কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় প্রায় সাড়ে এগার'শ বছরের সুপ্রাচীন এ তাফসীরখানা মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে সমাদৃত। তত্ত্ব ও তথেয়র বিশুদ্ধতার কারণে পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত ও গবেষকগণও তাফসীরখানার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে গ্রেট বৃটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরখানার প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে। এতে গ্রন্থখানির প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগ প্রকাশ পায়।

খ্যাতনামা মুফাসসিরগণ সমনয়ে একটি সম্পদনা পরিষদ-এর তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমবৃন্দ তাফসীরখানার বাংলা তরজমা করেছেন। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আমরা আলাহ তাআলার শোকরগোজারী করছি। আশা করি, এভাবে এর বাকী খণ্ডগুলোও সুধী প্রাঠকদের হাতে তুলে দিতে আমরা সক্ষম হবো ইন্শাআলাহ। তদসংগে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি এর অনুবাদকবৃন্দ ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে ম্বারকবাদ জানাই। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্ভা–কর্মচারীবৃন্দসহ এর প্রকাশনায় যারা সাহায্য–সহযোগিতা করেছেন তাদের স্বাইকেও ম্বারক্বাদ জানাই।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দিগী যাপনের তাওফীক দিন এবং আল্লামা তাবারীকে জান্নাতে সুমহান মর্যাদা দান করুন এ মুনাজাত করি। আমীন। ইয়া রাশ্বাল আলামীন।

তারিখ ঃ ভাদ্র, ১৪০০ সাল - সফর, ১৪১৩ হিজরী

মোঃ শফিউদ্দিন মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

### প্রকাশকের কথা

ু আল্হামদু লিন্নাহ্।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রথম খণ্ডের বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আল্লাহ্ রান্দ্রল আলামীনের দরবারে জানাই সীমাহীন শুক্রিয়া।

বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে এ তাফসীরখানা প্রথম থেকে তিন খণ্ড বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে এর দিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলেও নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা হেতু প্রথম খণ্ডখানি প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এজন্য পাঠকবৃন্দের অস্বিধার কথা শরণ করে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

তাফসীরে তাবারীর অনুবাদ পাণ্ড্রলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের স্বাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবৃল করুন এ মুনাজাত করি।

নির্ভুলভাবে কিতাবখানি প্রকাশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও এতে ভুলক্রটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ রকম কোন ক্রটি সুধী পাঠক আমাদের জানালে আমরা ইন্শাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব।

আরাহ্ রাব্দুল আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝা ও তদ্নুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্দাল আলামীন।

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ২৩১৩৯৬

### সম্পাদনা পরিষদ

| মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম   | সভাপতি     |
|---------------------------------|------------|
| ডঃ এ,বি,এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী | সদস্য      |
| মাওলানা মুহামদ ফরীদুদ্দীন আতার  | ঐ          |
| মাওলানা মুহামদ তমীযুদ্দীন       | खे         |
| মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক      | প্র        |
| জনাব মুহামদ লুতফুল হক           | সদস্য সচিব |

### অনুবাদক মণ্ডলী

- ১. মাওলানা মুহামদ মৃসা
- ২. মাওলানা ইসহাক ফরিদী
- ৩. মাওলানা মোজামেল হক
- ৪. মাওলানা আ.ন.ম রহুল আমীন চৌধুরী
- ৫. মাওলানা বুরহান উদ্দীন
- ৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল
- ৭. মাওলানা বশীর উদ্দীন
- ৮. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম



### সম্পাদনা পরিষদের কথা

আল্লাহ্ রাব্দুল আলামীন বিশ্বমানবের হিদায়াতের জন্য রহমাতুল্লিল আলামীন প্রিয়নবী হযরত মুহামাদুর রাস্লুলাহ্ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে কুরআন করীম ও ফুরকানে হামীদ নাথিল করেন। এই মহাগ্রন্থ বিশ্বমানবকে সত্য-সুন্দর পথের দিশা দেয় এবং সার্বিক কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ মহাগ্রন্থ দিয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দুনিয়ার যেখানে যতদূর বিস্তার লাভ করেছে, শান্তি ও সুথের আলোকচ্ছটায়

আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বমানবের প্রতি তাঁর পরম করুণার নিদর্শনস্বরূপ কুরআন করীম নায়িল করিছেন। সেজন্য তাঁর মহান দরবারে লক্ষ কোটি সিজদায়ে শোকরানা। বিশ্বনথী হযরত মুহামাদুর রাস্লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দর্কদ ও সালাম, যিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরের বিরামহীন নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দারা এ মহাগ্রন্থের সকল শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন এবং কুরআনী যিলিগীর নমুনা স্থাপন করেছেন।

কুরআন মজীদ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহর কালাম। তার ভাব ও ভাষা, শব্দ ও অর্থ সবই তাঁর নিজন্ব। কুরআন মজীদ ফেরেশতা—শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুক্তফা সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাযিল হয়। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন কাজ। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের ভেতরই রয়েছে। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা সর্গান্ত আয়াতে পাওয়া যায়। আবার হাদীস শরীফেও অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেও কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। সাহাবা কিরামের আমলেও কিছু সাহাবী কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিভাবে তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগ পারি দিয়ে এখন পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা বা তাফসীরের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষায় যুগে যুগে মুফাস্সির বা ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ তাঁদের সারা জীবনের সাধনায় এর ব্যাখ্যা–বিশ্লেযণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ কুরজান মজীদের ভাষাকে জাপন করে এবং মাতৃভাষায় তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরজান মজীদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বাংলা ভাষায় কুরজান মজীদের তরজ্বমা ও তাফসীরের ইতিহাস সুগ্রাচীন নয়। বিস্তারিত ও মৌলিক তাফসীর প্রণয়নের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে এই অধম জাতির সামনে বাংলা ভাষায় তাফসীরে নূরুল কুরজান নামে একখানা মৌলিক, প্রমাণ্য ও বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছে। তাফসীরে নূরুল কুরজান ইনশাআল্লাহ্ ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। আলহামদু লিল্লাহ্, ইতিমধ্যে ১৭ (১৭ পারা) খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, গত সোয়া শ' বছর যাবত মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা প্রকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু সর্বাংগীন সার্থক এবং সুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তাফসীরকারই পূর্ণ তাফসীর প্রকাশে সক্ষম হননি। অবশ্য উর্দৃ ভাষায় রচিত কিছু তাফসীরের বাংলা অনুবাদ হয়েছে।

'তাফসীরে তাবারী' ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিশাল তাফসীর। এটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত আরবী ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত ইমাম তাবারী রহমাত্র্রাহি আলায়হি। এতে তিনি কুরআন মজীদের প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ একটি ব্যতিক্রমধর্মী নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই তাফসীর গ্রন্থখানা তৎকালীন প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রণীত হয়েছিলো। এর পূর্ণ নাম "আল—জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন", সংক্ষেপে "তফসীরে তাবারী" নামে সমধিক পরিচিত।

এই তাফসীরের বাংলায় রূপান্তর নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়ে এক মহৎ উদ্যুমের পরিচয় দিয়েছে। এই কাজটি সম্পাদনার জন্য একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়। যাঁরা অনুবাদের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরাও এক বিশাল কাজ করেছেন। কেননা পূর্বেই বলেছি, এ কাজ সহজসাধ্য নয়।

জনুবাদকর্মকে ঢেলে সাজানো সম্পাদকমগুলীর দায়িত্ব। তাঁরা দায়িত্ব সচেতন থেকে নিয়মিত কর্মরত আছেন। কাজটি দুরহ। বাস্তবক্ষেত্রে না আসা পর্যন্ত এই বিষয়ে সঠিক ধারণা করাও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে দেশের জ্ঞানী–গুণী সবার নিকট আমরা দোআপ্রার্থী।

আল্লাহ্ তাআলা জাল্লা শানুহর মহান দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন এ মহতি উদ্যোগকে কর্ল করেন এবং একাজকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা করেন। আরো দুআ করি, বাংলা ভাষাভাষী সবাই যেন আগ্রহ সহকারে এ কিতাব পাঠ করে নিজেদের জীবনে জান্নাতের অমিয় সুধা লাভ করতে পারেন।

আমীন! সুমা আমীন!!

## ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবৃ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ২২৪/২২৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩৮/৮৩৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ্র শাসনামলে ইরানের কাম্পিয়াস সাগরের তীরবর্তী পাহাড়ঘেরা তাবারিস্তানের আমূল শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জারীর, দাদার নাম ইয়াযীদ, পরদাদার নাম কাছীর এবং তিনি গালিবের পুত্র। তাবারিস্তানের অধিবাসী হিসেবে পরিচয়সূচক 'তাবারী' শব্দটি তার নামের শেষে সংযোজন করা হয়েছে। ইমাম তাবারী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান—পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনুল করীম মুখন্ত করেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলেবেলায় স্বগৃহে অবস্থানকালেই অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি উদ্গ্রীব ছিলেন। কাজেই নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তিনি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত করতে থাকেন। প্রথমত রায় এবং তার নিকটস্থ শহরসমূহে সফর করেন। তারপর হয়রত ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বল রহমাত্র্লাহি আলাইহির নিকট হাদীস শরীফ অধ্যয়নের জন্য বাগদাদ গমন করেন। তিনি বাগদাদে পৌছার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই হয়রত ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বল রহমাত্র্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন। অবশেষে তিনি বসরা ও কুফাতে কিছুকাল অবস্থানের পর আবার বাগদাদ ফিরে আসেন। বাগদাদে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি মিসরে চলে যান। মিসরের প্রথে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করে হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মিসরে অবস্থানকালেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পুনরায় বাগদাদে ফিরে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেখানেই অবস্থান করেন। বাগদাদ থেকে জন্যভূমি তাবারিস্তানে তিনি দুইবার মাত্র স্বল্পকালীন সফরে গিয়েছিলেন।

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাগদাদে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যা ও ভূতত্ত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মকা মুয়াযযামাতে কয়েক বছর অবস্থান করে কুরআন মজীদের বিশদ তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। পরে মিসর সফর করেন। সফরের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন স্থানের খ্যাতিমান শণ্ডিতগণের সাহচর্যে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করা। কুরআন মজীদের তাফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের তথ্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে তাঁর

সুকঠিন সাধনার কথা জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহার জন্য তাঁকে জীবনে বহ দুঃখ-কষ্টের সদ্মুখীন হতে হয়েছে। বহুদিন তাঁকে অধাহারে—অনাহারে কাটাতে হয়েছে। এক সময় পর পর কয়দিন অনাহারে অতিবাহিত করার পর নিজের জামার হাতা বিক্রি করেও জঠরজ্বানা নিবৃত্ত করতে হয়েছে।

প্রথমত তিনি আরব ও মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী সময় অধ্যাপনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারও নিকট থেকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য, এমনকি সরকারী উচ্চ পদমর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণে সমত হননি। তাঁর সূজনশীল এবং বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তাঁর অমর গ্রন্থসমূহে। কিরামাত (কুরজান পাঠ পদ্ধতি), তাফসীর, ফিক্হ, ইতিহাস, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

মিসর থেকে ফেরার পর প্রায় দশ বছর কাল তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা থেকে "জারীরিয়া মাযহাব" নামে একটি মাযহাব বিকশিত হয়। তাঁর পিতার নামে এই নামকরণ হয়েছিল। সামান্য কয়েকটি মাসআলা ব্যতীত শাফিঈ মাযহাবের সাথে এ মাযহাবের তেমন কোন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই জারীরিয়া মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হানাফী মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে আবৃ জাফর ইব্ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আনাইহি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরুল কুরআন এবং ইতিহাসবেতা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাঁরা মানবে–তিহাস রচনা করে গেছেন, তাঁদের অগ্রপথিক ছিলেন ইমাম তাবারী (র)। যুগের প্রভাব সম্যক–ভাবে হ্রদয়ঙ্গম করার বাস্তব জ্ঞান এবং যুগ–প্রভাবে জীবনধারার ক্রমগতিকে বিবর্তনের ধারায় অনুভব করার গভীর অন্তরদৃষ্টি নিয়েই তিনি তাঁর অমর কাঁতি ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত করআন মজীদের তাফসীর এবং পনের খণ্ডে প্রকাশিত মানবজাতির ইতিহাস রচনা করেন। তিনি মানবে–তিহাসকে কুরআন মজীদে বর্ণিত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম রেখেছেন "আল—জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন" ( الجامع البيان في تفسير القران ) এবং ইতিহাস গ্রন্থের নাম রেখেছেন "আখবারুর রুসুল ওয়াল মূল্ক" ( اخبار الرسل والملوك )। তিনি তাঁর মাযহাবের সমর্থনে কিছু কিতাবাদি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে তাফসীর আর ইতিহাস প্রণয়নেই তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ পাওতা, সৃষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি ও সুদ্রপ্রসারী অন্তরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের লেখক ও

পণ্ডিতগণের মাঝে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অধ্যবসায় সুবিদিত। তাঁর মনন-শীলতা, একার্যতা, বাকসমৃদ্ধি, বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলী অন্যনসাধারণ, বিষয়কর ও প্রশংসার দাবিদার। এ সবের বিচারে তিনি সবার শীর্ষে। তাঁর তাফসীর ও ইতিহাস পাঠে মনোযোগ দিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সত্যিকার জ্ঞানের জনুশীলনে তাঁর জীবনকে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশ পাতা করে মৌলিক রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। মূলত তিনি ইতিহাস রচনা করেছিলেন একশত পঞ্চাশ খণ্ডে। ছাত্রগণ তা অধ্যয়নে অক্ষমতা প্রকাশ করায় তিনি দঃখিত হন এবং অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে মাত্র পনের খণ্ডে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। তার দ্বারাই বুঝা যায়, হযরত ইমাম আবৃ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা কতো বিস্তৃত ও বিশদ ছিলো এবং তাঁর জ্ঞানের বিশলতা কতো প্রসারিত ছিলো। আরবী ভাষায় তাঁর আগে কেউ এতো বড় বিশাল ইতিহাস রচনা করেনি। তিনি সৃষ্টির আদিকাল থেকে হিজরী সনকে কেন্দ্র করে কালানুক্রমিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি ৩০২ হিজরী/৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সত্য তত্ত্ব উদ্ধার ও সঠিক তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষ হাতের তুলনা মেলে না। পরবর্তী কালে তাঁর জনুসরণে বিখ্যাত ঐতিহাসিক, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক মিসকাওয়াহ্ (র) (ওফাত ১০৩০ খৃ.), ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (র) (জীবনকাল ১১৬০ খৃ.–১২৩৪ খৃ.) ও যাহাবী (র) (জীবনকাল ১২৭৪–১৩৪৮ খৃ.) প্রমুখ জগিষ্বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আল্লামা ইবনুল আছীর (র) তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "আল-কামিল ফিত্-তারীখ" (চূড়ান্ত ইতিবৃত্ত) ইমাম আবৃ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুবৃহৎ ইতিহাসকে সংক্ষেপ করে ১২৩১ খৃষ্টাদ পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছেন। তাফসীর, ইতিহাস উভয় গ্রন্থ রচনায় ইমাম আবৃ জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের ইসনাদের (বর্ণনা সূত্রের) খেয়াল রেখেছেন। ইব্ন ইসহাক (র) (ওফাত ১৫১ হিজরী), কালবী (র), ওয়াকিদী (র) (ওফাত ৩১০ হিজরী), ইব্ন সাদ (র), ইবনুল মুকাফফা (র) প্রমূথের গ্রন্থসমূহ থেকে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে নানা দেশ সফর করে তিনি অনেক গাথা ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের মাল-মসলা, তথা ও উপাদান যোগাড় করেছেন। কুরআন মজীদের সুবিশাল তাফসীর প্রণয়নের জন্যই তিনি সারা বিশ জগতের শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হয়েছেন। ১৩৩১ হিজরী সনে মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে তাঁর সুবিশাল তাফসীর ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'তারীখুর রিজাল' নামে তিনি মহৎ ব্যক্তি– গণের জীবনেতিহাস এবং 'তাহ্যীবুল আছার' নামে হাদীসের একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন।

কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় মুসলিম জাহানে তাঁর তাফসীর বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী তাফসীরকারগণ তাঁর তাফসীর থেকেই বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতানুসারেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তাঁর স্বিশাল তাফসীরখানাই তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুধী ও চিন্তানায়কের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট। পাকাত্যের পণ্ডিতগণ আজো তাঁর গ্রন্থাদি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং তাত্ত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরে তাবারীর প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রকাশনা উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাষীগণের ন্যায় বাংলা ভাষাভাষীগণও এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীরের বাংলা তরজনার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আলাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ জাতির সেই চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যেই লেশের স্থনামখ্যাত বিজ্ঞ উলামায় কিরামের দ্বারা তার তরজমাও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিয়ে জাতিকে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রায় ১১ শ' বছর আগে ৩১০ হিজরী মৃতাবিক ১২৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ আম্বাসী খলীফা আলমুকতাদির বিল্লাহ্র আমলে মুসলিম জাহানের এ অন্যনসাধারণ প্রতিভাশালী ইমাম বাগদাদে
ইস্তিকাল করেন।

ঐতিহাসিক থতীব বাগদাদী রহমাতৃলাহি জালাইহি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতৃলাহি জালাইহি মানবজাতির ইতিহাস জাত এক বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ছিলেন।" আবুল লাইছ ইব্ন জুরায়জ রহমাতৃলাহি আলাইহি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতৃলাহি আলাইহি ফিক্হ শাস্তের মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যেমন ইল্মে কিরাআত, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও ইতিহাস।"

ইব্ন খাল্লিকান (র), শায়খ আবৃ ইসহাক শীরাজী (র), আস—সুবকী (র), হাফিয আহমাদ ইব্ন আলী সুলায়মানী (র), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র), ইমাম নববী (র), ইব্ন তাইমিয়াহ (র), আবৃ হামিদ আল—ফারাইদী (র), মুকাতিল (র), কাল্বী (র), ইবনে খ্যায়মা (র) প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞজনের মতে ইমাম আবৃ জাফর তাবারী রহমাত্ল্লাহি আলাইহি ইল্মে তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক। তিনি ছিলেন এক অনন্য ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে বহু সংখ্যক হাদীস উধৃত করেছেন। তিনি প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। হযরত রাস্লে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত মারফু হাদীছই তাঁর নিকট সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের অভিমতকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কুরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে তিনি সে যুগের আরবী সাহিত্যের নিরিখে বিশ্লেষণ

করেছেন। কোন্ শব্দ কোন্ সময় কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও তিনি আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে দুইটি বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন ঃ (১) প্রামাণ্য হাদীসের উদ্ধৃতি ও (২) পাঠরীতি সম্পর্কে কৃফা ও বসরার আরবী ব্যাকরণবিদগণের মৃতামত।

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহাবায় কিরামের মতামত বর্ণনা করেছেন, বিশেষত হযরত ইব্ন আবাস রাদিআল্লাহ তাআলা আনহুর বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাবিঈগণের মতামতও উদ্ধৃত করেছেন। বসরার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত আবৃ উবায়দা (ওফাত ২০১ হি./ ৮২৪ খৃ.) রহমাত্ল্লাহি আলাইহি শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রণীত তাফসীর 'মাজাজুল কুরআন' অতি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ। কুফার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত 'আল্–ফাররাহ রহমাত্ল্লাহি আলাইহি প্রসিদ্ধ তাফসীর 'মাআনিউল–কুরআন' প্রণয়ন করেন।

ভূতীয় যে বিষয়ে ইমাম তাবারী রহমাত্রাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে সন্নিবেশিত করেছেন, তা হলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন পাঠ-পদ্ধতি। এ বিষয়ে তিনি 'কিতাবুল্ কিরাআত' নামে আলাদাভাবে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি 'তাফসীর' ও 'কিরাআত–কে দুইটি আলাদা বিষয়রূপে গণ্য করেছেন।

তিনি সংগৃহীত সকল হাদীসই অবিকল বর্ণনা করেছেন। তাতে পরবর্তী কালে এসব হাদীছের বরাত দিতে কোন তাফসীরকার ও ব্যাখ্যাকারের কট্ট করতে হয়নি। তাঁরা ইমাম তাবারী রহমাত্ল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ ইমাম আবৃ হামিদ আল-ফারাইদী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সেযুগে বাগদাদ ছিলো শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। বাগদাদের মসজিদে ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—
সমূহে সুচারুরপে শিক্ষা দেয়া হতো। সারা বিশের জ্ঞান–পিপাসু মানুষ এখানে বিশক্ষোড়া
খ্যাতিমান শিক্ষকগণের নিকট পড়াশোনা করতে আসেন। তাঁরা সংখ্যায়ও ছিলেন অনেক।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন ইমামের যুগ থেকেই তাফসীর চর্চা শুরু হয়। ইমাম তাবারী খুলাফায়ে রাশিদীনের ও হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহ্ তাআলা আনহা থেকে উধৃতি দিয়েছেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আন্বাস রাদিআল্লাহ্ তাআলা আনহ এ ব্যাপারে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। হযরত ইব্ন আন্বাস (রা) হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। উমুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা রাদিআল্লাহ তাআলা আনহা তাঁর ফুফু ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি হযরত রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের যথেষ্ট সুযোগ পান। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইল্মের তরক্কীর জন্য এবং কুরজন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দানের জন্য দুআ

করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তিনি ১৩/১৫ বছরের কিশোর ছিলেন। যেসব কথাবার্তা ও কার্যকলাপ তাঁর জানা ছিল না, তা তিনি প্রবীণ সাহাবায় কিরামের নিকট থেকে নেবার জন্য তাঁদের খিদমতে হাজির হতেন। তাঁকে 'হিবরুল উন্মাত' (উমাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) উপাদিতে ভূষিত করা হয়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বাহ্রুল-উলুম' (বিদ্যাসাগর বা জ্ঞানের সমুদ্র)-ও বলা হয়। তিনি কুরআন মজীদ ও তাঁর তাফসীর সাহিত্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান সঞ্চার করেন। জাহিলী যুগের ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহান আল্লাহ্র পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সীরাত' (জীবনচরিত) ও ইল্মে ফিক্হ্-এ তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমনকি জাহিলী যুগের কাব্য সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তিনি নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন: অনেকেই কুরআন মজীদ ও ফিক্হ বিষয়ক জটিল ব্যাপারে তাঁর মতামত গ্রহণ করতেন। সবাই তার অসাধারণ বৃদ্ধিমন্তার ভয়সী প্রশংসা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ইজতিহাদ করে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করতেন। হযরত ইব্ন আব্বাস রাদিআল্লাহ তাআলা আনহর সুচিন্তিত অভিমতসমূহ ইসনাদসহ (সৃত্র পরম্পরা) তাঁর ছাত্র ও সঙ্গীগণ কর্তৃক বহু কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি তাঁর তাফসীরের সমর্থনে প্রায়ই সেকালের কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন, যা ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ হারা সম্থিত হয়েছে। এ সব কবিতার উদ্ধৃতি ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তাফ্সীরের এক বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রাদিঝাল্লাহ্ তাপালা আনহ্ বর্ণিত হাদীছসমূহ থেকেও তিনি তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলকামা ইব্ন কায়স হযরত কাতাদা হযরত হাসান বসরী হযরত ইবরাহীম নাখই রহমাতুল্লাহি তাপালা আলায়হিম আজমাইন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদিআল্লাহ্ তাপালা আনহর কৃফাতে প্রস্থানকালে তাঁর কাছে তালীম গ্রহণ করেন।

হযরত ইব্ন আন্বাস রাদিআল্লাহ তাআলা আনহ মক্কা মুকাররমায়, হযরত ইব্ন মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহ ক্ফাতে এবং হযরত উবার ইব্ন কা'ব রাদিআল্লাহ তাআলা আনহ মদীনা মুনাওয়ারায় তাফসীর শিক্ষা করেন।

হযরত আবুদুল্লাহ ইব্ন উমার (ওফাত ৭৩ হিজরী), হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (ওফাত ৪৫ হিজরী), হযরত আনাস ইব্ন মালিক (ওফাত ৯১ হিজরী), হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (ওফাত ৪২ হিজরী), হযরত আবৃ হ্রায়রা (ওফাত ৪৮ হিজরী) রাদিআল্লাহ তাআলা আনহুম থেকেও ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। কুরআন মজীদের কোন্ আয়াত কোন্ ঘটনা বা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তা তিনি সাহাবায় কিরামের বর্ণনানুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাকের সংকলন থেকেও তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আমরা অনুবাদ ও সম্পাদনার বেলায় হাদীছসমূহের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সনদের শেষ রাবী বের্ণনাকারী)-এর নাম বর্ণনা করেছি। অধিক আগ্রহী পাঠক প্রয়োজনে তাফসীরে তাবারীর মূল কিতাব দেখে নেবেন। আমরা কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছি।

তাফসীরে তাবারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে প্রকাশ করার কাজে আমাদের সুযোগ মেলায় আমরা মহান আল্লাহ্ রাব্দুল আলামীনের দরবারে শোকরগুজারী করছি। পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ মহৎ কাজের সাথে জড়িত আলিম—উলামা, সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আমাদের বিশেষ দুআ রইলো। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদের সবার গুনাহ—খাতা মাফ করে দেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহ আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার এবং তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন!

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সভাপতি
তাফসীরে তারারী সম্পাদনা পরিষদ



# সূচীপত্ৰ

|                                                                     | পৃষ্ঠা               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ভূমিকা                                                              | 2                    |
| কুরুআনের আয়াতসমূহের অথওতা                                          | 8                    |
| কুরআন মজীদে ব্যবহৃত অনারবভাষীর শব্দাবলী                             | Ъ                    |
| কুরআন মজীদ আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় নাযিল হয়েছে                 | ১২                   |
| কুরআন বেহেশতের সাত দরজায় নাযিল হয়েছে                              | ۲ <i>و</i>           |
| কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক কতিপয় পূর্বকথা                         | 8 0                  |
| কুরআন ব্যাখ্যার মূল তাৎপর্য সংক্রোন্ত আলোচনায় আমাদের বক্তব্য       | 8.2                  |
| কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস    | 83                   |
| কুরআন ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইল্ম এবং মুফাসসির সাহাবীগণের কতিপয় বর্ণনা | 8 <i>\rightarrow</i> |
| কুরআনের তাফসীর এবং কতিপয় হাদীসের ব্যাখ্যায় তাফসীর অস্বীকারকারী    |                      |
| সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর উক্তির পর্যালোচনা                         | 8 b                  |
| ইলমে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং অপ্রশংসিত প্রাচীন তাফসীরকারদের  |                      |
| সম্পর্কে ক্তিপয় বর্ণনা                                             | <i>د</i> ې           |
| কুরআনের নামসমূহের বর্ণনা                                            | ¢ 9                  |
| সূরা ফাতিহার নামসমূহের ব্যাখ্যা                                     | ৬২                   |
| আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় চাওয়ার ব্যাখ্যা                               | ₽8                   |
| বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–এর ব্যাখ্যা                             | ৬৬                   |
| আল্লাহ্ শব্দের ব্যাখ্যা                                             | ૧২                   |
| মার–রাহমান আর–রাহীম–এর ব্যাখ্যা                                     | १८, ১०               |
| ১. স্রা ফাতিহা                                                      | ዮን                   |
| দ্রা ফাতিহার ব্যাখ্যা                                               | 50                   |
| রব' শব্দের ব্যাখ্যা                                                 | <b>b b</b>           |

### ( কুড়ি )

|                                                              | পৃষ্ঠা  |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| আল–আলামীন শব্দের ব্যাখ্যা                                    | 64      |
| কর্মফল দিবসের মালিক                                          | 97      |
| ইওয়ামিদ্দীন–এর ব্যাখ্যা                                     | ৯৭      |
| আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি                                   | الم الم |
| আমাদের সরল পথ দেখাও                                          | ১০৩     |
| তাংশের পালের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ                           | 305     |
| যারা ক্রোধনিপতিত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়                       | 220     |
| আয়াত ২. স্রা বাকারা                                         | ১২৫     |
| ১. আলিফ-লাম-মীম-এর ব্যাখ্যা                                  | ১২৭     |
| ২. এটা সেই কিতাব                                             | ১৩৭     |
| ৩. তারা নামায কায়েম করে                                     | \$80    |
| ৪. সালাত—এর ব্যাখ্যা                                         | \$80    |
| ৫. তারাই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত                           | 782     |
| ৬. যারা নাফরমানী করেছে                                       | ১৫২     |
| ৭. আল্লাহ্ তাদের অন্তকরণ মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন             | 509     |
| ৮. এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি            | ১ ৬৪    |
| ১. আল্লাহ্ ও মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়               | ১৬৭     |
| ১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে                               | ১৭২     |
| ১১. তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি কর না                     | ८१८     |
| ১২. এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী                                  | 245     |
| ১৩. যেসব লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আন              | 245     |
| ১৪. যখন তারা মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি | 200     |
| ১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে তামাশা করেন                           | 722     |
| ১৬. এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভান্তি ক্রয় করেছে              | 289     |
| ১৭. তাদের উদাহরণ–যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল                | ২০২     |
| ১৮. তারা বধির, মুক ও অন্ধ                                    | २५२     |
| ১৯. অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ                        | २५४     |
| ২০. বিদ্যুত্তমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়          | ২১৬     |
| ২১. হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর                   | ২৩৩     |

### (একুশ)

| ( একুশ )                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                    |               |
| আয়াত                                                              | পৃষ্ঠা        |
| ২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন          | ২৩৬           |
| ্ত্রিত, আমি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের সন্দেহ থাকলে               | <b>२</b> 8১   |
| ২৪. যদি তোমরা তা না কর এবং কখনও করতে পারবে না                      | <b>২</b> 8৬   |
| ু ২৫. যারা ঈমান এনেছে এবং সংকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দাও             | <b>২</b> 8৮   |
| ২৬. আল্লাহ্ মশক কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্ৰ বস্তুৱ উপামা দিতে সংকোচ বোধ | ব করেন না ২৫৭ |
| ্র ২৭. যারা দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে               | ২৬৬           |
| ১৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর?                            | ২৭২           |
| ১৯. তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন                 | ২৭২           |
| ৩০. আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি                             | ২৯০           |
| ు). তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিথিয়ে দিলেন                           | ७०৮           |
| <b>ు২. ফেরেশ</b> তারা বলল, আপনি পবিত্র                             | ७२१           |
| ్రం. হে আদম! তুমি তাদেরকে এসবের নাম বলে দাও                        | ৩২১           |
| ৩৪. যথন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর                       | ৩৩৩           |
| ৩৫. হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর                  | <b>७</b> 8०   |
| ু ৩৬. কিন্তু শয়তান তাদের পদখলন ঘটালো                              | 086           |
| ্ত্ৰ. আদম কিছু বাণী প্ৰাপ্ত হলো                                    | ৩৬০           |
| ৈ ৩৮. তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও                                | ৩৬৭           |
| ্ড৯. যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা জ্ঞান করে            | ৩৬৯           |
| ৪০. হে বনী ইসরাঈল ! আমার নিআমত শ্বরণ কর                            | ०१०           |
| ৪১ আমি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর                                | ৩৭৭           |
| ূ8২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না                       | ७४०           |
| ৪৩. তোমরা সালাত কায়েম কর                                          | ৩৮৩           |
| 88. তোমরা মানুষকে সংকাজের নির্দেশ দাও                              | ৩৮৫           |
| ্ ৪৫. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর           | ७৮५           |
| ৪৬. তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে                      | ৩৫৩           |
| 8৭. হে বনী ইসরাঈল ! সবার উপরে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম        | ৩১৩           |
| 8৮. সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না               | ৩৯৫           |
| ৪৯. যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদের নিস্কৃতি দিয়েছিলাম     | 805           |
| ৫০. যথন তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে দিয়েছিলাম                    | 808           |
| ৫১. আমি মৃসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চল্লিশ দিনের                 | 87 &          |
| ৫২. তারপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি                                 | 8२७           |

# তাফসীরে তাবারী শরীফ



০০৬ হিজরীতে 'আল্লামা আব্ জাফর মুহা-মাণ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (রহ)-এর সামনে জুরুআন মজীদ পাঠ করা হলে তিনি বলেনঃ

প্রশংসা মাতই আল্লাহ্র জন্য যাঁর অভিনব হৃক্ম বৃদ্ধিমান লোকদের উপর বিজয়ী, যাঁর স্ক্রা প্রমাণসমৃহ জ্ঞান-বৃদ্ধিকে অপার্য করে দেয় যাঁর সৃত্তি রহস্য ধর্ম দ্রেহীদের 'ও্যর-আপত্তি অপ্তন করে দেয় এবং যাঁর যাঁতি-প্রমাণের মনোম্মকর ভাষা বিশ্ব-মানবের কর্ণকুহরে ঝংকৃত হয়, আরু সাক্ষা দেয়, আল্লাহ্ বাতীত কোন মা'ব্দ নেই। তাঁর সমত্লা নায় বিচারক কেউ নেই এবং তাঁর সমক্ষও নেই। তাঁর অংশীদার হওয়ায় মত কোন সন্তা নেই। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। কেউ তাঁর স্বীও নয় এবং তাঁর সমত্লা কেউ নেই। তিনি এমন এক পরাত্রমণালী সতা ধাঁর অসীম শক্তিমতার সামনে শক্তিধরদের শক্তি-সামর্থা অবদ্যিত হয়ে যায়। তিনি এমন এক মহা পরাত্রমণালী সত্তা—ধাঁর সন্মান ও ম্যাদার সামনে প্রতিপতিশালী রাজ্য-বাদশার সন্মান তুল্ভ ও শ্লান হয়ে ধায়। তাঁর নৃত্তিনীয় ভৌতির প্রভাবে প্রতাপ্শালী ব্যক্তির অভরাত্রাও কে'পে উঠে। তাঁর সামনে সমগ্র স্থিতিলোক ইল্ডার হৈকে আর অনিচ্ছায় আনুগতের মন্তক অবনত করে দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ ইর্ণার করেন:

را سدوو به الله الله المرام و الأرض طوعاً وكرها وظلالهم بالغدو و الأصال ٥ والله الله المالة و و الأصال ٥

্ "আসমান-যমীনের সব কিছ; ইচ্ছায় হোক অনিস্ছায় হোক কেবল আল্লাহ্কে সিজদা করে ধাকে। আর এদের ছায়াসমূহও সকাল-সন্ধার তারিই সামনে নত হয়"— (স্বা রা'দঃ ১৫)।

অতএব, বিশেষর অভিভূমান সব কিছাই তাঁর একছের দিকে আহার্যান জানায়, প্রতিটি অনা-ভবযোগ্য জিনিস তাঁর রব্বিয়াতে আসাব ভোমছের দিকে হিদায়েত দান করে। তাঁর স্থিতির যা কিছা প্রাথে এবং যা কিছা অপা্ণাংগ (রাটিপা্ণা), কোনটি দাবলি, অক্ষম, কোনটি (অপরের সাহাধ্যের) মাঝাপেক্ষী, বিপদ-মাসীবতের আগমন, যাগের পরিক্রমার নতান নতান সমস্যার উত্তব—এ সব কিছাই তাঁর একছের চাড়াভ প্রমাণ।

অন্তরাম্বাকে আলোকিত ও সোন্দর্যনিভিতকারী এসব নিদ্দান ও দলীল-প্রমাণের সাথে ব্রুগপতভাবে আলাহ্ তা'আলা মানব জাতির নিকট নবা-রস্লুও পাঠিয়েছেন। জারা এসব জিনিসের
বথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মহান আলাহ্র চ্ড়োন্ত প্রমাণ তাদের ব্যক্তিব্যতিত প্রথিত
করেন। যেন রস্লুগণের পাঠানোর পর লোকদের নিকট আলাহ্র বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে
এবং ব্যক্তিমান ও বিচক্ষণ লোকেরা যেন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে, পারে। তিনি তাদের
সরাসরি সাহায্য করেছেন এবং তাদের সত্তার প্রমাণ বহনকারী দলীলসমূহের মাধ্যমে সমগ্র স্থিতির

১ এই আয়াত পাঠ করে সিভ্রদা দিতে হবে।

"'ইনি তো তোমাদের মতই একজন মান্ধ। তোমরা যা খাও তিনি তাই খান। তোমরা যা পান কর তিনিও তাই পান করেন। এখন তোমরা যদি নিজেদের মতই একজন মান্ধের আান্গতা কর, তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রন্তই হলে"— (স্বাম্শিমন্নঃ ৩৩-৩৪)।

মহান আল্লাহ্ নবী-রস্লগণকে তাঁর এবং তাঁর বাল্লাদের মাঝে দ্ত হিসেবে নিয়োগ করেছেন, নিজের অহীর বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক বানিয়েছেন, তাঁদের উপর বিশেষ অন্ত্রহ করেছেন এবং নিজের রিসালাতের দায়িত্ব অপাণের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁদের যে নিয়ামত দিয়েছেন এবং যে অনুত্রহে বৈশিষ্ট্যান্ডিত করেছেন তাতে তাঁদের মধ্যে মর্যালার তারতম্য করেছেন। তিনি তাঁদের কাউকে বিশেষভাবে অনুত্রহ করেছেন, আবার কাউকে বিশেষ দানে ভ্ষিত করেছেন এবং একের উপর অন্যজনকৈ শ্রেণ্ঠ্য দান করেছেন। তিনি কারো সাথে সরাসরি এবং একান্তে কথা বলার সনুযোগ দিয়ে সন্মানিত করেছেন, আবার কাউকে পবিত আত্মার (জিবরাইল) মাধ্যমে সাহাষ্য করেছেন, মৃতকে জীবিত করার এবং জন্মান্ধ ও দ্বারোগ্য রোগীদের সন্ম করার শক্তি দিয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন।

আর তিনি আমাদের প্রিয়্য় নবী মৃহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্য আলারহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে সবেচি মর্যদির আসনে অধি তিত করেছেন। তিনি তাঁকে বিভিন্ন প্রায়্ম নিজের অসীম অন্ত্রহ ও সম্মান দান করে তাঁর প্রতি বিশেষ মহত্বতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁকে প্রাংগ নব্ওয়াত ও রিসালাত দানের জন্য মনোনীত করেছেন। তাঁর অনুসারী ও সহচরদের দ্বারা তাঁকে সোভাগ্রেন করেছেন। তাঁকে প্রাংগ দাওয়াত পরিপ্রে বিশ্বব্যাপী রিসালাত সহ পাঠিয়েছেন। তাঁকে সৈবলারী জালিম ও অভিশপ্ত শ্রতানের হীন ষড়্যত্ব থেকে বিশেষভাবে হিফাজত করেছেন। অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তিনি নিজের দীনকে বিজয়ী করেছেন, সত্য ও সঠিক প্রসমৃত্ব করেছেন। অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তিনি নিজের দীনকে বিজয়ী করেছেন, সত্য ও সঠিক প্রসমৃত্ব করেছেন, বাতিলকে নিশিচ্ছ করেছেন, প্রভাততা, শ্রতানের প্রতারণা ও পৌতলকতার ম্লোছেদ করেছেন। কেননা তিনি দীন ইসলামকে আবহমান কাল ধরে টিকিয়ে রাখতে চান, মাস বছর ও মুগ্রম্প ধরে তা চাল্র রাখতে চান এবং কালের পরিক্রমায় এই ন্রকে আরও জ্যোতির্ম্ম করতে চান।

আলাহ্ তা'আলা তাঁর সমন্ত নবী-রস্লের মধ্যে হ্যরত ম্হাম্মদ সালালাহ্ আলারহি ওয়া আলহা ওয়া সালামকে বিশেষ মর্যদা দান করেছেন। নবীগণকে দৈবরাচারী শাসক গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে নিয়তিন করেছে এবং পাপিন্ঠ দ্বেকৃতিকারী সম্প্রদায় নানাভাবে অপমানিত করেছে। এসব পাপিন্ঠের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিসমূহ বিলীন হয়ে গেছে, কালের আবর্তনে তাদের স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুদ্ছে গেছে। সাধারণভাবে, বা বিশেষভাবে, ব্যাপকভাবে বা ক্ষুদ্র গণিডতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে সাধারণভাবে যে সমন্ত ন্বী প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের কিছ্ স্মৃতি ইতিহাসে এখনও

ক্ষাক্ত আছে। এ দব নবী-রদ্ল নিদি ভি কোন এলাকা, বা বিশেষ কোন জাতির পথ প্রদর্শনের জনা প্রেরিত হয়েছেন। তাঁনের কোন একজনকেও গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়নি। অতএব বাবতীয় প্রশংসা আলাহ্ তা আলার জন্য। তিনি শেষ নবী, বিশ্বনবী হয়রত মুহাম্মাদ (স)-এর নির্ব্রেয়াতের সত্যতা ব্বীকার করে নেয়ার কারণে আমানেরকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর আনন্গত্য ক্রারে জন্য আমাদের ম্যাদিবান করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছেন, তিনি যে বিষয়ের বিশ্বে আহানান করেছেন এবং তাঁর প্রজি বিশ্বাসী বানিয়েছেন, তিনি যে বিষয়ের বিশ্বে আহানান করেছেন এবং আলাহ্র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন আমাদেরকৈ তা ব্রীকার করার এবং তাতে উমান আনার সোভাগ্য দান করেছেন। সেই প্রিয় নবী (স)-এর উপর পবিত্রক সালাত, স্বেণ্ড্রুত সালাম এবং তাঁর প্রাণিগে ও পরিপ্রেণ্ড্রিয়ন বিশ্বাকর বিশ্বাকরিছে।

ত্তঃপর আলাহ্ তা আলা আমানের নবী মুহান্মাদ (স)-এর উন্মাতকে যে বিশেষ এবং বিরাট কিনিসের মাধ্যমে মর্যান দান করেছেন, অন্যু সব জাতির তুলনায় সন্মানের অতি উচ্চ ন্তরে উল্লাত করেছেন, তানেরকে উল্লত মর্যাদা দানের জন্য পছন্দ করেছেন, তানের নিরাপত্তা ও হিফাজতের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের নামকে ম্যাদাবান করেছেন তা হল ওহী, আল-কুরআন। এই কুরআনকে তিনি রস্লাল্লাহ্ (স)-এর নব্ওয়াতের সত্যতার ন্যপক্ষে প্রমাণ এবং তাঁর বিশেষ ম্যাদার স্পণ্ট নিদ্দান ও চ্ডান্ত প্রমাণ হিসেবে বানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁকে মিখ্যা অপবাদ দানকারীনের থেকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁর উন্মাতকে কাফ্রিদের থেকে ন্বতন্ত করেছেন। যদি গোটা বিশ্বের মানুষ, জিন এবং ছোট বড় সকলে একত্র হরে এই কুরআনের অনুর্প একটা স্রা রচনা করতে সচেট হয়—তবে অনুর্প স্রা রচনা করা তাদের পক্ষে ক্থন্ও সন্তব হবে না—'বিদ তারা প্রস্পরের সাহাষ্যকারীও হয়।"

আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনকে তাদের জন্য অন্ধকারের আলো বানি রেছেন। তা সন্দেহ সংশ্রের ক্ষেচে উত্জ্বল উন্কা, পথহারা বাজির জন্য পথ প্রদাক এবং সত্য ও ম্বিজ্ পথের দিশারী। বে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুল্টি লাভের জন্য সচেন্ট, আল্লাহ্ তাকে এই কুরআনের মাধ্যমে শাভির পথে পরিচালিত করেন, নিজ ইছার অন্ধলার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সহজ সরল পথের দিকে ধাবিত করেন। তিনি নিদ্রাহীন চোল দিয়ে এই কিতাবের হিফাল্লত করেছেন এবং এক দ্ভেণ্য দ্রের্বার মধ্যে তা পরিবেন্ট্ন করের রেখেছেন। কালের আবর্তনে তা পরিবেন্তি হয় না এবং ম্বের্বার পরিক্রার তা বিল্লের হয় না। যে থাক্তি এই কিতাবের ম্বিল-প্রমাণ , জন্মরণে দিলে প্রতিজ্ঞ সেক্রেন্ত পথচ্যত হয় না এবং এই কুরআনের সহচর কখনো সরল পথ থেকে দ্রান্ত পথে নিন্দিন্ত হয় না। যে ব্যক্তি এর অন্মরণ করে সেক্তকার্য হয় এবং হিদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে শশ্চাংপদ হয় সে গ্রেরাহীতে নিমন্ত্রিত হয় । যারা মতবিরোধের সমর এই কুরআনের ফয়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তা তাদেরকে ধবংসের হাত থেকে রক্ষা করে, বিপদের সময় যে ব্যক্তি এই কুরআনের কাছে আল্রয় নেয় তা তার জন্য নিরাপদ আগ্রয়ন্ত্র। শারা আল্লাহ্র দেয়া হিক্মাত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বের্যা করে কুরআনে তাদের জন্য এক মজব্তে দ্র্গণ। যারা আল্লাহ্র দেয়া হিক্মাত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বের্যাক করে কুরআন তাদের জন্য কেই জ্ঞান-ভান্ডার। যারা নিজেদের বিবাদ মামাং-সার জন্য কুরআনের কাছে ফিরে আসে তা তাদের জন্য সেই জ্ঞান-ভান্ডার। যারা নিজেদের বিবাদ মামাং-সার জন্য কুরআনের কাছে ফিরে আসে তা তাদের চন্ডান্ত ফ্রেয়ালা দান করে।

এর রশি যারা শৃক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, তারা ধ্রুসের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

হে আলাহ ! তোমার এই কিতাবের মাহকাম ও মাতাশাবিহ আয়াত, হালাল-হারাম ও আম (বাধারণ)-খাস (বিশেষ) নির্দেশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার তওফিক আমাদের দান কর। আমাদেরকে এই কুরআনের মুদ্ধাল (সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থ বাধেক) ও বিভারিত বর্ণনা সম্বলিত আয়াত এবং এর নাসিথ (রহিতকারী) ও মানস্থ (রহিতকাত) আয়াতসমূহও সচিকভাবে হ্রদয়ংগম করার যোগ্যতা দান কর; আমাদেরকে এই কুরআনের বাহ্যিক ও গোপন তত্ত্ব এবং এর মুশ্কিল আয়াতসমূহের নিভ্লিব্যাথ্যা করার যোগ্যতা দান কর। হে আল্লাহ! এই কুরআন ও তার নির্দেশসমূহ দাচভাবে আঁকড়ে ধরার তওফিক আমাদের দান কর, এর মাতাশাবিহা আয়াতসমূহ মেনে নেয়ার অবিচল মনোবৃত্তি দান কর, তা সংরক্ষণের ও তার বাবতীয় জ্ঞান লাভের যে নিয়ামত তুমি আমাদের দান করেছ তার শোকর আনায় করার অন্প্রেরণা দাও। তুমিই দোয়া শ্রবণকারী ও কবলকারী। আমাদের প্রিয়নেতা হথরত ক্রান্ত্রি ক্রিক্রিক্রিক্রিক্রিক্রিশ্রিকরিশ্রে প্রতি অজন্ম ধারায় শান্তি বির্ঘিত হোক।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, আল্লাহ্সকলের প্রতি অনুগ্রহ কর্ন। যে জ্ঞান অজনির প্রতি পরিপ্রণ মনোযোগ দেয়া উচিং এবং যার নিগ্রে তত্ব উদ্ঘাটনে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করা উচিং, যে জ্ঞান অর্জনি আল্লাহ্র সভূন্টি লাভ করা যায় এবং যে জ্ঞান আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে— সেই জ্ঞানের পরিপ্রণি ও প্রণিংগ উংস হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব – কুরআন ফ্রজীদ, যার মধ্যে কোন সংশ্রের অবকাশ নেই। তা যে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে কোন সংশ্রের অবকাশ নেই।

"এর মধ্যে বাজিল সামনের দিক থেকেও আসতে পারে না এবং পেছন দিক থেকেও নয় ৷ তা এক মহাজ্ঞানী ও সমুপ্রশংসিত সতার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত"—(স্বাহা-মীম সিজদা : ৪২) ৷

আমর। এই কি হাবের ব্যাখ্যা ও ভাব সম্প্রসারণের জন্য আল্লাহ্র ইচ্ছা অন্যায়ী এমন একটি স্বৃহং ও বিস্তারিত তথ্য সম্ক কিতার রচনার কাল শ্রে করতে চাই, লোকেরা যার প্রয়োজন অন্ভব করে। এই গ্রন্থানিই হবে তাদের জন্য যথেণ্ট, এরপর অন্য সব গ্রন্থের প্রয়োজন আর অন্ভব করবে না। আলেমগণ যেসব খ্রিজ-প্রমাণের উপর ঐকমতা প্রকাশ করেছেন এবং যেসব ক্ষেত্রে মত-বিরোধ করেছেন, আমি তাও এখানে উল্লেখ করব। প্রতিটি মাযহাবের দলীল-প্রমাণও আমি এখানে তুলে ধরব এবং আমাদের কাছে যে মাযহাবের মত অধিকতর সঠিক মনে হবে—তাও পরিক্লারভাবে সংক্ষিপ্ত পরিস্বের তুলে ধরব। আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর তওফিক কামনা করি যা আমাদেরকে তাঁর সন্ত্রির কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং তাঁর কোধ থেকে দ্বে রাখবে। স্তির স্ব্রিপ্রতি মান্য মহানবী (স) এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর অসংখ্য দর্দে ও সালাম।

স্চনাতেই আমি এমন কতগালো থিয়েরে উপর আলোকপাত করব যা প্রথমেই আলোচিত হত্তীয়া উচিং এবং অন্য বিষয়ের আলোচনার পাবে ঐসব বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করাই যাক্তিষাক্ত। তা হক্তে কুরআন মজীদের এমন সব আয়াতের অর্থ ও তাংপর্য বর্ণনা করা—যে সম্পর্কে আরবী ভাষায় অপারদশী ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হতে পারে।

### কুরআনের আরাতসমূহের অথ'গত অধণ্ডতা, যাঁর ভাষায় কুরআন নাখিল হয়েছে, কুরআন পরিপুর্ণ জানের উৎস এবং যাবতীয় কথার উপর কুরআনের কথার প্রাধান্ত ও মর্যাদা

ইমাম আব্ জাফর তাবারী বলেন, আল্লাহ্র বান্দাদের উপর তাঁর সব'শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং মহান অন্থাহ হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের বাক্শক্তি দান্ করেছেন। এর সাহায্যে তারা নিজেদের অস্তরের ভাব প্রকাশ করে এবং নিজেদের সংকলপ থাক্ত করে। তিনি তাদের বাকশক্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি করেছেন এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে দিয়েছেন। এই ভাষার সাহায্যে তারা জালাহ্র একস্বাদের সাক্ষী দেয়, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে, প্রদ্পর ভাব বিনিময় করে, পরিচিতি লাভ করে এবং কাজকর্ম সম্পাদন করে।

এই ভাষার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন, এক দলকে অপর দলের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দান করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ অনলবর্বী বুজা, কেউ মাজিত ভাষার অধিকারী। আবার কেউ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম। এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে কাউকে অধিক মর্যাদার অধিকারী করেছেন, একজনকে অপরজনের তুলনায় দক্ষ ভাষাবিদ বানিয়েছেন এবং নিজেদের বক্তব্য পরিজ্কারভাবে তুলে ধ্রার যোগ্যতা দান করেছেন।

অতঃপর তিনি তাদেরকে নিজের কিতাবের সাথে এবং তার নিদেশি জ্ঞাপক আয়াতসম্থের সাথে প্রিচিত করেছেন। তিনি যাদের পছন্দ করেছেন তাদেরকে এই কিতাবের ভাষাগত দক্ষতা দান করে সেই লোকদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান করেছেন যারা নিজেদের বক্তব্য পরিষ্কার করে তুলে ধরতে অক্ষম। মহান আল্লাহ বলেনঃ

"এরা কি আলাহার প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয়, আর তকবিতকে নিজেদের বজবাও পর্ণ মালায় স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে না ?"—(স্রা ব্যর্কঃ ১৮)।

করার ক্ষমতা আছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা এই গণে থেকে বিশ্বত লোকনের তুলনায় অধিক। কারণ যে ব্যক্তি নিজের মনের ভাব সম্পান ও মর্যাদা এই গণে থেকে বিশ্বত লোকনের তুলনায় অধিক। কারণ যে ব্যক্তি নিজের মনের ভাব সম্পত্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে তার মর্যাদা ঐ হাজির তুলনায় অধিক যে নিজের মনের ভাব পরিষ্কার করে বাক্ত করতে অক্ষম। এ থেকে ব্রুয়া যাক্তে, একজন অসর— জনের ত্রুলনায় অধিক মর্যাদাবান কাকি মর্যাদাবান হওয়ার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা হচ্ছে এই বর্ণনা শক্তি। অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে সম্মানিত এবং সে যার উপর মর্যাদাবান তাকে বলা হয় মাফ্রন্র টিভিন্ন পর্যায়ভূক। বিস্তার করা হয়েছে)। মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতার দ্বিটকোণ থেকে লোকেরা বিভিন্ন পর্যায়ভূক। কেউ পরিষ্কার ভাবে নিজের বক্তরা তালে ধরতে পারে, আবার করেও বক্তরা পেশের মধ্যে জড়তা লক্ষ্য করা যায়। এজন্য উভয়ের মধ্যে মানগত দিক থেকে পার্থক্য হয়ে যায়। তবে এ কথা নিঃসন্তেহ যে, ভাব প্রকাশের এই ক্ষমতা ও দক্ষতারও একটা সীমা আছে যা অভিক্রম করা কোন ব্যক্তির পক্ষে সন্তব নর।

কিন্তু এই মান ও সংমা যদি কোন ব্যক্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং গোটা মানব জাতি সন্মিলিত ভাবেও ঐ সংমায় পেণছতে সক্ষম না হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি যে আলাহা তা আলার প্রেরিত রসন্দেল—এটা তারই নিদ্র্থনি ও প্রমাণ। যেমন তাঁদের আরও কতিপয় নিদ্র্থনি ও প্রমাণ রয়েছে: মৃতকে জীবিত করা, কুণ্ঠরোগ হাতের দপশে নিরাময় করা, জুণ্মান্ধকে দ্ভিট শক্তি দান করা — যা একাড অভিজ্ঞ ও প্রবীণ চিকিংসকদের পক্ষেও সম্ভব নয়। শৃধ্ চিকিংসক কেন সমগ্র প্থিবীবাসার পক্ষেও ভা সম্ভব নয়। অনুর্পভাবে এক রাতে (কোন বানবাহনের সাহায্য ছাড়াই) দুই মাসের পথ অতিক্রম

করা ন্থীদের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ মান্ত্রের জন্য তা কোন দিন সম্ভব হয়নি, যদিও তারা সামান্য দ্বুরত্ব অভিক্রম করতে সক্ষম ছিল। ইহাও নব্ওয়াতের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ।

আমরা উপরে এমন ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছি য়াঁর বহুব্যের কোন ত্লনা নেই, য়াঁর কমাকোশল ও ব্রিদ্মন্তার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই, য়াঁর কথার চেয়ে প্রেচ্চতর কথা নেই, য়াঁর বাণীর চেয়ে অধিক ময়দাপ্রণা কারও বাণী হতে পারে না। তাঁর ব্রিদ্মন্তার ও উপস্থাপিত বাণীর মাধ্যমে জাতির সমকালীন নেতৃব্দে, বক্তা, কবি, ছাদবিদ স্বাইকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এর সামনে তাদের প্রজ্ঞা ম্র্যাতায় পরিণত হরেছে এবং তারের জ্ঞানের দৈন্যদাশা প্রকাশ পেরেছে। অথচ তারা ছিল সমকালীন জাতির স্বচেয়ে প্রভাবশালী নেতা, বাণমী, খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক। এই ব্যক্তি নিভাকি চিত্তে তাদের ধর্মের সাথে সম্প্রকালে কোবা দিলেন এবং তাদের স্বাইকে তাঁর আন্মান্তা দ্বীকার করতে, তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য মেনে নিতে ও সভ্য বলে প্রীকার করতে এবং তিনি যে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে রস্ল হিসেবে আগ্রমন করেছেন তা প্রীকার করে নিতে আহ্বান জানালেন। তিনি তাদের অবহিত করলেন যে, তাঁর বক্তব্যের স্তাতা ও তাঁর নব্ত্যাতের স্বপ্রফে দলীল হচ্ছে তাদের সামনে তাঁর পেশক্ত হক-বাতিলের মধ্যে স্ক্রিড তারা অন্ত্রণ বক্তব্য রচনা করতে অক্ষ্মান্তা প্রকাশ করেছে।

ভায়া অকপটে তাদের অক্ষতা ও অপারগতা স্বীকার করেছে এবং নিজেদের জ্ঞানের জানির জানির জানির জানির জানির জানের জানের জানের জানের জ্বাতি ও অপ্রতিবার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে। অবশ্য হিংসা বিবেব ও গব-অহংকারে অন্ধ হয়ে বিভয় কিছে, সংখ্যক লোক কুরআনের আন্তর্গ বক্তব্য রচনার হীন চেণ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের রচিত বক্তব্যই ভাদের দৈন্যদশার সাক্ষী হয়ে আছে। যেমন এই নির্বেধ ও মা্র্য লোকেরা রচনা করেছিল ঃ

والطاحنات لحنا - والعلجنات عَجِنا - فالخابرات خبرا - و الناردات ثردا - واللاقمات لقما - والطاحنات لعنا - والعلجنات عَجِنا - فالخابرات خبرا - و الناردات ثردا - واللاقمات لقما - এই হল তাবের নিবেধি সালভ, মা্থ'তা,প্রসাত মিথ্যা রচনার প্রয়াস।

ইতিপ্রেকার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তির কথা ও বক্তব্যের মধ্যে মর্যদাগত ও মানগত পার্থক্য বিদ্যান রয়েছে। অতএব আজাহা তা'আলা সমন্ত জানীর চেয়ে সব্দ্রেন্ঠ জ্ঞানী, স্বাধিক প্রজ্ঞার অধিকারী। স্বরাং তাঁর বক্তব্যও সমন্ত লোকের বক্তব্যের তুলনায় অধিক স্ক্রপন্ট, তাঁর কথা সমস্ত কথার তুলনায় অধিক ম্যাদাবান, গোটা স্থির উপর তাঁর যেয়ন মর্যদা, সমস্ত কথার উপর তাঁর যেয়ন মর্যদা, সমস্ত কথার উপর তাঁর কথারও অন্বর্গ মর্যদা।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, এমন ভাষায় লোকদেরকে সংশ্বাধন করা উচিং নয়—যা তারা বোঝে না। তাই ফহান আল্লাহ্ত তাঁর বালাদের এমন ভাষায় সদেবাধন করেন নি যা তারা যুঝতে অক্ম। তিনি কোন জাতির হিলায়াতের জন্য তালের নিকট যথনই কোন নবী-রস্ল পাঠিয়েছেন, তা তাবের ভাষাভাষী লোকদের নবী করে পাঠিয়েছেন। অনুর্পভাবে তিনি তাদের জীবন বিধানও তাদের ভাষায় পাঠিয়েছেন। কেননা এর বিপরীত করা হলে লোকেরা যেমন নবীর ক্যা ব্রুতে পারত না, তদ্রুপ তাঁর সাথে প্রেরিত কিতাবের বক্তব্যও হ্লয়ংগম করতে পারত না। ফলে নব্রুয়াত, রিসালাত ও কিতাব তাদের জন্য নিজ্লল প্রমাণিত হত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মান্য জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তাদের প্রতি সহজ্বা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্য থেকেই নবী-রস্ল পাঠিয়েছেন এবং তাদের ভাষায় কিতাব নাথিল করেছেন। মহান আল্লাহ তাাঁর কিতাবে বলেন ঃ

"আমরা আমাদের বাণী পে"ছ।বার জন্য যখনই কোন রস্বা পাঠিয়েছি, তার জাতির ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি—যেন তিনি তাদেরকৈ খুব ভালোভাবে ব্রুতে,পারেন"—(স্রো ইবরাহাঁম ঃ ৪)।

भशान আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবা হয়রত মাহাম্মাদ (স)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

ه ۱۸ که ۱۹۵۰ مر المقدوم یدؤ دنون ۰

"আমরা এই কিতাব আপনার প্রতি এজন্য নায়িল করেছি, যেন আপনি তাদের সামনে তাদের যাবতীয় মতবিরোধের মলকথা প্রকাশ করে দেন—যার মধ্যে এরা নিমন্জিত হয়ে আছে। এই কিতাব হিদায়াত ও রহমাত হিমেবে নায়িল হয়েছে সেই লোকদের জন্য—যারা তা মেনে নিবে"— (সারা আন-নাহাল ঃ ৬৪)।

অতএব এটা মোটেই সমীচীন নর যে, যে ব্যক্তি এই কিতাবসহ মানব জাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আদিও হবেন—তিনি এই কিতাবের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবেন। বিষয়টি আমরা কুর মানের আলোকে পরিংকার করে দিয়েছি যে, আলাহ তা'আলা যখনই কোন জাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রস্বে পাঠিয়েছেন, তাদের ভাষাভাষী লোকদের মধ্য থেকেই পাঠিয়েছেন এবং কিতাবও তাদের ভাষায় নাযিল করেছেন। এ কথা সমুংপণ্ট যে আলাহা তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী হয়রত মহামাদ (স)-এর উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন। তা তাঁর নিজের ভাষায়ই নাযিল করেছেন।

আরবী ভাষা যেহেতৃ হবরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাতৃভাষা ছিল, তাই এ কথাও সংস্পট্ট যে, কুরজান মজীদও আরবী ভাষার নাযিল হয়েছে। এ সম্প্রেচ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

"আমি একে কুরআন হিসেবে আরবী ভাষার নাযিল করেছি—ফেন তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালোভাবে ব্যুক্তে পার"— (সূরা ইউস্ফুকঃ ২)।

"কুরআন রণ্ট্রল 'আলামীনের নাধিলকুত কিতাব। তা নিয়ে আপনার অভরে বিশ্বস্ত রহে (জিবরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন আপনি সেই লোকদের অভতুভি হতে পারেন, যারা (আলাহ্র পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য) সাধ্যানকারী। তা পরিষ্কার আর্বী ভাষায় নাধিলক্ত"— (স্রো আশ-শ্বারাঃ ১৯২-১৯৫)।

অতএব, আমরা ধ্বজি-প্রমাণের সাহায্যে আমাণের বক্তব্য পরিৎকার করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত মাহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কুরআন নাযিল করেছেন তা আরবী ভাষায়। আরবী ভাষার সাথে তাঁর বক্তব্য ও ভাষার পূর্ণ সামঞ্জন্য রয়েছে। আরবী ভাষার যাকরীতির সাথে তাঁর বাকরীতির পূর্ণ মিল রয়েছে। তার মর্যাদা সমস্ত কথার উপর পরিবাাপ্ত। যেমন তা আমরা ইতিপ্রের্থ বলে এসেছি। আরবী ভাষার বাকরীতিতে যেমন সংক্ষেপে বক্তব্য তুলে ধরার রীতি আছে, অক্সার পরিপ্রেক্ষিতে গোপনে অথবা প্রকাশ্যভাবে কথা বলার প্রচলন আছে, কখনও সংক্রেপে ক্রম্নুণ বিস্থাবিত ভাবে, কথনও একই কথার প্রেরাব্তি, কখনও তা পরিহার, কখনো সরাস্থিভাবে, আবার কথনো পরোক্ষভাবে বক্তব্য পেশের রীতি আছে, কখনও কথাটি বিশেষভাবে উপস্থাপন করে তা থেকে সাধারণ অর্থ গ্রহণ এবং সাধারণভাবে তুলে ধরে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার নিয়ন্ত্র আছে, কথনও পরোক্ষভাবে কথা বলে প্রভাক্ষ অর্থ এবং প্রভাক্ষভাবে কথা বলে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হয়, কথনও বিশেষা (الموصوف) পদ ব্যবহার করে বিশেষণ (المؤموف)-কে ব্রানো হয়, আবার কথনও বিশেষণ ব্যবহার করে বিশেষ্যকে ব্রুঝানো হয়, কথনও বর্ত্তব্য আগে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু অর্থ পরে আসে। অনুরূপভাবে বক্তবা পরে আসে, কিন্তু অর্থ আলে আসে। কখনো আংশিক বক্তবা পেশ করাই যথেত্ট মনে করা হয়, কখনও প্রকাশ্যে নাবলৈ উহ্য করা হয়। আবার কখনও উহ্য রাখার স্থানে প্রকাশ্যে কথা হলা হয়। আরবী ভাষার বাক্রীভিতে এই যে স্ব বৈশিষ্টা বভিমান রটেছে: হ্যরত মুহাম্মান (স)-এর উপর নাষিলকৃত কিতাবের বাক্রীতিতেও ঐসব বৈশিষ্ট্য পুর্ণার্থে বিদ্যমান রয়েছে। এসব ধিষয়ে যথাস্থানে বিভারিত আলোচনা করা হবে ইন্শা আলাহ্*।* 

#### কুরজান মজীদে ব্যবহাত আরবী ভাষায় প্রচলিত অনারব সম্প্রদায়ের শব্দাবলী

ইয়াম আবু জাফর তাবারী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদের জিজেস করে যে, আরাহ্ তা আলা কত্কি তাঁর কোন বান্দাকে তার অবোধগন্য ভাষায় সন্বোধন করা অথবা তার কাছে ভিন্ন ভাষাভাষী রস্ব প্রেরণ করা তাঁর জন্য ঠিক নয়, তাহলে আপনি মুহান্মাদ ইব্ন হ্মাইদের নিন্নোক্ত বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে কি বলবেন ?

- (খ) 'আবদর্শনাহ ইব্ন আববাস (রা) বলেন, الله المديدة আয়াতে ইএটা হচ্ছে হাবদী
  ভাষার শব্দ। কোন ব্যক্তি রাতি জাগরণ করলে আবিসিনীয়রা তার সম্প্রেণ বলে, কিটা (নাশা'আ)।
- (গ) আব্ মাইসারা (রা) বলেন, اَجِبَالُ اَوْبِیَ صَالِق আয়াতে اَوْبِیُ ضَالُهُ । শুখদটি হাব্দী ভাষার, এর অথি প্রশংসা ও পবিত্তা বর্ণনা কর

19/2/

ইমাম আবি জাফর তাবারী বলেন, এ গ্রন্থের যেখানে আমি (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) ১১১১ (তিনি তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন) শব্দ ব্যবহার করেছি—সে সব জারগায় তার মুম হবে, ১৯০১ (তারা আমাবের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

- (श) আবদ্লোহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট قرت ون قروة আয়াত সম্পর্কে জিজেস ক্রা
  ত্রা
  হলে তিনি বলেন, قمورة শ্বন্টি হাব্দী ভাষার; আরবী ভাষার এর জ্থা بهمورة কারসী ভাষার
  নিবতী ভাষায় أُولًا (এবং বাংলা ভাষার সিংহ)।
- (৩) সাঈদ ইব্ন জা্বালের থেকে বণিতি। তিনি বলেনঃ কুরাইশ মা্শরিকরা বলল, যদিনা এই কুরাজান সন্মিলিতভাবে একজন আরব ও একজন জনারবের উপর নাযিল করা হত! তখন জালাহা তা'আলা নিন্নোক্ত আয়াত নাযিল করেনঃ

্র প্রামরা যদি একে আজন (অনারব) দেশীয় ক্রআন বানিয়ে পাঠাতাম, তবে এই লোকেরা বলত, এর আয়াতসমূহ কেন দপত করে বলা হল না? কি আশ্চর্যের ব্যাপার, কালান বলা হচ্ছে আজন দেশীয় (ভাষায়), আর শ্রোতা হচ্ছে আরব দেশীয়! এবের বল, এই ক্রআন ঈমানদার লোকদের জন্য হিদায়াত ও নিরাময়"—(স্রোহা-মীম ধিজদাঃ ৪১)।

আর:গর আরাহ্ তা আলা থানেক ভাষার শব্দ সম্বলিত আয়াত নাধিল করেছেন। এর মধ্যে

ক্রিল্ড করেছেন। আর মধ্যে

ক্রিল্ড করেছেন। আর মধ্যে

ক্রিল্ড করেছেন। সাঈদ ইব্ন জনুবায়ের বলেন, ফারসী ভাষার এই এই এই করেছেন।

ক্রিল্ড গিলা) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে আরবী ক্রিল্ড শব্দ বানানো হয়েছে (অর্থাং যে পাথর কাদামাটি থেকে বানানো হয়েছে, অতঃপর আগানে পন্ডিয়ে শক্ত করা হয়েছে)।

(5) আবা মাইসারাহা (রা) আরও বলেন, কুরআন গজীদে অন্যান্য ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসসম্বেও অন্রাণ দৃষ্টান্ত বতামান আছে। তার উল্লেখ করতে গোলে গ্রেহর কলেবর ব্যাদি পাবে। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, কুরআন মজীদে আরবী ভাষার সাথে অন্য ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্নকারীর উল্লিখিত প্রমাণসমহের জবাবে বলা যেতে পারে যে, যেসব লোক এ ধরনের কথা বলেছেন—তা আমাদের বক্তব্য বা আমাদের গৃহতি অর্থের পরিপত্যী নয়। কেন্ন্য তাদের কেউই দাবী করেন নি ষে, উল্লিখিত শব্দগ্লো এবং অন্রপুপ শব্দসমূহ (আপাত দ্ভিউতে

জনাবর ভাষার শব্দ মনে হলেও) আরবী ভাষায় প্রবিশ্বে প্রচলিত ছিল না, কুরঁআন মজনি নামিল হওয়ার প্রে তা আরবদের কথাবাতয়ি ব্যবহৃত হত না এবং তারা কুরআন নামিলের প্রে এসব শব্দের সাথে পরিচিত ছিল না। তারা মদি অন্র্প দাবী করতেন তবেই তাদের কথা আমাদের কথার বিপরীত বা পরিগদহী হত। বরং তাদের কেউ বলেন, শব্দটি হাবশী ভাষার এবং আরবী ভাষায় তার অর্থ এই. আম্ক শব্দটি আমারব ভাষায় এবং তার অর্থ এই. .... ইত্যাদি। এ কথা কথনও অপ্রীকার করা হয়নি মে, সংশ্লিণ্ট শব্দটি আরবদের কথাবাতয়ি ব্যবহৃত হত না। এ ব্যাপারে স্বাই একমত যে, গোটা মানব জাতির মধ্যে প্রচলিত ভাষাসম্হের শ্বন-সম্বিট ভিল্ল ভিল্ল। কিন্তু তার অর্থ একই। অত্যাব একথা বলা যয় না যে, কুরআন শ্রীফ দিবিধ তাবায় নামিল হয়েছে। যেমন দিরহাম, দীনার, কলম, দোয়াত, কিরতাস (কাগজ) ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ রয়েছে যার সংখ্যা নির্ণীয় করা সভব নয়—এই শ্বনগ্রো আরবী এবং ফারসী উভয় ভায়ায় ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ সম্পর্কেও উভয় ভায়ায় মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। আরও অনেক ভাষায় (শব্দের এরপে আন্তমিল) রয়েছে যা আমরা ভায়ার তাবধানের কারণে বা্মতে পারি না।

আরবী ও ফারসী ভাষায় কোন শব্দের অভিন্ন অথে ব্যবহার প্রসংগে এই দীর্ঘ আলোচনার পরও কেউ বিদ বসে যে, ঐ শব্দানুলো ফারসী ভাষার, আরবী ভাষার নর, অথবা তা আরবী ভাষার শব্দ, ফারসী ভাষার নর, অথবা তার কতকগ্লি আরবী ভাষার এবং কতকগ্লি ফারসী ভাষার, অথবা শব্দটি আরবী ভাষা থেকে উৎপল হয়েছে, অতঃপর জারসী ভাষায় অন্প্রবেশ করেছে এবং তারা নিজেদের কথাবাতয়ি তা ব্যবহার করেছে, অথবা তা ফারসী ভাষা থেকে উৎপশ্ন হয়েছে, অতঃপর আরবী ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে আরবীর্গে গরিগ্রহ করেছে—তবে তা হবে একটা নির্বেধিস্তাভ কথা। কেননা কোন শব্দের উৎপত্তিস্থল আরবী ভাষাকে নির্ধারণ করে অনারব ভাষার তার প্রবেশ করার কারণে অনারব ভাষার উপর আরবী ভাষার গ্রেণ্ঠ প্রমাণ হয় না। অন্বর্গে ভাবে কোন অনারব ভাষার উপর অনাবর ভাষার প্রেণি করে আরবী ভাষার মধ্যে তার প্রবেশ করারকার ভাষার উপর অনাবর ভাষার প্রেণ্ঠ প্রমাণ হয় না। কেননা উভয় ভাষার মধ্যে বিদি সংশ্লিট শব্দটি বর্তমান থাকে তবে এক ভাষাভাষী অপর ভাবাভাষীর উপর এই দাবী করতে পারে না যে, তারাই তাদের প্রতিপন্দের চেত্রে দ্রেণ্ঠ। শব্দটির উৎপত্তিসত উৎস নিয়ে এর্প দাবী করা হলে তা হবে অযোজিক। তবে যদি এর স্বপন্ধে এমন প্রমাণ পেশ করা ষার্য যার দারা নিশ্চত জ্ঞান লাভ হয় —তাহলে অন্বর্গে দাবী যেনে নেয়া যেতে পারে।

বরং আমানের মতে সঠিক কথা এই বে, এ জাতীয় শব্দকে আরবী-হাবশী, অথবা হাবশীআরবী উভয় ভাষার শব্দ বলা থেতে পারে। কেননা উভয় জাতিই নিজেদের বক্তবা ও কথোপকথনে এই শব্দ সমভাবে ব্যবহার করে আসছে। এদের কোন এক জাতির সাথে এই শব্দকে সংখ্যুক
করে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া ্যায় না। প্রতিটি শব্দের কেনে এই একই অবস্থা। ম্লেগত ভাবে
একই শব্দ বিভিন্ন জাতি একই অথে ব্যবহার করে থাকে। অতএব তা যে কোন জাতির সাথে
সংখ্যুক্ত হতে পারে। যেমন দিরহাম, দীনার, দোয়াত, কলম ইত্যাদি শব্দ ফারসী ও আরবী ভাষার
(এমন কি বাংলা ভাষায়ও) একই অথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যা আমরা উপরেও বলে এসেছি। প্রত্যেক
জাতিই তা স্বত্দরভাবে অথবা সন্মিলিভভাবে নিজেদের ভাষার শব্দ বলে নাবী করতে পারে।

এসর শন্দের কথাই আমরা অন্তেদের শারতে বলে এসেছি যে, কেউ এর কোন শন্দেক হাবশী ভাষার সংগে যাকু করেছেন, আবার কেউ এর কোন শন্দকে ফারসী ভাষার সাথে যাকু করেছেন, আবার কেউ এর কোন শব্দকে রোমান ভাষার শব্দ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তবে তাদের কেউই একটি শব্দক কোন একটি ভাষার সাথে যাজ করার পর একথা বলেন নি যে, তা অন্য ভাষার শব্দ হবা অসম্ভব। বরং তারা বলেছেন, সংশ্লিষ্ট শব্দটি ভিন্ন ভাষারও হতে পারে, বিভিন্ন ভাষাভাষীরাও শব্দটির দাবীদার হতে পারে। অতএব কিছ্ শব্দ আরবী ভাষার, কিছ্ শব্দ ফারসী ভাষার এবং কিছ্ শব্দ হাবশী ভাষার হওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু কোন নিদি ভিট শব্দ উভয় জাতি ব্যবহার করে আসহে তাই তা কোন এক জাতির সাথে অথবা উভয় জাতির সাথে সংখ্তে করা যায়।

ত্বশ্য কোন স্থালব্দি সম্পম ব্যক্তি যদি মনে করে যে, একই শব্দ উভয় ভাষা থেকে হতে পারে না, যেমন মানব জাতির বংশ পরিচর একই সময় দুই বংশের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না— তবে তার এই ধারণা হবে মুখিতা প্রস্ত। কেননা মান্ব বংশ দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের সাথে সম্পুক্ত অপর পক্ষের সাথে নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে সম্পর্ক সাহে ভাক। এটাই আল্লাহার নিকট অধিক ইন্সাফের কথা"—(সারা আহ্যাব ঃ ও)।

কিন্তু ভাষার ব্যাপারটি এরপে নর। কেননা কথা ও বক্তব্য তার সাথে সংয**্**জ হয়, যে তার সাথে প্রিচিত এবং তা ব্যবহার করে।

ধানি কোন শব্দ এক অথবা দুই অথবা ততাধিক ভাষার একই অথে ব্যবস্ত হওঁরার কথা জানা যার, তবে তা সংশ্লিষ্ট ভাষাগ্রালের শব্দ বলেই বিবেচিত হবে। অন্য ভাষাকে বাদ দিয়ে এর কোন একটি ভাষা এককভাবে তার দাবাদার হতে পারে না। যেমন, এক খণ্ড জমি যদি সমতল ভ্মি ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী হানে অবস্থিত হয় এবং তাতে সমতল ভ্মির বাতাস ও পাহাড়ী বাতাস প্রবাহিত হয়, তবে তাকে একই সময় পাহাড়ী ও সমতল ভ্মির জমি বলা হবে, কেবল পাহাড়ী, অথবা কেবল সমতল ভ্মির জমি বলা হবে, কেবল পাহাড়ী, অথবা কেবল সমতল ভ্মির জমি বলা হবে কাবল গাহাড়ী, অথবা কেবল সমতল ভ্মির জমি বলা হবে লা। অন্তর্প ভাবে কোন জমি যদি হলে ও জলভাগের মাঝামারি হানে অবস্থিত হয় এবং তাতে হ্লভাগ ও জলভাগের বাল্ব প্রবাহিত হয়—তবে তাকে একই সময়ে জল ও হল ভাগের জমি বলা হয়।

কেউ যদি একটি শব্দের জন্য তার দৃইটি বৈশিষ্টোর কোন একটিকে নিদিপ্টি করে এবং জন্য বৈশিষ্টাকে বাদ না দেয়—তবে সে সত্যবাদী, হকপণ্হী। সে এই অনুজ্জেদের প্রারম্ভ উল্লিখিত শব্দ-সম্হের কেরে সত্যবাদী ও সঠিক পণ্হার অধিকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বলে যে, কুরআনে সব ভাষার শব্দ আছে—তার এ-কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। কোন সম্প্রবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র কুরআনকে দ্বীকার করেন, কুরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহ্ নিধ্রিত সীমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তার জন্য এর্প আকাদা পোবণ করা জায়েয় নয় যে, কুরআনের কিছ্ম আশ্ব ফারসী ভাষার, আরবী ভাষার নয়, কিছ্ম অংশ আরবী ভাষার সামার লাব্দির ভাষার নয়, কিছ্ম অংশ আরবী ভাষার দলর ভাষার নয়। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তার্আলা পরিক্রারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি আরবী ভাষার কুরআন নাথিল করেছেন। জত্রব এরপর আর বলা যায় না যে, কুরআন আরবী ছাড়া অন্য কোনা ভাবার নায়িল হয়েছে।

সত্তরাং বেসব লোক বলেছেন যে, কুরআনে সব ভাষাই বাণহত হয়েছে—আল্লাহ্র বাণী ছারা তাবের এর্প ধারণা ভূল প্রমাণিত হয়। এজনা কুরআনকে অনা ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট করা জায়েয় নয়।

আমি যা বলেছি তা হারা সমর্থন করতে প্রস্তুত নন এবং যারা ধারণা করেন যে, অনুচেছদের প্রারন্তে উল্লিখিত শব্দগ্লো ভিন্ন ভাষা থেকে এসেছে—তা আরবী ভাষার শব্দ নর, তাকে আরবী ভাষাভাষী লোকেরা গ্রহণ করে আরবী বানিয়ে নিয়েছে—তাহলে তাকে প্রদন্ন করা যেতে পারে যে, তার বলুরের বিশ্বভার দ্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে — যার ভিত্তিতে তার কথা সমর্থন করা যায়? অথচ সে জানে যে, তার বিরোধী পক্ষ তার কথার বিপরীত কথা বলেছে, তাহলে তার বত্তব্য ও বিরোধীদের বত্তব্যের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? সে উত্তরে বলে যে, ঐ জাতীয় শব্দগ্লোর উংপত্তি হয়েছে আরবী ভাষায়, অতঃপর তা অপরাপর জাতির ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং তারা এর কোন কোন শব্দ নিজেনের কথোপকথন ও বক্তব্যে ব্যবহার করেছে। এই কারণে তার এই কথা দ্বীকার করে নিতে হয়। জ্বাবে সে বদি এর প্রথাই বলে তাহলে তার এই কথার দ্বারাই তার বিরোধী পক্ষের বক্তব্য সঠিক বলে সার্যন্ত হয়ে যায়।

#### কুরআন মজীদ আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় নাবিল হয়েছে

ইমাম আব্ জাফর তাবারী বলেন, প্রের্বর আলোচনা থেকে একথা নিভলৈ প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার কুর লান নাষিল করেছেন, অন্য কোন ভারার নয়। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে. কুরআন আরবদের ভাষার নাষিল হয়নি, তার কথাত বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'জালা যাকে সঠিক কথা অনুধাবন করার তৌফিক দান করেছেন— তার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেকট।

কুরআন আরবদের ভাষায় নাখিল হয়েছে—একথা যখন প্রমাণিত, তখন আমানের প্রশন হচ্ছে—তা আরবদের কোন এলাকার ভাষায় নাখিল হয়েছে? আরবে প্রচলিত সব আঞ্চলিক ভাষায়, না কোন একটি আঞ্চলিক ভাষায় তা নাখিল হয়েছে? কেননা সমগ্র আরবের লোকেরা আরবী ভাষাভাষী এবং আরবী নামে পরিচিত হলেও তাদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাগত পার্থক্য বিদাননা ব্যাপার যখন তাই এবং আলাহা তা'আলা তাঁর বাংদাদের অবহিত করেছেন যে, তিনি কুরআন মজীদ আরবী ভাষায় নাখিল করেছেন (তালা তাঁর বাংদাদের অবহিত করেছেন যে, তিনি কুরআন মজীদ আরবী ভাষায় নাখিল করেছেন (তালা তাঁর বাংদাদের আরহিত করেছেন যে, তিনি কুরআনের বাহ্যিক দিকটা সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক অ্থবা বিশেষ অর্থ জ্ঞাপকও হতে পারে। আলাহা তা'আলা কি তা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন, না বিশেষ অর্থে—তা আমাদের জানার কোন পথ নেই। অরশ্য যাঁকে কুরআনের ধারক, বাহক ও ভাষ্যকার বানানো হয়েছে তাঁর মাধামেই কেবল আমরা নিশ্চিত ভাবে তা জানতে পারি। আর এই ভাষ্যকার হচ্ছেন স্বয়ং রস্লের্লাহ (স)। যেমন আমরা নিশ্বে বণিতি হাদীসস্মহে থেকে জানতে পারিঃ

 আব্ হ্রোয়রা (রা) থেকে বণিতি হাদীসে রস্ল্লোহা (স) বলেনঃ ''কুরজান সাত রীতিতে নাখিল করা হয়েছে। কুরজান সম্পকে আন্দাজ-অন্মান করে কিছা বলা কুফরী, (রস্ল্লোহাঁ (স) এ কথাটি) তিনবার (বলেছেন)। অতএব তোমরা ক্রেআন সম্পকে যা জানতে পেরেছ তদন্যায়ী আমল কর। আর কুরআনের যে অংশ সম্পকে তোমরা অজ্ঞ—তা ব্ঝার জন্য কুরআনের জ্ঞানে সুমুদ্ধ ব্যক্তির শ্রণাপ্র হও।''

مد رد ومدر را را را رود و ا شا و و م دوراو را مدر عن ابني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه و سلم انزل القرآن على سبعة مدو مدو مدو مدو مدو الله على مدون علي مدون و مدون علي مدون و مدون علي مدون و مدون و مدون علي مدون و مدو

আব্ হ্রোয়রা (রা) থেকে বণিতি। তিনি বলেন, রস্ন্র্লাহ (স) বলেছেন: 'ক্রআন সাত রীতিতে নাখিল করা হরেছে। (নাখিলকারী মহান আল্লাহ্) সবজি, মহাজানী, ক্মাশীল এবং দরাময়।'' অপর একটি স্বেও আব্ হ্রোয়রা (রা) থেকে রস্ন্র্লাহ্ (স)-এর অম্রেপ হাণীস বণিতি আছে।

م مه ۱ م مدوم مر مر موه و ۱ ش ۱ وم مروم و مرا من التم عليه و سلم انزل التران على عن عبد الله بن دستعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انزل التران على مرم مدو و مر مده مد مده مده مده و الكل حد مطلع مده المرف له مد و الكل حد مطلع مده المرف المدل حد مطلع مرب مد و الكل حد مطلع مده المدل مد و الكل حد مطلع مدا مدا المدل مد و الكل حد مطلع مدا المدل مدا و الكل حد مطلع مدا المدل ال

"আবদ্লাহ ইবনে মাস্টির (রা) থেকে ধণিতি। তিনি ধর্লের, রস্লেলাহ (স) বলেছেনঃ কুরআন সাত হরফে (রীতিতে) নিষিল করা হয়েছে। এর প্রতিটি হরফের গাঁহ্যক এবং গোপন অর্থ রয়েছে। আর প্রতিটি হরফের একটি নির্দিণ্টি সীমা রয়েছে। প্রতিটি সীমার একটি উংস রয়েছে।

'আবদ**্লাহ ইবনে** মান্টদ (রা) থেকে অপের একটি স্চেতে ন্বী করীন (স)-এর অনুর্পে হাদীস <u>বণিতি আছে।</u>

عن عبد الله قال اختلف رجلان في سورة - فقال هذا اقرأ في النبي صلى الله علمه علمه علمه علمه وسلم - و قال هذا اقرأ في النبي صلى الله علمه وسلم - و قال هذا اقرأ في النبي صلى الله علمه و سلم - فاتى النبي صلى الله علمه وسلم - قاتى النبي صلى الله علمه وسلم - قال هذا اقرأ في النبي صلى الله علمه وعلم الله علمه وعنده رجل فقال اقرعوا كما علمه علمه م الربي المستمي المستم المسلمة من قبل فقسه فالما اهلك من كان قب لمكم اختلافهم على المبيائهم المرام بشمي المسلمة من قبل فقسه فالما اهلك من كان قب لمكم اختلافهم على المبيائهم المسلمة على المبيائه المسلمة على المبيائه المسلمة المسلمة على المبيائه المسلمة المسلم

'আবদ্রাহ ইবনে মাস্টদ (রা) থেকে বণিতি। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি কোন একটি স্বোর পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করল। তাদের একজন বলল, নবী (স) আমাকে তা এভাবে শিথিরেছেন। অপরজনও বলল, নবী (স) তা আমাকে এভাবেই পড়িরেছেন। তাদের একজন নবী (স)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাকে অবহিত করল। এতে তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। অপর লোকটিও তার কাছে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন: তোমরা যেভাবে জান—সেভাবেই (আমাকে) পড়ে শ্নোও। জানিনা আমি কোন্ জিনিসের নির্দেশ দিয়েছিলাস, অথবা সে নিজেই তা আবিক্লার করে নিরেছে! তোমাদের প্রের্ব ম্পের লোক্রো নিজেবের নবীনের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধবংস হয়েছে। রাবী বলেন, অতংপর আমাদের প্রত্যেক দাঁভিয়ে কিরাত পাঠ করল, কিন্তু একজনের সঙ্গে অপরের পাঠের কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

ষিবর ইব্ন হাবাইণ থেকে বণিতি। তিনি বলেন, 'আবদ্লাহ ইব্ন মাসউণ (রা) বলৈছেন, আমরা কুরআনের কোন একটি স্রাকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিতকৈ লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা বলছিলাম, স্রোটিতে ৩৫ অথবা ৩৬টি আয়াত রয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা রস্ল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আলী (রা) তাঁর সংথে গোপন আলাপ করছেন। আমরা বললাম, আমরা কিরাআত সম্পর্কে গতভেদ করেছি। একথা শানে রস্লালাহ (স)-এর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেনঃ তোমাদের প্রেকার মাণের লোকেরা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে ধরংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি 'আলী (রা)-কে গোপনে কিছা কথা বললেন। আলী (রা) আমাদের বললেন, রস্লালাহ (স) তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন য়ে, ডোমরা বেভাবে জান, সেভাবে পড়।

(যারেণ আল-কিবার বলেন,) আমরা যায়েন ইব্ন আরকাম (রা)-র সাথে মসজিদে বসা ছিলান। তিনি কিছ্কেণ আমাদের সাথে কথাবাত বিল্লেন। অভংপর তিনি বলনেন, এক ব্যক্তি রস্লেল্লাছ (স)-এর নিকট উপস্থিত হরে বলল, আবদ্লোছ ইব্ন মাস্টেন (রা) আমাকে একটি স্রো শিথিয়েছেন। যায়েন (ইব্ন সাবিত) এবং উবাই ইব্ন কাবি (রা) ও তা আমাকে পড়িরেছেন। কিছু তাদের পঠন বাঁতিতে পার্থক্য দেখা যাছে। এখন আমি তাঁবের মধ্যে কার কিরাআত গ্রহণ হরেব : (একথা শ্নে) রস্লেল্লাছ (স) নারব থাকলেন। 'আলা (রা) তার পাশেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি (আলা) বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেভাবে শিখানো হ্রেছে—সে ভাবেই পাঠ ক্রবে। সবই উত্তম এবং স্বেদ্রা

المراع الأراد والأراد والأراء المراج المراج وأرار والأرابي عن عمر بن الخطاب رضي المعند قال سمعت هشام بن حمكم بقرا سورة الفرقان مدر و د د د ودرد دو دور في حياة رسول اته عالى الله علميه وسلم فاستمعت لقراء تمه فماذا هو ينقرؤها على حروف كشمرة المم ينقرئنشمها رسول الله صلى الله علمه وسلم فبكدت اماوره في الصاوة فتتحميرت هتمي سلم · قلما سلم للجامِنية بدردائية فيشلت من اقدرأك عدَّه السورة العتمي معمثلك ترة وها؟ قال السرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم • فيتسلت كذبت فيوالله إن رسول 94//4/ 19/4 / 19 / 1 B / 1 A //A/ 19/ الله صلى الله عليمه وسلم لمهو اقراني هذه السورة البتي سمعتك تعقرؤها ما فانطلبتت بمه اقدوده الى رسول الله صلى الله عامه وسلم - قبقلت يارسول الله التي سمعت هذا يدارأ سورة ACAN I NEA WALLAN AND LANTA CALL ACAL السفيرآنان على حروف لسم تشتيرئسشيها وانت اقسرأني سورة السفرتان ـ تال قاتال **رسو**ل:

الله صلى الله عليه وسلم ارسله يا عدر اقرأ ياهشام - قدقرا عليه الدقراءة الدتى الله صلى الله عليه وسلم ارسله يا عدر اقرأ ياهشام - قدقرا عليه الدقراءة الدتى المعتده يدقدرؤها - قدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اندزلت - ندم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر - قدترأت الدقراءة الدتى اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر - قدترأت الدقراءة الدتى اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اندزلت - ثدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدول الله على الله عليه وسلم الدول الله على الله عليه وسلم الدول الله على الله عليه وسلم الله والم الله على الله عل

উমার ইবনলে খাতার (রা) থেকে বণিতি। তিনি বলেন, আনি রস্লেল্লাই (সা-এর জীবদদশায় হিশাল ইবান হাকীয় (রা)-কে (নালায়ের মণ্ডে) সারা ফারকান পাঠ করতে শানেলাগ। আমি মনোযোগ দিয়ে তার কিরা'আত শ্নেছিলমে। কিন্তু তিনি এমন অনেক শন্দ সংযোজন করে তা পড়লেন যা রস্লেল্লাহ (স) আলাকে শিখান নি। আমি নামাযের মধ্যেই তারি উপর ঝাণিয়ে পড়তে উদ্যুত হুজাল, কিন্তু তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধ্যৈ ধারণ করলান। তিনি বখন সালাম ফিরালেন, আমি তার চারর টেনে মনোযোগ আকরণ করলাম এবং জিজের করলাম, কে শিখিলেছে এই সারা, যা আগনাকে পাঠ করতে শ্রেকান? তিনি বললেন, রস্ক্রেরে (স) তা আমাকে শিখিতেছেন। আমি বল্লাম, আপনি মিখ্যা বল্লেন। আলাহার শ্রথ! আপনাকে যে সারা পাঠ করতে প্রেলাম তা প্রাং রস্বাল্লাহ (স) আমাকে পড়িরোছেন। **আমি** তাঁকে টানতে টানতে রস্লালারাহ (স)-এর কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম, হে আলাহার রস্বা আমি একে সারা জারকান এমন কলগালো শব্দ সহকারে পাঠ করতে শ্নেলাম যা আপনি আমাকে কথনও শিখান নি। অখ্য আপনিই আমাকে স্যো ফুরফান পড়িরেছেন। রস্লেল্লাহ (স) বললেনঃ ''হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! তুমি পড় তো দেখি। অভএব তিনি তা ঠিক সেভাবে পাঠ করলেন বেভাবে আমি ভাকে পাঠ করতে। শানেছিলাম। (তার পড়া শেষ হলৈ) রস্ল্লোহ (স) বললেনঃ ''এভাবে তা নাষিল হয়েছে।' অতঃপর রস্ল্রেছ (স) বললেনঃ ''হে উমার! তুমিও পড় দেখি।'' অত্এব আমি তা পাঠ করলান যেভাবে রস্ল্রোহ (স) আমাতে তা শিকা পিয়েছেন। রস্ল্রোহ (স) বল্লেন : "এভাবেওঁ তা নায়িল হয়েছে।" তিনি আরও বললেনঃ "বহুত এই কুরআন সাত ধরনের পঠন প্রতিতে নাখিল করা হয়েছে। অতএব তোগরা বেভাবে সহজ হয় সেভাবে পড।"

আব্ তাল্হা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি উমার ইবন্ল খাতাব (রা)-র উপস্থিতিতে কুরতান পাঠ করল। তিনি তার কিরামাতটি সংশোধন করে দিলেন। নে বলল, আমি তা রস্ল্লেহ (স)-এর নিকট এভাবেই পড়েছি। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করেন নি। তাঁরা উভয়ে নিজেদের বিরোধ নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। ঐ লোকটি বলল, হে আলাহ্র রস্লা। আপনি কি আমাকে অম্ক অম্ক আয়োভ শিথিয়ে দেন নি? তিনি বললেনঃ "হাঁ।"। রাবী বলেন, এতে উমারের মনে থটকার স্থিত হল। রস্লাল্লাহ (স) তাঁর মুখ্যশভলে এর প্রতিভিয়াল্ডা কর্লেন। তিনি হার ব্বেক আঘাত করে বললেনঃ "শয়তানকে দ্রে নিক্ষেপ কর।" কথাটি তিনি তিনবার বল-হার ব্রুক্ত অতঃপর তিনি বললেনঃ "হে উমার! নিশ্চয়ই কুরআনের স্বটাই সঠিক এবং নিভূলি ব্রুক্ত পথিত তুমি রহমাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতকে রহমাতের ব্যুক্তি পরিণত না করবে।"

জাবদ্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বণিতি। তিনি বলেন, উমার (রা) এক ব্যক্তিকে কুরআন পাঠ করতে শ্নেলেন। তিনি একটি আয়াত নবী (স)-এর কাছে বেভাবে শ্নেছেন সে তা ভিল্লর্পে শাঠ করল। উমার (রা) তাঁকে নিরে রস্ল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আলাহ্র রস্ল। এই বাজি একটি আয়াত এভাবে পাঠ করেছে। রস্ল্লাহ (স) বললেন ঃ- "কুরআন সাত বাতিতে মাযিল হয়েছে। এর প্রতিটি রীতিই যথেণ্ট।"

ু 'আলকামাহ্ আন-ৰাখ'ঈ থেকে বণি'ত। তিনি বলেন, 'আবদ্লাহ ইব্ন মাষ্টদ (রা) যখন কুষা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্থৃতি নিলেন তখন তার গণেগাহী বাজিরা এদে তার কাছে সমবেত হর। তিনি তাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বললেন, কুরআ্ন নিয়ে বিবাদ করোনা। কেননা <del>্ল</del> **অভোধিক বাদান্বাদে** তা প্রণ্থর বিরোধী হয় না এবং বিলীন বা পরিবতিভিও হয় না। কা**র**ণ ু ইসলামী শ্রীআত, এর সীমা ও বিধিবিধানের মধ্যে অখণ্ডতারহেছে। বদিদুই বিপ্রীতমুখী বক্কবা থাকে যার একটি কোন কাজ করার নিদেশি দেয় এবং অপরটি তা করতে নিষেধ করে, তবে তাই হচ্ছে মতবিরোধ। কিন্তু কুরয়্মানের গোটা বজবোর মধ্যে সামঞ্জন্য ঐক্য ও অখণ্ডতা **র্ড'মান রয়েছে। ই**সলানের সীমারেখা, বিধিবিধান ও শরীআতের কোন বিধ্য়ে কুরআ্নে প্রদ্পর-ব্রিরোধী কোন বত্তব্য নেই। আমরা দেখেছি যে, রস্ল্লোহাহ (স)-এর সামনে কুরআন পাঠ নিয়ে প্রংপ্র নিবাদে লিপ্ত হলে তিনি আঘাণের তা পড়ে শ্নোনোর নিদেশি দিতেন এবং আঘরা তাতাঁকে পতে শুনোতাম। তিনি আমাদের বলতেন যে, আমাদের সকলের পাঠই স্কুদর। আমি বদি জানতে শারতাম যে, আলুলাহাতীর রসালের উপর যা নাযিল করেছেন – সে সংপকে কোন বাজি আমাদের ্তলনার অধিক জ্ঞানের অধিকারী তবে আমি তা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতাম এবং তার জ্ঞানের সাহায্যে জামার জান বৃদ্ধি করতাম। স্বয়ং রস্পেলোহ (স) আমাকে স্বর্গি স্রো শিখিয়েছেনং আমি একথাও জানতাম যে, প্রতি বছর রগযান মাসে তাঁর সামনে কুরআন পেশ করা হতো। তাঁর ইতেকালের বছর তা দাইবার তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল। তিনি যথন পাঠ শেষ করতেন, তথন আমি তাঁকে তা প্রভ শুনাতাম। তিনি আমার পাঠকেও উত্তম বলেছেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার পাঠ অনুযায়ী কিরুআত পাঠ করে, সে যেন বিমাণ হয়ে ভা পরিভাগে না করে। আর যে বাক্তি ভিন্ন রীতিতে পাঠ করে সেও বেন তা বিমুখ হরে পরিতাগ না করে। কেননা যে ব্যক্তি কুরআনের কোনও একটি আয়াতকে মিখ্যা মনে করল, সে গোটা কুরুআনকেই মিখ্য মনে করল।

هن ابن عواس أن رسول الله صلى الله على ه وسلسم قال أشراني حورسل عاسى حرفها ورا من الله ورا على حرفها ورا من الله وحرام.

ইব্ন 'আন্বাস (রা) খেকে বণি ড,। রস্ল,লাহ (স) বলেন। "জিবরাইজ (আ) আমাকে এক রীতিতে কুরআন পড়ালেন। আমি তাঁকে ফেরত পাঠালাম এবং আজাহার নিকট এর সংখ্যা ব্ছির জন্য আবেদন বরুতে থাকলাম। তিনি আমার জনা তা বৃদ্ধি করুতে থাকলেন। অবশেষে তা সাত রীতি পর্য পে'ছিল।" (অধঃশুন রাবী) ইব্ন শিহাব বলেন, আমি বিশ্বস্ত স্তে জানতে পেরেছি বে, এই সাত রীত্রি অর্থ ও তাংপর্যের দিক বেকে এক ও অভিন্ন, হালাল হার্মে বিভিন্ন নয়।

উদ্দেশ আইউব (রা) থেকে বিশিত। নবী (স) বলেনঃ ''কুরআন সাত রীতিতে নামিল হয়েছে। ত্মি এর বেরীতিতেই তা পাঠ করবে সঠিক হবে।'' অগর এক স্তেও উদ্দেশ আইউব থেকে হালীসটি বণিতি আছে।

স্লাইমান ইব্ন সারাদ থেকে বণিতি। রস্লালাহ (স) বলেনঃ আমার নিকট দুইজন ফেরেখতা আসেন। তাদের একজন বলগোনঃ পড়্ন। রস্লালাহাহ (স) বললেনঃ কর রীতিতে? তিনি বললেন, এক রীতিতেঃ তিনি বললেন, বাড়িয়ে দিন। শেষ প্রতি তা সাত রীতি প্রতি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ر مراه مه و موه ار مراه الم من الله علمه وسلم قال الآراني جبريسل المقران على الماران على المرام وع مرام الماران على الماران على المرام وع مرام وع مرام الماران على الماري قال المرام وع مرام الماري الماري الماري على الماري الما

ইব্ন 'আম্বাস (রা) থেকে বণিভ। রস্লেল্প্লাহ (স) বলেনঃ জিবরীল আ্মাকে এক নিয়মে কুরআন পাঠ করান। আমি তাকে তা বাড়িয়ে দিতে বললাম। তিনি বাড়িয়ে দিলেন। আমি পন্নরায় তাকে তা বাড়িয়ে দিতে বললাম। তিনি তা আরও বাড়িয়ে দিলেন এবং শেষ প্য'স্ত তিনি সাত রুগিত প্রস্থিত বাড়িয়ে দিলেন।

 ভাসে আইউব (রা) থেকে বণিত। তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শ্নেছেনঃ কুরআন সাত ব্যাহিত নাবিল হয়েছে। তুমি যে রীতিতেই তা শভ্যে—শ্ব হবে।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে গেলাম এবং এক বাজিকে কুরআন পড়তে শ্নলান। আমি তাকে জিলোস করলান, তোমাকে কে কুরআন পড়িরেছে? সেবলন, রস্ল্লাহ (স)। অতঃপর আমি রস্ল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললান, এই বাজিকে কুরআন পড়তে বল্ন। অতএব সে তা পাঠ করল। রস্ল্লাহাহ (স) বললেনঃ তুমি সাঁঠক পড়েছ। তথন আমি বললাম, আপনি তো আমাকে এভাবে এভাবে পড়িয়েছেন। রস্লাল্লাহ (স) বললেনঃ তুমিও উত্তমর্পে পড়েছ। রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, তুমিও উত্তমর্পে পড়েছ, তুমিও উত্তমর্পে পড়েছ। একথা শানে রস্লাল্লাহ (স) আমার ব্রে আঘাত করে বললেনঃ তে আলাহ। উবাইর মনের সন্দেহ-সংশর দ্রে করে দাও। রাবী বলেন, আমি ছমজি হয়ে সেলাম এবং ওয়ে আমার পেট ভরে বেল। অতঃপর রস্লাল্লাহ (স) বললেনঃ আমার নিকট দ্রুন ফেরেশতা এসেছিলেন। তাদের একজন বললেন, আপনি এক বীতিতে কুরআন পাঠ কর্ন। অপরজন বলনেন, তাকে আরও বাড়িয়ে দিতে বান্ন। অতএব আমি বললাম, আমার জনা আরও বাড়িয়ে দিন। ফেরেশতা বললেন, তাহলে আপনি কুই রীতিতে তা পাঠ কর্ন। অবংশ্বে ওা সাত রীতি পর্যতি প্রতি কেংলেন বলনেন, আপনি সাত রীতিতে কুরআন পাঠ কর্ন।

ره ورب بر سد سرر سر بر بر مد مده و دو سددو عا سده سرو اره مردمة عن البي قرأت الهدة قراها مود المسلمة الا التي قرأت الهدة قراها روي سرم بر سود و المسلمة الا التي قرأت الهدة قراها وجل غرة قراع لتي قرقات الحرائدها وسول الله صلى للله هليه وسلسم قرقال الوجل الحرائدها

উবাই ইব্ন কাবে (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে কোন জিনিস আমার মনে সন্দেহের স্থি করতে পাবেনি, কিন্তু আমি কতিপর আয়াত ষেভাবে পড়তাম অপর এক ব্যক্তি তা ভিন্নর্পে পড়ল (এটা আমার মনে সংশ্রের স্থি করে)। আমি তাকে বললাম, রস্লেল্লাহ (স) তা আমাকে এভাবে পড়িরেছেন। ঐ লোকটিও বলল রস্লেল্লাহ (স) তা আমাকে এভাবে পড়িরেছেন। ঐবাকটিও বলল রস্লেল্লাহ (স) তা আমাকে এভাবে পড়িরেছেন। তথন আমি রস্লেল্লাহ (স)-এর দর্বারে উপস্থিত হলে বললাম, আপনি কি অম্ক অম্ক আয়াত এভাবে শিখাননি? তিনি বলকেনঃ "হাঁ। কিবরীল ও মীকাইল (আ) আমার নিকট এলেন। জিবরীল (আ) আমার ভান পাশে এবং মীকাইল (আ) বাঁ পাশে বসলেন। জিবরীল (আ) আমাকে বললেনঃ আপনি এক রাঁতিতে ক্রআন পাঠ কর্ন। মীকাইল (আ) বললেন, আরও বাড়িরে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন কর্নে। জিবরীল (আ) বললেন, তাহলে আপনি দুই রাতিতে কুরআন পাঠ কর্ন। মীকাইল (আ) বললেন, ক্রেরন। অবশেবে তা ছয় অথবা সাত রাতি পর্যন্ত পেণছল।" অধঃন্তন রাবী আব্ কুরাইব সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, তাঁর উথ্যতিন রাবী (স্ব্যুম্মাদ ইব্ন মায়মন্ন) ছয় রাতির কথা বলেছেন না সাত রাতির কথা বলেছেন।

কিন্তু অধঃন্তন রাবী ম্থান্মাদ ইব্ন বাশ্নারের বর্ণনার পরিক্লারভাবে সাত রীতির কথা উল্লেখ আছে এবং তাতে আরও উল্লেখ আছে, ''এর ধে কোন রীতি যথেন্ট।'' কিন্তু উপরে বর্ণিত হাদীসের ম্লে পাঠ আব্ কুরাইবের।

অপর একটি স্থেও উবাই (রা) থেকে উপরের হাদীসটি বণিত হয়েছে। তাতে আছে, 'দেষ পর্যন্ত তিনি ছয় রীতি পর্যন্ত পেণছলেন। তিনি বললেন, তা সাত রীতিতে পাঠ কর্ন। এর যে কোন রীতিই যথেত।"

উবাই ইথ্ন কা'ব (রা) থেকে বণিতি। রস্লফোহ (স) বলেনঃ 'কুরআন সাত রীতিতে নর্মিল হয়েছে।''

ا وقد ومد مر مروو مورو مرم و سقدو مرم مرمودو مرو مرو مروم مورات المعالم الما الله المرابية المعالم المعالم المعالم والمعالم والشام والشيخ الماني والمعجوز، فسأل حرريل فيلم رؤا المعرف المعالم المعالم

ত্বাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রস্ন্র্লাহ (স) 'আহজার্ল মিরা' নামক স্থানে জিংগীল (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বললেন: আমি একটি নিরক্ষর উদ্মাতের নিকট প্রেরিত হয়েছি≀ এদের মধ্যে ব্রেছে কিশোর, খাদেম, প্রবীণ বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা। তখন জিবরীল (আ) বললেন, তারা সাত নীভিতে কুরআন পাঠ করতে পারে। হাদীসের মতন (ম্লপাঠ) আব্ উসামার।

WILL A A STEEL AND STEEL AND ALL AS A BUT A عن ا بني بين كعب قال كنت في المسجد فله خل رجل يصلي فعقراً قراءة السكرتها علم له يـ تُسم دخل رجل إخر قاقرأ قراءة غاير قراءة صاحبه، قلد خلمًا جملها هلي رسول أتله صلى الله علمه وسلم قال فلقلت بارسول الله أن هذا قبرأ تدراهة المكرة-ها علمه مــــ ثم دكليًّا 1 343 - 13 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1111 هذا قــترأ قــراعـة غــير قــراعـة صاحبــه - قــامرهما رسول الله صلى الله عليــه وسلم فــقرابـــ فحسن رسول الله صلى الله هاءــه وسلم شانــهما ــ فــواــع أى نــاسى من التكذيب ولا اذكنت DADA ALA IN ALI ۸ ت من ارت ا مورو ا قى الجاهاية - فسلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشه. بي ضرب في صدري فسفضتُ יים יישי יגפפ י ן יים ייי ג יפים פג י ישי גי גפגוי יו יג عرقا كانسما انسظر الى الله قسرقا ـ قسقال الى ياا بسى أرسل الى أن قسراً السقران على حرف ـ ייא פ ייא יא אם א ין פש א ייש ייש فرددت عليه ان هون على التي - فرد على في الثانية ان السرا العران على حرف יייא איז פש א ייש ייש فـرددت علـمه أن هون على أمـتي - فـرد على في الثالثــة أن أقـرأه على سيمية أحرف ייי פש יש ייש פי פי יש יים פי פי או פש א בש א פש א פש א פש א פש א وليك بيكل ردة رددتها معشلية السشلنديها - فيتسلت اللهم اغفر لابتي اللهم اغفر لامتي ا والخرت الثلثلة ادوم يسرقب الى قيد الخلق كلهم حتى أيسراهيم علسهه الشلام.

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) ছিলাম। এমন সময় এক বাজি এসে মসজিদে প্রবেশ করে নামাধ পড়তে লাগল। সে এমন এক পাঠরীতিতে কুরআন পড়ল, যা আমার জানা ছিল না। অভঃপর আ্রেক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করল। সে প্রেজি

ব্যক্তি থেকে ভিন্নতর পাঠ-রীভিতে ক্রেআন পড়ল। আমরা সকলে (নামায শেষ করে) রস্লেব্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ছে আল্লাহার রস্কা। এই ব্যক্তি এমন এক পঠন-পদ্ধতিতে কিরাআত পড়েছে – यা আমার অজ্ঞাত। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যক্তি তেকে ভিন্নতর পদ্ধতিতে কিরাজাত পাঠ করে। রস্কল্লাহ (স) তাদের নিদেশি দিলেন এবং তদন্যায়ী তারা কিরাসাত পাঠ করল। তিনি উভয়ের পাঠকেই শক্তে বললেন। ফলে আমার মনে রস্বাল্লাহ (স)-এর প্রতি এমন এক সদেবহের স্ভিট হল, বা জাহিলী ব্বেও আমার মনে উদয় হয়নি। রস্ল্লাহ (স) যখন লক্ষা করলেন--আমাকে কোন জিনিস আছল্ল করে ফেলেছে, তথন তিনি সামার বক্ষদেশে হাত দিরে ক্যাঘাত করলেন। এতে আমি ঘামে ভিজে গেলাম এবং এতটা ভীত হয়ে পড়লাম ঘেন আমি আল্লাহ্কে দেখছি। রস্লাল্লাহ্(স) বললেনঃ "হে উবাই! আমার নিকট ওহী পাঠানো হয়েছিল যে, কুরুজান এক ব্লীতিতে পাঠ কর্ন। কিন্তু আমি আলাহ্য নিকট আবেদন করলাম, অবাপনি আমার উন্মাতের প্রতি আরেও সহজ করে দিন। তিনি দিতীয় বারে উত্তর দিলেন, কুরআন এক রীতিতে পাঠ করুন। আমি প্রনরায় অবেদন করলাম, আপনি আমার উন্মাতের প্রতি আরও সহজ করে দিন। তৃতীয় বারে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, তবে সাত রীতিতে পাঠ কর্ন। কিন্তু আপনার প্রত্যেক বারের আবেদন প্রত্যাখানের পরিবতে এক একটি বিষয়ে আমার নিকট চাইতে পারেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্! আমার উন্মাতকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ্য। আমার উন্মাতকে ক্ষমা করে দিন। আর ত্তীয়টি আমি এমন এক দিনের জন্য ভুগিত রাথলাম—হেদিন স্মত্ত সুণ্টি আনার সুপারিশের আশার পাক্রে, এমন্কি ইবরাহীম আলার িহিস্ সালামও।"

অধঃস্তন রাবী ইব্ল বাইয়ানের বর্ণনায় আছে, "নবী করীয় (স) তাদের বললেন ঃ তোময়া শহ্দ ও সংক্রেভাবে পাঠ করেছ।" এই বর্ণনায় বিশ্বী নির্ভাগে ব্যক্তি নির্ভাগে বিশ্বী করেছ।

ইসমাদিল ইব্ন আবি থালিদের বর্ণনায় উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে রস্লাল্লাছ (স)-এর অন্রপ্ হাদীস ব্যিতি আছে। তাতে হাদীসের কিছা অংশ এভাবে ব্যিতি আছে ঃ

উবাই (রা) বলেন, রস্লেলাহ (স) আমাকে বললেন: "সন্দেহ ও মিথাবাদিতা থেকে তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে আশ্রর প্রার্থনা করি।" তিনি আরও বললেন: "আল্লাহ্ ভা আলা আমাকে এক রীভিতে ক্রআন পাঠ করার নিদেশি দিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক! আমার উন্মাতের জন্য সহজ করে দিন। তিনি বললেন, তাহলে আপনি তা দুই রীভিতে পাঠ কর্ন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে সাত রীভিতে ক্রআন পাঠ করার অনুমতি দিলেন। এ হছে বেহেশতের সাতটি দরওরাজাহ। এর সবগ্লো রীভিই যথেন।"

্রী করাই ইহুন কাব (রা) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে নামাধ পড়ালাম এবং ডাতে সুরা বাহল পঠে করলাম। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে আমার থেকে ভিন্নতর পহ্নতিতে কুরআন 😘 👣 🛊 🛊 । এরপর ত্তীয় ব্যক্তি এদে আমাদের উভয়ের বেকে ভিন্তর রীতিতে কুরআন করন। ফলে আমার মনে সঞ্জেহ ও মিথাার অন্প্রেশ ঘটন। তা ছিল জাহিলী যুগের সংশয় শ্বিশ্বাচারের চেয়েও মারাম্ক। আমি তাদের উভয়ের হাত ধরে রস্লেলাহ (স)-এর নিকট ্রীনুরে এলাম। আমি বললাম, হে আলাহ্র রস্ল। এদের উভয়কে কুরুআন পাঠ করতে বলুন। তাদের একজন কিরাআত পাঠ করল। রস্লে;লাহ (স) বললেনঃ তুমি বিশ্বে পড়েছ। তারপর ্বিতীয় ব্যক্তিও পাঠ করল। তিনি এবারও বললেনঃ তামি ঠিক পড়েছ। এর ফলে আমার মনে জাহিলী ষ্কের ত্লনায়ও মারাঅক সন্দেহ ও মিথাচার প্রবেশ করল। রস্লালাহ (স) আমার ৰুকে করা ছাত করলেন এবং বললেনঃ "আলোহ্ হোমাকে সংশয় থেকে মুক্তি দিন এবং তোমার ছেকে শয়তানকে, বিতাড়িত করান।" (অধংন্তন রাবা) ইসমাঈলের বর্ণনায় আছে (উহাই বলেন), ্রির ফলে আমি ঘমজি হয়ে পড়লাম।' কিন্তুইম্ন আবী লাইলার বর্ণনায় তানেই। রস ল্লোহ 👣 বল্পেনঃ আমার নিকট জিবেলি (আ), এদে ব্ললেন, আপনি এক বীতিতে কুরুআন প্ডান। আমি বলনামঃ আমার উদ্যাত তা এক রীতিতে পড়তে সক্ষম হবে না। এভাবে একাধারে সাতবার ক্রিপেকথন চলল। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে বললেন, তাহলে সাত রক্ষের গুঠন-পদ্ধতিতে ভা পাঠ করনে। আর আপনার আবেদনের পরিবর্তে যা আপনাকে দান করলাম, তদভিষ্ণও এক 🕉 🕳 আবেদন প্রত্যাখ্যানের পরিবতের্ত এক একটি বিষয়ে দু'আ করতে পারেন। রস্লাল্লাহ (স) অলেন ঃ (কিলামতের দিন) সমগ্র স্থিক্ল আমার (সংপারিশের) ম্থাপেকী হয়ে পড়বে, এমনকি ্ত্রীরাহ ম আলায়হিস; সালামও (তখন আমি আমার ঐ অধিকার কাজে লাগাব)।

🎇 অপর একটি সংক্রেও উবাই (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীর্মাট বর্ণিত হয়েছে।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বণি'ত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নবী (স)-এর কাছে আসলেন। ত্থন তিনি বান্ গিফার-এর ক্পের নিকট ছিলেন। জিবরীল বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপ-নাকে অনুষ্ঠি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাত্কে সাত ধরনের পঠন-পদ্ধতিতে কুরআন পড়া শিখাবেন। স্তেরাং যে ব্যক্তি এর যে কোন একটি রীতিতে তা পাঠ করবে, সে যথার্থই পড়বে।

উবাই ইব্ন কাবে (রা) থেকে বনিবি। তিনি বলেন, নবী করীম (স) গিজার গোরের ক্পের পাশে ছিলেন। তার নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন, আলাহাত তালালা আপনাকে এই মর্মো নির্দেশ দিছেন বে, আপনি আপনার উদ্মাতকে এক রীতিতে কুরআন পড়াবেন। রস্লেলাছাহ (স) বললেন: আমি আলাহাই কাছে তার ক্ষম ও উদারতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি। আমার উদ্মাত এক রীতিতে হবআন পড়তে সক্ষম হবে না। দিতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আলাহাত তালালা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন বে, আপনি আপনার উদ্যাতকে দুই প্রকারের পঠন-প্রতিতে কুরআন পড়াবেন।

এবারও রস্লালাহ (স) বললোনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের জন্য প্রাথিনা করি। আমার উদ্মাত তাতেও সমর্থ হবে না। তৃতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আলাহ্ তা'আলা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উদ্মাতকৈ তিন রীতিতে ক্রআনের পাঠ শিখাবেন। রস্লাল্লাহ (স) আবারও বললেন, আমি আলাহ্র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতার প্রাথী। আমার উদ্মাত তাতেও সমর্থ হবে না। চতুর্থবার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আলাহ্ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উদ্মাতকে গাত রীতিতে ক্রআন পড়াবেন। তারা এর যে রীতিতেই তা পাঠ করবে, তাদের পাঠ বিশহ্ন বলে গণা হবে।

আরও দুটি সূত্রে উপরের হাদীসটি উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বণিতি আছে।

উবাই ইর্ন কা'ব (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে স্যানাহ্ল থেকে আমার জানা রীতির বিপরীত পাঠ করতে শানলাম। অপর এক ব্যক্তিকেও একই স্রো থেকে প্রথম ব্যক্তির (অথবা আমার) রীতির বিপরীত পাঠ করতে শ্নেলাম। তাবের উভয়কে নিয়ে আমি রস্লেল্লাহ (স)-এর নিকটে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, আমি এই দুইে ব্যক্তিকে স্রো নাহ্ল পাঠ করতে শ্নলাম। আমি ভাদের জ্বিজ্ঞেদ করলাম, কে ভোমাদের এই সারোর পাঠ শিখিয়েছেন? ভারা বলদা, রস্লাল্লাহা (স)। তখন আমি বল্লাম, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়কে নিয়ে রুদ্লেল্লাহ (স)-এর নিকট যাব। কেন্না আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি আমাকে যে স্থাতিতে কিরাআত পড়িয়েছেন তোমরা তার বিপরীত পড়েছ। রস্লেল্লাই (স) তাদের একজনকে বললেনঃ 'পড়া' সে তাপাঠ করল। তিনি বললেনঃ ''তুমি উত্তম পড়েছ।'' অতঃপর তিনি অপেরজনকে বললেনঃ ''তুমিও পড়ে শ্নাও।'' অতএব সেও পড়ে শ্নাল। নবী করীম (স) বললেনঃ "তুমিও উত্তম পড়েছ।" উবাই (রা) বলেন, তখন আমি হৃদরে শয়তানের প্ররোচনা অন্যুদ্ধ করলাম। এমনকি আমার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। রস্লালাহ (স) আমার ম্থেমণ্ডল দেখেই তা অন্ভব করলেন ৷ তিনি নিজের হাত দিয়ে আমার বুকে সজোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন ঃ ''হে আল্লাহ্য ৷ উবাইর কাছ থেকে শয় ঠানকে দারে সরিয়ে দিন। হে উবাই! এক আগভুক (জেরেশতা) আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার ভাছে এসে বললেন, আলাহা তা আলা আপনাকে এই মমে নিদেশি দিয়েছেন থে, আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ করবেন। তখন আমি বললাম: হে প্রতিপালক! আরও সহজ এবং হালকা করে দিন। আগুন্তক বিত্তীয় বার এসে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি যেন এক রীতিতে কুর্মান পাঠ করেন। আমি (আল্লাহার নিকট প্রাথনা করলাম), প্রভু! আমার উদ্মাতের জনা আরও সহজ এবং হালকা করে দিন। আগভুক তৃতীয়বার এসে একই কথা জানালেন। আমিও আবার অনুরূপ প্রার্থনা করলাম। তিনি চতুর্থবার এমে বললেন, আল্লাহ্ ভা জালা আপনাকে এই মমে অনুমতি দিয়েছেন—আপনি যেন সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করেন। আর আপনার প্রতিবার চাওয়ার বিনিময়ে অতিরিক্ত একটি করে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হল। আমি বল্লাম হে প্রতিপালক! আমার উন্মাতকে ক্ষমা কর্ন, তৃতীয় আবেদন্টি আমার উন্মাতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে কিয়ামতের দিনের জন্য স্থগিত রাখলাম।

'আবদুরে রহমান ইব্ন আবী লাইলা থেকে মারছু, সুত্তে বণিতি আছে যে, দুই ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতভেদ করল। তাদের উভয়ের দাবী ছিল রস্লালাহ (স) তাদের এ আয়াত শিখিয়েছেন। তারা উভয়ে উবাই ইব্ন কাবি (রা)-কে নিজ নিজ কিরাআত পাঠ করে শুনাল। উবাই (রা)-ও তাদের সাথে মতবিরোধ করেন। তারা রস্লালাহ (স)—কে নিজ নিজ

ক্রা<mark>আত পড়ে শ্নোনোর জনা</mark> তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র আমরা কুরঅানের একটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করছি। আমাদের হব হব দাবী ্রাক্তির, আপুনিই তা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। রস্লেল্লাহ (স) তাদের একজনকে বললেন: ব্দি পড়ে শ্নাও। অতএব তিনি তাঁকে আয়াত পাঠ করে শ্নালেন। নবী করীম (স) বললেন ঃ বিষ্ঠাপত প্ৰেছ। তিনি বিতীয়জনকে বললেন । তুমিও পড়ে শ্নাও। তিনি প্ৰথম ব্যক্তি ্থিকে ভিনতর রীভিতে তা পাঠ কর্লেন। নবী ক্রীম (স) বললেনঃ তুমিও ঠিক পড়েছ। তিনি উবাই ্রী।কেও বললেনঃ তুমিও পড়ে শ্নোও। অতএব তিনি প্রেরি দুই ব্যক্তির চেয়ে ভিন্নতর ৰীতিতে তা পাঠ করলেন। রস্ল্লাহ (স) বললেনঃ তামিও নিত্লি পড়েছ। উবাই (রা) বলেন, রস্ক্রাহ (স)-এর এই আচরণে আমার মনে এমন সন্দেহের উদ্রেক হল যে, জাহিলী যুগেও ভেমনটি আমার মনে কখনও স্থিত হয়নি। নবী করীম (স) আমার চেহারা দেখেই তা ব্ঝতে পার-্রেন। তিনি নিজের হাত উত্তোলন কবে আমার বক্ষদেশে আঘাতকরে বললেনঃ অভিশপ্ত শ্র-ভানের যড়যশ্র থেকে আলাহ্র নিকট আশ্রর প্রার্থনা কর। উবাই (রা) বললেন, আমি ঘামে ভিজে পোলাম এবং মনে হল আমি যেন ভীতসণ্তস্ত হয়ে আলাহ্র দিকে তাকিলে আছি। রস্লেলাহ (ম) বললেন: আমার রবের নিকট থেকে আমার কাছে একজন আগভুক (ফেরেশ্তা) এসে বললেন. <mark>আপুনার রব আ</mark>পুনাকে এক রীভিতে কুরআন পাঠ করার নিদেশি দিয়েছেন। তখন আমি ঘললাম. ু প্রস্তু! আমার উংহাতের জনা আরও হালকা এবং সহজ করে দিন। আগতুক পুনুরার ফিরে এসে ্র বলবেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এক রীতিতে ক্রফান পাঠ করার নিদেশি দিরেছেন। আমি (আলাহ্র নিকট) আবেদন করলান, প্রভূ! আমার উন্মাতের জন্য আরও সহজ ও হালকা করে দিন। আগতুক হাতীয়বার এসে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এক রীতিতে কুরআন ্রতার নিদেশি দিরেছেন। আমি আধার প্রাথিনা করলাম, প্রভু! আমার উন্মাতের জন্য সহজ ্ত হালকা করে দিন। আগভুক চত্ত্ববার এশে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করার অন্মতি দিরেছেন এবং প্রতিবারের দোয়ার পরিবতে আপনাকে একটি করে প্রার্থনা করার অধিকারও দেয়া হরেছে। আমি বললাগঃ হে আলাহ্! আমার উন্ধাতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্ ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা কর। ত্তীর আবেদনটি আমার উম্মাতের শাহাআতের উদেদশ্যে কিয়াগতের দিনের অন্য স্থাগিত রেখেছি, যেদিন আল্লাহার খ্নীল (প্রিয়-বন্ধা) ইবরাহীম (আ)-ও আমার শাফাআতের জন্য অধির আগ্রহে অপেফা করবেন।

مه مه المحمد الرحمن بن ابي به كرة عن ابديد قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم قال من عبد الرحمن بن ابي به كرة عن ابديد قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم قال جوريل اقرعرا الديران على حرف في الله مد كائديل استزده و قال على حرف حتى حرف برو برد مرد و مرد الورد مرد المرد مرد و مرد المرد المرد

্ 'আবদরে রহমান ইব্ন আবী বাকরাহ্ (রা) থেকে তাঁর পিতার স্তে বণিত। রস্লেল্লাহ (ম) বলেন: ছিবরীল (আ) বললেন, আপনারা এক রীতিতে কুর'আর পাঠ কর্ন। মীকাইল (জা) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন কর্ন। জিবরীল (আ) বললেন, তাহলে দুই রীতিতে পাঠ কর্ন। এভাবে তিনি ছর অথবা সাত রীতি পর্যন্ত বিধিত করলেন। তিনি বললেন, এর প্রতিটি রীতিই যথেন্ট—যতক্ষণ পর্যন্ত আয়াবের আয়াতকে রহমাতের অথবা রহমাতের আয়াতকে আয়াতকে আয়াবের আয়াতে পরিণ্ড না করা হবে। (এই রীতিগুলোর দুটোত হচ্ছে এর্প) যেমন নুক্তি (আস) এবং ১৯৯১ (আস)। (শান ভিন্ন হলেও অথ একই)।

من بشريس سعيد أن أيا جهم والانتصاري أخبره أن وجلين المتلفا في أينة من موه أن وجلين المتلفا في أينة من موه أن وجلين المتلفا في أينة من القران فيقال هذا قللتيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الله المقيمة المن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنها فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنها فيقال ومو أن ما من منه أن التقران أنول على سبيعة أحرف فياد قماروا في التقران ومو أن المران فيا المران فيا المراء فيه كنفر.

বিশ্র ইব্ন সাজিদ থেকে বণিতি। আন্ জাহ্ম আল-জানসারী (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন ছে, দুই ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মত্বিরোধ করল। তাদের একজন বলল, আমি নবী করীন (স)-এর নিকট তা শিথেছি। অগরজনত বলল, আমি তা রস্লাল্লাহ (স)-এর নিকট শিখেছি। তথন উভয়ে নবী করীন (স)-এর নিকট এসে এ সম্পকে জিল্পে ক্রল। রস্লাল্লাহ (স)বললেন: কুরআন মজীদ সাত রীতিতে নামিল করা হয়েছে। তোমরা কুরআন নিয়ে বিতক করো না। কেন্না তা নিয়ে বিতক করা কুকরী।

'আম্র ইব্ন দীনার থেকে বণিতি। নবী করীম (স) বলেন ঃ কুরআন সাত রীতিতে নাষিল করা হয়েছে। এর প্রত্যেক রীতিই যথেষ্ট।

'আবদ্লোহ ইব্ন মাস্টদ (রা) থেকে বণি<sup>ত</sup>ে। রস্কলোহ (স) বলেন: আমাকে সাত রণিততে কুরআন পড়ার অনুমতি দেওয়া হরেছে। তা সবই সঠিক ও যথেত।

আবৃল 'আলিয়া থেকে বণি'ত। তিনি বলেন, একে একে পাঁচ ব্যক্তি রস্ন্রাহ (স)-এর সামনে কুরআন পাঠ করল। ভাষাগত দিক থেকে তাদের পাঠে পাথ'কা পরিলক্ষিত হল। কিন্তু রস্লাল্লাহ (স) তাদের সকলের পাঠ অনুমোদন করলেন। তামীম গোতের লোকেরা ছিল অধিক মাজি'ত ভাষার অধিকারী।

مر مر وسمار من سرم الم ملك الله هلمه وسلم قال ان هذا الدوان اندول هلى عن ابي هردوه ان رسول الله صلى الله هلمه وسلم قال ان هذا الدوان اندول هلى سمو سمو سمو سمو سمو سمو سمو سمو المائة ولكن لالتختموا ذكر رحمة بمناب ولا ذكر هذاب بسرحمة المسمعة احرف فاقدعوا ولا خرج وليكن لالتختموا ذكر رحمة بمناب ولا ذكر هذاب بسرحمة المسمعة المون فاقدع والولا خرج وليكن لالتختموا ذكر رحمة المائة المون فاقدع والولا خرج وليكن لالتختموا ذكر رحمة المائة المائ

ভাব হরেরের। (রা) থেকে বণিতি। রস্লেলাহ (স) বলেনঃ এই কুরজান সাত রীতিতৈ নাষিল ভারা হরেছে। অতএব তোমরা (এর বে কোন এক রীতিতে তা) পড়, তাতে কোন দোব নেই। কিন্তু ভামরা রহমাতের আলোচনাকে আয়াবের আলোচনায় এবং আ্যাবের আলোচনাকে রহমাতের আলো-চন্ত্র প্রিবতিতি কর না।

্টিবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বণি'ত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নবী করীম (স)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি গিফার গোতেয় ক্পের কাছে ছিলেন। জিবরীল (আ) বললেন, আলাহ; ভাষালা আপনাকে এই মমে নিদেশি দিছেন ৰে, আপনি আপনার উদ্মাতকে এক রাতিতে কুরআন নাঠ করাবেন। রস্নেজাহ (স) বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট তাঁর কমা ও উদারতার জন্য প্রার্থনা ্রীর। আপনিও তাঁর কাছে আবেদন কর্ন—তিনি যেন আরত সহজ করে দেন। কেননা তারা এক ৰুণতিতে কুরুআন পড়তে সক্ষ হবে না৷ জিবরীল (আ) চলে গেলেন৷ অতঃপর ফিরে এসে বললেন, জালাহ তা'আলা আপনাকে এই মমে নিদেশি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই ্বীততে কুরআন শিকা দিন। রস্বালাহ (স) পানেরায় বললেনঃ আমি আলাহার নিকট তরি ক্ষমা ৰ উদারতা লাভের জন্য আবেদন করছি। তারা এতেও সক্ষ হবে না। আপনি তাদের জন্য আলোহার কাছে সহজ করে দেয়ার প্রাথ<sup>ৰ</sup>না কর্ন। জিবরীল (আ) ফিরে গেলেন। প্রনরার তিনি এসে ্রললেনঃ আলাহ্তা'আলা আপনাকে নিদে'শ দিছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে তিন রীতিতে ং কুরুআনে পড়ান। তিনি ধললেনঃ আংগি আলোহ(র কাছে তাঁর ক্ষমাও উদারতার জন্য প্রাথনা করি। ্তারা এতেওঁ সক্ষম হবে না। তাদের জন্য আলোহ(র কাছে সহজ করে দেয়ার প্রাথনা করান। জিবরীল ্আ) চলে গেলেন। কিছ্কেণ পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্ তা আলা আপনাকে এই অনুমতি বিরেছেন যে, আপনি আপনার উমাতকে সাত রীতিতে কুরআন শিথান। যে ব্যক্তি এর কোন এক ্র**ীতির অন**সেরণ করবে—সে সঠিকই পড়বে।

ইন্নাম আব্ জাফর তাবারী বলেন, এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরুআন মন্ত্রীদ আরবে প্রচলিত বিভিন্ন (আণ্ডলিক) ভাবার মধ্যে যে কোন একটি (আণ্ডলিক) ভাষার নায়িল করেছেন, সবগ্রলো (আণ্ডলিক) ভাষার নায়। কেননা এটা পরিব্লার বে, আরবে প্রচলিত আণ্ডলিক ভাষার সংখ্যা সাত-এর অধিক—যা গণনা করে নির্ণার করা ক্রট্যাধ্য ব্যাপার। যদি কেউ বলে ধেঁ, রস্লেক্লাহ (স)-এর বাণী 'কুরআন সাত হরফে নায়িল করা হরেছে" এবং 'আমাকে সাত হরফে কুরআন পাঠের জন্মতি দেয়া হয়েছে"—এর যে অর্থ আপ্রনি দাবী করেছেন—তার স্বপক্ষে আপ্রনার কি ব্রিক্ত আছে? রস্লেক্লাহ (স)-এর উল্লিখিত বাণীর অর্থ ভো এর হতে পারে—যা আপ্রনার বিরোধী পক্ষ দাবী করেছেন। অর্থাং তাঁরা দাবী করেন বে, এই সাত হরফের ভাংপর্য হছে, কুরআন মন্ত্রীদ আদেশ, নিষেধ, তির্ভকার, উংসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, কিস্সাক্রিনী ও উপ্রা-দ্রুটান্ত ইত্যাদি বিষর সহ নায়িল হরেছে। আর আপ্রনারও জানা আছে ধে, সালফে সালেহীন ও উদ্যাতের স্বর্থিয় লোকেরা এই শেষোক্ত মতের প্রবন্তা।

তার আপত্তির জবাবে বলা বার, যে সব আলেম হাদীসের উত্তর্প তাংপষ গ্রহণ করেছেন তারা কখনও এ দাবী করেননি যে, আমার গৃহীত ব্যাখ্যা ভূল। যদি তারা এইরপে কথা বলতেন্ তবে আমার ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যার সাথে সংঘর্ষপিশে হত। বরং তারা "কুরআন সাত হরফে নাবিল হয়েছে"—এর ব্যাখ্যার তাদের উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে সাত হরফ-এর অর্থ ক্রেআনের বক্তব্যের সাতটি দিক রয়েছে। তাদের এমতের সমর্থনেও রস্ক্রেছ (স)-এর হাদীস ও সাহাবাগণের বস্তব্য রয়েছে। এর কতিপয় হাদীস আমরা ইতিপ্রে উল্লেখ করেছি এবং সংক্ষেপে কিছা হাদীস এখানে উল্লেখ করব। যেমন এক হাদীসে রস্লাল্লাহ (স্) বলেছেন ঃ

ে ''আমাকে সাত হরফে কুঃশীলেস্পভার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাবেহেশতের সাতটি দরজার ্অভভুক্তি।''

এখানে 'সাত হরফ'-এর অথ' আমরা বলৈছি 'সাতটি আগুলিক ভাষা'। আর 'বেহেশতের সাত দরজার'-র তাংপর্য হচ্ছে কুরআনের বক্তব্যের মধ্যে আদেশ, নিষেধ, অনুপ্রেরণা দান, ভর প্রদর্শন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, উপমা ও দৃষ্টোত ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি কুরআনের এই বিষয়বহুর উপর যথাসাধ্য আমল করবে, তার জনা বেহেশ্ত অবধারিত হয়ে যাবে।

যাবতীয় প্রশংসা আলাহ্র জন্য। প্রেবিতা আলােমগণ যে মত প্রকাশ করেছেন তা আমার বজবাের পরিপাহী নয়। বরং তা আমার বজবাের যথার্থ তা প্রতিপাদন করে। অথাং আমি বলেছি যে, সাত হরফ-এর অথা সাতিটি আছিলিক ভাষার সন্দর্য়ে কুরআন নািষল হয়েছে। এর সমর্থনে আমি প্রামাণ্য হাদীসসম্হত উপস্থাপন করেছি। এগালাে নবী করীম (স)-এর নিকট থেকে উমার ইবন্ন খাজাব (রা), 'আবদ্লােহ ইব্ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্ন কাাব (রা) প্রমাখ সাহাবিগিণ বর্ণনা করেছেন। সাহাবিগণ কুরআনের পাঠ-পদ্ধতিক কেন্দ্র করে পরস্পর মতবিরাধ করেছেন, কিন্তু তার অর্থ নিয়ে বিরোধ করেনিন, তাঁরা নিজেদের এই বিতকেরি ফরসালার জন্য রস্লাল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছেন। তিনি প্রত্যেকক কুরআনের মলে পাঠ তাঁকে পড়ে শানানাের নিদেশি দিহছেন। তাদের পরস্পরের পাঠের মধ্যে কিছুটা পাথাকা পরিলক্ষিত হওয়া সত্তেও তিনি প্রত্যেকের পাঠ যথার্থ বলে নবীকৃতি দিয়েছেন। এতে কোন কোন সাহাবীর মনে সন্দেহ স্থিট হয়েছে। তিনি তাঁদের সন্দেহ দ্বে করার জন্য বলেছেনঃ "আল্লাহ্য তা আলা আমাকে সাত রীতিতে কুরআন পড়ার জন্মতি দিয়েছেন।"

আর একথা স্কুপণ্ট যে, তাদের পাঠের এই মতবিরোধ যদি হালাল-হারাম, ওয়াদা-প্রতিশ্রতি, ভয়-ভীতি এবং অন্র্পু কোন বিষয় নিয়ে হত, তাহলে তাঁদের সকলের পাঠকে শৃদ্ধ এবং যথার্থ বলা নবী করীম (স)-এর পক্ষে সন্তব ছিল না। তাঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পঠন-পদ্ধতির অন্সরণ করার অনুমতি দেয়াও তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল। কেননা তিনি যদি তাঁদের ঐর্পু মতবিরোধ অনুমোদন করতেন তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে, আল্লাহ্ তা আলা তাঁর কালামে মজীদে পরদ্পর বিরোধী নিদেশি দিয়েছেন। অ্থাং এক ধরনের পাঠ কোন জিনিসকে বৈধ করে দিত যা আলাহ্ অবৈধ করেছেন। একই ভাবে তা এমন একটি জিনিসকে অবৈধ করে দিত যা আলাহ্ তা আলা বৈধ করেছেন। এর ফলে কোন ব্যক্তি কোন একটি নিদিশ্ট কাজ করতে চাইলে করতে পারত, আর কোন ব্যক্তি তা বর্জন করতে চাইলেও তা বর্জন করতে পারত।

এই মত গ্ৰহণ করা হলে তার ফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ ডা'আলা তাঁর কিতাবে যে জিনিস নিধিদ্ধ করেছেন তা বৈধ বলে প্রমণিত হয় ৷ মহান আলাহ্ বলেন ঃ

তি তারা কি গভীর মনোনিধেশ সহকারে কুরআন পড়ে না ? তা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট ছিতে আসত তবে এতে তারা অনেক কিছন্ই বর্ণনা বৈপরীত্য দেখতে পেত"-(স্বা নিসাঃ ৮২)।

আয়াতের মাখ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী মহোদ্যার (স)-এর ভাষায় তারি উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে কোনর্প বৈপরিত্য বা স্ববিরোধিতা নেই, এর নির্দেশ এক এবং অথশ্ড, গোটা মানব জাতির জন্য একই নির্দেশি বতমান, কোন জনগোষ্ঠীর জন্য ভিল্লতর নির্দেশ বতমান নেই।

আমাদের বস্তব্য যে সঠিক এবং আমাদের প্রতিপক্ষের বস্তব্য যে দ্রান্ত তা নবী করীম (স)-এর কথা (কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে)—থেকেও প্রমাণিত হয়। সাহাবাগণ প্রদপ্রের কিরাআত (পাঠ) স্থাকে রস্লেকে রস্লেকাহ (স)-এর কাছে অভিযোগ করেছেন এবং তিনি তাদের প্রত্যেবের পাঠকে যথাথ বিশেহ এবং প্রত্যেককে নিজ প্রতি অন্যায়ী কুরআন পড়ার অ্যুমতি দিয়েছেন।

অথের পার্থকোর প্রেক্ষাপটে রস্ল্লাহা (স) যদি তাঁদের প্রত্যেকের পাঠকে অন্মোদন করতেন তাহলে নবী করীম (স)-এর কথা "কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে"-এর অর্থ এই দাঁড়াত ষে, কুরআন মজীদ সাতটি প্রদপ্র বিরোধী অর্থ ও দ্ভিটকোণ সহকারে নাযিল করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা যে বলেছেন, তার কিতাকে কোন দ্ববিরোধী বক্তব্য নেই, তা প্রদপ্র বিরোধী অর্থ প্রদান করে না এবং এর আয়াতগ্লোও প্রদপ্র সামজস্যপূর্ণ—রস্ল্লাহ (স) যেন তা অধ্বীকার করলেন।

অতএব দলাল-প্রমাণের দারা একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রস্ল্রাহ (স) একই সময়ে এবং একই বিষয়ে দ্টি পরদ্পর বিরোধী নিদেশ দেননি। তিনি তাঁর উদ্মাতকেও এর্প অর্থ গ্রহণ করার অন্মতি দেননি—যা কুরআন মজীদ সরাসরি অবৈধ ঘোষণা করেছে। অতএব ক্রআনের সাহাযো উপকৃত হতে চাইলে আমরা রস্ল্রাহ (স)-এর বক্তব্য "ক্রআন সাত হরফে নাবিল হয়েছে"—যে অর্থ করেছি তা-ই সচিক এবং যথার্থ বলে গ্রহণ করতে হবে এবং এর বিপরীত ব্যাখ্যাকে ভাল্ত মনে করতে হবে। সাহাবাগণ কুরআনের মলে পাঠকে কেন্দ্র করেই সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন এবং তা নিরসনের জনাই রস্ল্রেলাহ (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তাদের কারও পাঠ-পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেননি। আলাহ্ তা আলা যে তাঁর বাল্যদের জন্য তাঁর কিতাবে কোন জিনিস করার নিদেশে দিয়েছেন, কোন কাল না করতে বলেছেন, তাদেরকে তাঁর অনুগত্য করার আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর রস্লেকে ব্রেজ-প্রমাণ দান করেছেন, বাল্যদের জন্য উপমা ও দ্টোল্ড বর্ণনা করেছেন—তাদের পাঠের পার্থক্যের কারণে উল্লিখিত বিষয়সন্হের মধ্যে কোন পার্থক্য স্ভিট হয়নি। বরং তাঁদের মধ্যে বে মতবিরোধ স্ভিট হয়েছিল তা ছিল পাঠ-পদ্ধতি সংক্রান্ত এবং ভাষাগত।

এরপর আমাদের কথার ষথার্থতা স্কেশ্ট হয়ে গেল। এর স্মর্থনে রস্ল্লাহ (স)-এর হাদীস্বর্তমান রয়েছে। আবা বাক্রা (রা) থেকে বণিত। রস্লালাহ (স) হলেনঃ জিবরীল (আ) বললেন, আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ কর্ন। মীকাঈল (আ) বললেন, তাকে আরও বাড়িরে দিতে বলনে। জিবরীল (আ) বললেন, তাহলে দুই রীতিতে পাঠ কর্ন। এভাবে তিনি ছয় অথবা সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, এর প্রতিটি রীতিই যথেতি, যতক্ষণ পর্যন্ত আযাবের আয়াতকে রহমাতের আয়াতে এবং রহমাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে পরিবতিত না করা হবে।

এ হাদীসের মাধ্যমে পরিংকার হয়ে গেল যে, সাত রাতির পার্থক্য ছিল মূলত সমার্থবাধক শংশের ব্যবহারগত পার্থক্য। যেমন ক্রি (অস) ও ক্রিন) ভিন্ন দুটি শ্বন হলেও উভর্টির অর্থ একই। অর্থের পার্থক্য না হওয়ার নিদেশির মধ্যে কোন পার্থক্য সুচিত হয়নি।

জাবদ্রাহ ইব্ন নাস্টদ (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআনের পাঠ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পাঠ শন্নেছি। তাদের পাঠকে আমি প্রায় সামঞ্জ্যপূর্ণ দেখেছি। অতএব তোমাদের ষেভাবে শিখানে হয়েছে, সেভাবেই পাঠ কর। কিন্তু সাবধান। বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। কেননা পোঠের মধ্যেকার এই পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে,) তোমাদের কেউ বলল, ক্রিছ অথবা টিন্টেডিন শব্দ হলেও উভয়ের অর্থ একই)।

ইব্ন মাস্টদ (রা) আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে (অনুমোদিও) রীতিতে কুরআন পাঠ করছে, সে যেন তা পরিত্যাগ করে অন্য রীতি গ্রহণ না করে। আমি যদি জানতে পারি যে, কোন ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে আমার ভুলনার অধিক বেশী জানে—তাহলে আমি তার নিকট (জান আহরণের উদেশেশ্য) যাই।

ইব্ন মাস্ট্রদ (রা) আরও যলেন, যে ব্যক্তি কোন একটি নিদিপ্টি রীতিতে করেআন পাঠ করে— দে যেন তা পরিত্যাগ করে ভিন্নতর রীতি গ্রহণ না করে।

অতএব একথা স্কেশত যে, ইব্ন মাস্টদ (রা) সাত হরফের এই অর্থ করেননি যে, যে বাজি ক্রেআনে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করে সে যেন তা পরিত্যাগ করে ওয়াদা ও শান্তি সম্পর্কিত আয়াত চলে না যায়, অথবা যে ব্যক্তি ওয়াদা ও শান্তি সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করে সে যেন তা পরিত্যাগ করে কিসসা-কাহিনী ও দৃষ্টান্ত-উপমা সম্পর্কিত আয়াতে চলে না যায়। বয়ং তিনি সাত হরফের অর্থ করেছেন—সাত রাঁতিতে ক্রেআনের পঠন, অর্থাৎ সাত কিরাআত। যেমন আরবের লোকেরা কোন ব্যক্তির কিরাআতকে বলে থাকে অমুকের হরফ (পাঠ)। অর্থাৎ হরফ-এর অর্থ তারা কিরাআ্ত' করে থাকে। তারা আরবী ভাষার অক্তরগ্রলাকে হরফ' বলে থাকে, যেমন তারা কারও কবিতাকে বলে থাকে অমুকের কলেমা (বক্তব্য)। অতএব ক্রেজান পাঠের এক রীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে অন্যুরীতি গ্রহণ করা ঠিক নয়।

যে ব্যক্তি উবাই ইব্ন কাব (রা)-র পঠন-রীতি, অথবা যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-র পঠন-রীতি, বা রস্লেল্লাহ (স)-এর অপরাপর সাহাবীর পঠন-রীতি, অথিং সাতটি পঠন-রীতির যে কোন একটি রীতিতে ক্রেআন পাঠ করে—সে যেন তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অনা রীতি গ্রহণ না করে। কেননা এর কোন রীতির অংবীকৃতি এর স্বকটি রীতির প্রতি অংবীকৃতির নামান্তর।

مهمت ۱۰۰ و ۱۰ م ۱۰۰ م ۱۰۰ و ۱۰۰ م ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰

আ'মাশ থেকে বণি'ত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালেক (রা) স্রা ম্য্যাদিমল-এর ৫নং
আয়াতের أ-وم শবদ যোগে কিরাআত পাঠ করতেন। কোন কোন লোক
আয়াতের أ-وم শবদর পরিবতে المدى ও أصوب النوم হিবে তিনি বললেন, المدى الموب النوم क्षेरिक वलन, হে আব্ হাম্যাহ। শ্বদ্টিতো المدى النوم শবদ।
अभाष বোধক শবদ।

লাইছের সংক্রে বণিতি আছে যে, ম্জাহিদ পাঁচ রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন। সালিম থেকে বণিতি আছে যে, সাইদ ইব্ন জ্বোয়র দ্ইে রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন।

্র্ণীরাহ্থেকে বণিতি। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনলে ওয়ালীব তিন রুখিতিতে কুর আন পাঠ করতেন।

"কুরআন সাত হরকে নাযিল হয়েছে"—এর অর্থ সাতটি দিক অর্থাং, আদেশ, নিবেধ, ওয়াদা, সভকবাণী, বিতক, কাহিনী উপমা-দ্ভীান্ত—ইত্যাদি মনে করা ঠিক নয়। এই রকম যার ধারণা হয় সে কিমনে করে যে, মাজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জাবারর সাভ রীতির মধ্যে দাই অথবা পাঁচ রীতিতে প্ততেন না, বরং তাঁরা উল্লিখিত দিকগ্লোর দ্ভিকৈলা থেকে ক্রআন পড়তেন? ঐ ব্যক্তি বিদির সম্পক্তে এর্প ধারণা করে তবে তাঁদের সম্পক্তে অ্র্প ধারণা করে হবে ।

মহোদ্মাদ বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, নবী কর্মি (স)-এর নিকট জিবরীল (আ) এবং মীকাঈল (আ) আসলেন, জিবর্লি (আ) তাঁকে বললেন, আপনি দুই রীতিতে কুরআন পাঠ কুরুন। মীকাঈল (আ) রস্লেফ্লাহ (স)-কে বললেন, আপনি তাঁকে আরও বাড়িয়ে দিতে বলনে। তখন জিবরীল (আ) বললেন, আপনি তিন রীতিতে ক্রেআন পড়ান। মীকাঈল (আ) রস্লেফ্লাহ (স)-কে বললেন, আপনি তাঁকে আরও বাড়িয়ে দিতে বলনে। এভাবে সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হল।

রাবী মহোম্মান বলেন, হালাল-হারাম, আবেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে কোন এতভেদ নেই।
সাত রীতির বাপোরটি হচ্ছে এরপে নান নানী নাল দিক ভিল হলেও অথেরি সধ্যে সামগ্রসণ
রারেছে। তিনটি শবেদরই অর্থ হচ্ছে ''আস''। যেমন আম্বরা পড়ে থাকি, ১৯০ বিল্লাইয়াসীন ঃ ২৯)।
কিন্তু ইব্নামাস্ট্র (রাণ্র কিরাআত হচ্ছে ১৯০ বিল্লাইয়াসীন ঃ ২৯)।

় <mark>শৃ(আই</mark>ৰ ইবনলৈ হাজ্হাৰ্ বলেন, আধলে 'আলিয়ার সামনে কেউ কুরআন পাঠ করলে **তিনি একথা** বলতেন না, ''সে ফেঁর্প পড়েছে তদুপ নয়,'' বরং তিনি বলতেন, ''তবে আমি ্**এই র**ীতিতে পড়ে থাকি''।

🦥 সাদদ ইবনলে মাসায়্যির বলেন, মহান আল্লাহা তারি কালামে মজীদে উল্লেখ করেছেন :

رمره معرو معود مودوه معر ومودي مرو مو على و موده معرو المعلقة والمودون المعلقة المعلق

مدر ۱ تدار مرد سر ۱۵ ه دو دن ۰ اعجمی وهذا لسان عربی مودن ۰

"আমরা জানি, এই লোকেরা আপনার সম্পর্কে বিলে যে, এই লোকটিকৈ এক বাজি করে আন শিথিয়ে দেয়। অথচ তারা থে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এই ক্রেআন পরিকার আরবী ভাষায়-" (নাহল : ১০১)। আর জনৈক অহী লেথক অহী লিথত। রস্লেল্লাহ সাল্লালাহাই ওয়াসাল্লাম আয়াতের শেষে তাকে ক্রেড্রাল অথবা ক্রিড্রাল লেখার জন্য বলে বিতেন। অতঃপর রস্লেল্লাহ সাল্লালাহাই অলাইহি ওয়া সাল্লাল অহী গ্রহণের জন্য মনোনিবেশ করতেন। পরে সে তার নিকট জিজেস করত শব্দটি কি ক্রেড্রালাইহি ওয়া সাল্লাল অহী গ্রহণের জন্য মনোনিবেশ করতেন। পরে সে তার নিকট জিজেস করত শব্দটি কি ক্রেড্রালাইহি ওয়া সাল্লাল অহী তার জন্য ফিতনার কারণ হয় এবং সে বলে যে, হবরত মহোম্মাদ সাল্লালাহাল্লালাইহি ওয়া সাল্লাম এটা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব আমি যা চাই তাই লিখে দেই। ইব্ন শিহাব বলেন, এই ভারতম্য সাইদ ইবনলে ম্সাইয়িরব সাত হয়ত (পঠন প্রতি) বলে উল্লেখ ক্রেত্রেন।

'আবদ্লোহ ইব্ন মাদ্উদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ক্রেআনের কোন একটি পঠন পদ্ধতি অস্বীকার করে সে যেন ক্রেআনের স্বগ্রেষা পঠন পদ্ধতি অস্বীকার ক্রেল।

এখানে প্রশন উঠতে পারে যে, বর্তমানে বিদ্যমান মাসহাফে (লিখিত কুরজান) অবশিষ্ট ছয়টি রীতি বর্তমান নাই কেন? অথচ রস্লেল্লাহ (স) নিজে তা তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তদন্যায়ী পাঠ করার অন্মতি বিরেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর তা নামিল করেছেন। তা কি মানস্থ (রহিত) করে দেয়া হয়েছে এবং তার পাঠ প্রত্যাহার করা হয়েছে? তাহলে মানস্থ হওয়া বা প্রত্যাহত হওয়ার দ্বপকে কি প্রমাণ আছে? অথবা উদ্যাত কি তা ভালে গেছে? তাহলে তাবেরকৈ কুরজান সংরক্ষণ করে রাখার জন্য যে নিদেশি দেয়া হয়েছে তা তারা পালন করেনি। এ সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপার কি?

জওয়াবে বলা থেতে পারে, তা মানদ্থিও হরে যালনি, অ্তঃপর তার পাঠও প্রত্যাহার করা হয়নি, উন্মাত তা বিলপ্তেও করেনি। বরং আসল ব্যাপার হছে তাদেরকে কুরআন মজীদ সংরক্ষণ করার নিদেশ দেয়া হরেছে—সাত হরকের যে কোন হরফে, তাদের ইছা মত। যেনন কাফ্ফারার ব্যাপারিট। তিনটি জিনিসের যে কোন একটি দিয়ে কাফফারা আদার করার ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বাধীন। সে ইছা করলে কীত্রাস মুক্ত করার মাধ্যমে, অখবা দরিদ্রকে আহার, অথবা কাপড় দানের মাধ্যমে কাফফারা আদার করতে পারে। যদি এই তিনটি জিনিস দিয়েই ম্গেপংভাবে কাফফারা আদার করার নিদেশি দেয়া হত তবে তা একটা কঠিন নিদেশি পরিণত হত। কুরজান সংরক্ষণ ও তা পাঠের—ব্যাপারটিও তদ্র্প। এ ব্যাপারে উন্মাতকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা সাত হরফের যে কোন হরফে কুরআন পাঠ ও সংরক্ষণ করতে পারে।

এখন প্রশন হতে পারে যে, উম্মাত ছয় হরফ বাদ দিয়ে মার এক হরফে কুরআ্ন সংরক্ষণ করল—এর কারণ কি ?

যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, ইরামামার যুক্তে রস্লালাহা (স)-এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী শহীদ হওয়ার পর হ্যরত উমার ইবনলৈ খাড়াব (রা) আবু বাক্রসিদ্দীক (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, কটি-পতংগ আগ্রেন ঝাপিয়ে পড়ার ন্যায় ইয়ামামার যুক্তে নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ নিহত হয়েছেন। আমার আশংকা হছে ভবিষ্যতেও এর্প বৃদ্ধ সম্হে তাঁরা ঝাপিয়ে পড়বেন এবং শহীদ হবেন ফলে কুরআনের বহা অংশ বিলাপ্ত হয়ে যেতে পারে, কারণ তাঁরা হছেন কুরআনের হাফিয়। অতএব আপনি যদি তা একরে সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যক্ষা করতেন

1284

(তবে ভালোই হত)। হ্যরত আবু বাক্র (রা) এতে দ্বিমত পোবণ করে বললেন, যে কাজ রস্ল্লোই (রা) করেননি তা আমি কি ভাবে করতে পারি? তাঁরা উভরে এ ব্যাপারে মতবিনিমর করিছিলেন। বতাপর আবু বাক্র (রা) যায়েন ইব্ন সাবিত (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। বায়েদ (রা) বলেন, বানি তার নিকট উপস্থিত হলাম তখন উমার (রা) ইত্তত অবস্থার ছিলেন। আযু বাক্র (রা) বালেনে, এই বাজি আমাকে একটি কাজ করার আহ্বান জানাছে, কিন্তু আমি তা প্রত্যাধান করেছি। বাদি হচ্ছেন ওহা লেখক সাহাবী। যদি আপনি ভার সাথে একমত হন তবে আমি আপনাদের অনুসরণ করব। আর যদি আপনি আমার সাথে একনত হন তবে আমি তা করব না। যায়েদ (রা) বালান, অভঃপর তিনি আমার কাছে উমার (রা)-র বক্তবা তুলে ধরলেন এখং উমার (রা) নবিব কিলেন। আমিও তাঁর কথার হিমত পোষণ করে বললাম, যে কাজ রস্ল্লোহা্ (স) করেননি কি আমারা করতে পারি? এর পরিপ্রেক্তি উমার (রা) বললেন, তা করলে আপনাদের কি ক্তি বায়েদ (রা) বলেন, আমারা বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললাম, কোন কি নাই। আলাহ্র শপথ! এ কাজে আমালের কোন ফতি নেই। যায়েদ (রা) বলেন, আব্র করার নির্দেশ দেন এবং তর্বন্যামী আমি তা চামড়া, কাঁধের বাস্বার (রা) আমাকে তা লিপিবন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং ত্রন্য্যামী আমি তা চামড়া, কাঁধের বাড় এবং গাছের বাকলে লিপিবন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং ত্রন্য্যামী আমি তা চামড়া, কাঁধের বাড় এবং গাছের বাকলে লিপিবন্ধ করার

হ্যরত আবং বাক্র (রা)-র ইন্ডিকালের পর হ্যরত উমার (রা) গোটা ক্রেআন মহাদি একটি বিদের আকারে লিখে নেন এবং তাঁর জাবিন্দশায় এটা তাঁর নিকটেই থাকে। তাঁর ইন্ডিকালের পর এই বিকোনিট তাঁর কন্যা এবং রস্লালার (স)-এর দ্বা হ্যরত হাফসা (রা)-র নিকট সংরক্ষিত থাকে। বিতাপের হ্যরত হ্যাইফা ইবন্ল ইয়ামান (রা) আর্মেনিয়ার যাক্ষ থেকে ফিরে এসেই হ্যরত উসমান রা)-র বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, হে আমারিলে মামিনান। এই উদ্মাতকে রক্ষা কর্ন। উসমান (রা) বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, আমি আর্মেনিয়া বিজয়ে অংশ গ্রহণ করে। রিরাক ও সিরিয়ার লোকেরাও তাতে অংশ গ্রহণ করে। সিরিয়ার লোকেরা উবাই ইব্ন কারে (রা)-এর কিরাআত অন্যায়ী ক্রেআন পড়ে, বা ইরাক্বাদীদের নিকট অজ্ঞাত। অতএব ইরাকের লোকেরা এই পাঠ অদ্বামার করে। অপর দিকে ইরাক্বাদীরা আর্ম্নেলাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-র করামাত অন্যায়ী ক্রেআন পড়ে, যা সিরিয়াব্যানীরা অধ্যার অত্থব তারা ইরাক-বিসীদের পাঠ প্রত্যাখ্যান করে।

বামেদ (রা) বলেন, হধরত উসহান ইব্ন 'আফফান (রা) তাঁর জন্য আমাকে ক্রেআনের একটি সংক্ষন তৈরী করার নিদেশি দেন এবং বলেন, আমি একজন দক ভাবাবিদকেও আপনার সাথে দিছি। অতএব যে আয়াত সম্পর্কে আপনারা উভয়ে এক্সত হবেন তা লিপিবদ্ধ করবেন। আর বৈ আয়াত নিয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন তা আমার নিকট পৌশ করবেন। অতএব তিনি আবান ইব্ন সাইদু ইব্ন আসকে তাঁর সহযোগী করবেন।

(বা) বললেন, শব্দটি وَالْمَاهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمُاهِ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَلِمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَلِيْمُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِقِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعِمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعِمِّ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعِمِعُمُ وَالْمُعِمِعُمُ وَالْمُعِمِعُمُ وَالْمُعِمِعُمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعُمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعُمُ وَا

আমি এ সম্পর্টি অহুবাজির সাহাবীদের নিকট জিল্পেস করলার। তারা কিছুই বলতে পারলেন না।
অতঃপর আমি আনসারদের নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিল্পেস করলে তাদের কারও কাছে
তা পেলাম না। অংশেষে আমি তা খ্যাইমা ইব্ন সাবিত আল-আনসারী (রা)-র নিকট পেরে
গেলাম এবং সংকলনে শামিল করে নিলাম। এক্ষেত্রে আমি আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হলাম।
প্রণীত সংক্লনে নিশ্নোক্ত আয়াত দুটিও খ্জে পেলাম নাঃ

এ আরাত সম্পর্কেও আমি মহোজির ও আনসার সাহাবীদের নিকট খোঁজ নেই, কিন্তু তাঁদের কারও কাছে পাইনি। অবশেষে থ্যাইয়া আনসারী (রা)-র নিকট তা পেয়ে যাই। অতএব আয়াত দুটি আমি সূরা বারাআতের শেযে লিপিবদ্ধ করি। যদি আয়াত সংখ্যা তিন হত তবে আমি তা ভিন্ন স্বাহা হিসাবে লিপিবদ্ধ করতাম। আমি প্রন্বার আমাদের সংক্রিত পাত্ত্লিপি হাচাই করি কিন্তু তাতে বাদ পড়েছে এমন কিছ্ আর পাইনি।

অতঃপর হয়রত উসমান (রা) হাফসা (রা)-র নিকট রক্ষিত ক্রেআনের প্রেক্তি সংকলন চৈয়ে পাঠান এবং তাঁকে শপথ করে বলেন যে, তা অবশাই তাঁকে ফেরত দেয়া হবে। হাল্সা (রা) তাঁর নিকট সংকলনতি পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর দাটি সংকলন পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করা হল। উভয়টির মধ্যে কোন পাশর্কা খাঁলে পাওয়া গেল না। অতঃপর হয়রত হাফসা (রা)-র সংকলনটি তাঁকে ফেরত দেয়া হল। উসমান (রা) খ্রই আনন্দ বোধ করলেন এবং লোকনেরকে এই সংকলন থেকে নিজ নিজ কপি লিখে নেয়ার নিদেশি দিলেন। হয়রত হাফসা (রা)-র ইন্ডিকালের পর তাঁর কাছে রক্ষিত ফাসহাফ (সংকলন) তাঁর ভাই 'আখদাল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-য় নিকট রক্ষিত থাকে। অতঃপর তাঁর নিকট থেকে তা চেয়ে নিয়ে পানি দিয়ে ধা্য়ে অফরগ্রলা মাছে ফেলা হয়।

আবা কিলাবা থেকে বণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা)-র থিলাফতকালে এক একজন শিক্ষ ছাত্রদেরকে এক একজন কারীর কিরাআত অন্যায়ী ক্রআন শিক্ষা দিত। ফলে ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে কিরাআত নিমে বিতকের স্ত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা শিক্ষকদের পর্যন্ত পেণছে। আইউব বলেন, তাদের ঝগড়া এই পর্যন্ত পেণছে যে, তারা একে অপরের কিরাআতকে অস্বীকার করে বসে। ব্যাপারটি হ্যরত 'উসমান (রা)-র কানে পেণছল। তিনি তার ভাষণে বললেন, তোমরা আমার সামনে ক্রআনের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করছ। জায়ার থেকে দ্রে বিভিন্ন শহরে যেসব জনগোণ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে আরও তীর মতবিরোধ স্তিট হয়েছে। হে ম্যোম্মান (স)-এর সাহাবিগণ! তোমরা সম্মিলিতভাবে লোকদের জন্য একটি সংকলন প্রস্তুত কর। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, যাঁদের দিয়ে কুরজান নকল করানো হত আমি ও তাদের বিত্ত ছিলাম। কথনো কথনো তাঁরা কোন আয়াতের পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করতেন তথন কোন রাজির বরাত দিয়ে বলা হত ষে, তিনি রস্লেজাহ (স)-এর নিকট থেকে আয়াতটি শিখেছেন। অথচ তাঁকে হয়ত তথন ঘটনাছলে উপস্থিত পাওয়া যেতনা, অথবা তিনি হয়তো সে সয়য় প্রামাণিলে তাঁকে হয়ত তথন ঘটনাছলে উপস্থিত পাওয়া যেতনা, অথবা তিনি হয়তো সে সয়য় প্রামাণিলে বার্থাস করছেন। অতএব তাঁরা আয়াতের প্রের্রট্কু এবং পরেরট্কু লিখে নিতেন এবং বিত্তি তা বার্কিক থালি রাখতেন। অতঃপর সেই লোক ফিরে আসলে অথবা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে বানিকৈ থালি রাখতেন। অতঃপর সেই লোক ফিরে আসলে অথবা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তা জিনে নিয়ে নিদি তা ছানে তা লিখে দেয়া হত। যথন মাসহাক (প্রন্থানার কুরআন সংকলন) হৈরী হয়ে গেল, তথন উসমান (য়া) ইসলামী রাজ্যের প্রত্ত অগুলে চিঠি লিখে জানালেন, আমি ক্রআনের এর্প একটি সংকলন প্রস্তুত করেছি এবং নিজের কাছের প্রেক্রের ঘা কিছ, বিহ্নিত করে দিয়েছি। অতএব, তোমরাও নিজেদের কাছেরগানো বিল্নেড করে দাও।

বানাস ইব্ন মালিক আল-আনসারী (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আ্যার্বাইজান ও বানেশিন্যার ব্যন্ত সিরিয়া ও ইরাকের লাকেরা অংশগ্রহণ করেছিল। তারা প্রদ্পর ক্রেআন বিয়ে আলোচনা করে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হর। এমন্তি এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ-বিশাং-শ্রার উপক্রম হর। ক্রেআনকে কেন্দ্র করে তাদের এই মতবিরোধ লক্ষ্য করে হ্যোগজা ইবন্ত ইরানান (রা) হ্রেড উসমান (রা)-র নিকট এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, লোকেরা ক্রেআন বিরেম্বভেদে লিপ্ত হরেছে। আল্লাহ্র শ্রথ! আমার আশংকা হছে, তারা ইহ্নে-খ্যানদের জ মতবিরোধ করে বিপদে প্তিত হবে। রাবী বলেন, উসমান (রা)-ও ভীষণভাবে শংকিত হয়ে প্রেন। আর্ বাক্র (রা) যারেদ ইব্ন সাবিত (রা)-কে নির্দেশ বিয়ে ক্রেআনের যে সংকলন ভিন্ন করিরেছিলেন তা তিনি উন্মন্ত ম্নিনিন হ্ররত হাজ্যা (রা)-র নিক্ট থেকে চেরে নিলেন। আর্গুপর তা থেকে করেকটি কণি তৈরী করে রাজের বিভিন্ন এলাকার প্রিটিয়ে দেন।

্রীক্ষাম যাহরী (র) বলেন, নবী করীম (স)-এর ইতিকাচেলর সময় ক্রেআন সজীদ এব্যাকারে একটে বিক্লিত ছিল না। তা খেজার গাছের বাকল ও হাড়ের উপর লিপিবক ছিল।

জা'সা'আহ ( ফুক্কু ) বলেন, আবা বাক্র (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি বিনি সভানহানি ও পিতামাতা-হানি বাতির (১৮৮১) এয়ারিস নিধারণ করেন এবং ক্রেআন মজীদ গ্রন্থাকারে সংকলন করেন।

ইমাম আব্ জাজর তাবারী বলেন, 'উসমান (রা) ক্রমানের যে সংক্রন তৈরী করিরেছিলেন 
প্রথিত তার অনেকগ্লো কপি প্রস্তুত করে দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রতিরেছিলেন—এ সম্পর্কে 
প্রারেও বহা হালীস ররেছে। মাসলিম উম্পাতের প্রতি এটা ছিল তাঁর একটা বিরুটে অধনানা ক্রেজানের 
মলে পাঠ-কে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে যে বিরোধ স্থিতি হরেছিল, এতে তিনি তাদের ম্রেজান 
হৈরে যাওরার এবং ইসলাম প্রহণের পর প্রেরায় ক্রেরিটে প্রতায়বর্তনি করার আংশকা করিছিলেন। 
সমসামারক কালে দীনের জন্য এটাকে তিনি স্বাপ্রেলা বড় বিপদ বলে মনে করলেন। ক্রেজান 
এক রীতিতে পাঠ ও এক রীতিতে সংকলন করার জন্য এবং অবশিন্ট রীতিভিত্তিক মাসহাদস্বেলা প্রেড় ফেলতে ঐ সম্ব্রু বিপদই তাঁকে বাব্য করেছিল। তিনি গোটা দেশ্বাসীকে তাদের 
ক্রেলা প্রেড় ফেলতে ঐ সম্ব্রু বিপদই তাঁকে বাব্য করেছিল। তিনি গোটা দেশ্বাসীকে তাদের 
ক্রেলা ক্রেজত সংকলন প্রেড় ফেলারও নিদেশি দেন। উম্মাতের জন্য এটা ছিল একটা কঠিন 
নিদেশি। এভাবে অবশিন্ট ছয় রীতি পরিত্যক্ত হয়। যুগের পরিক্রমায় তা একেবারেই বিল্পে

ইয়ে যার। বর্তমান কালে (হিঃ ৩০৮) তা অনুসন্ধান করে আবিন্কার করা কারও পদ্যে সম্ভব নয়।

ফলে আজকার গোটা মুসলিম উম্মাত কোন মতবিরোধ ছাড়াই একই মাসহাফ পাঠ করছে। তাদের

পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মুসলিম জাতির জন্য এটা ছিল হ্যরত উসমান্ (রা)-র এক অতুলনীয় অবদান।

এখন কোন দ্বলিন্থি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে প্রখন জাগতে পারে যে, নবী করীম (স) যে কির্জাত পড়ার জন্য নিদেশি দিরেছিলেন তা পরিত্যাগ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এর জওয়াবে বলা যায়, তিনি উম্মাতকে সাত রীতিতে ক্রেজান পাঠ করার জন্মতি দিয়েছিলেন ঠিকই, কিলু তাঁর এই নিদেশি বাধ্যতাম্লক নিদেশির প্যায়িত্ত ছিল না, বরং তা ছিল ঐজিক নিদেশা। কেননা সাত রীতিতে ক্রেজান পাঠের এই নিদেশি যদি বাধ্যতাম্লক হত তাহলে সংগ্লো রীতিই আয়ত করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ত এবং সাত্তি রীতিতেই গোটা ক্রেজান সংরক্ষণ করতে হত। এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হত না।

আবার করেআনের মধ্যে কোন শন্দের উপর স্বর্চিত প্রয়োগের কৈরে অথবা কোন শন্দের কাঠামো ঠিক রেখে অক্সর বিশেষের পরিবর্তনিও লক্ষ্য করা যায়। তাহলে নবী করীম (স)-এর নিদ্নোক্ত বাণী কোন অথব ব্যবহার করা হয়েছে ?

"আমাকে প্ৰেক প্ৰেক ভাবে সাত রীতিতে ক্রেআন পড়ার নিদেশে দেরা হরেছে।"

একথা পরিংকার যে, গররতিক কুরআনে ব্যবহাত অক্ষরের অভভত্তি নয়, অর্থাং এগ্রেলা অক্ষর হিসাবে গুল্যু নয় । সাত্রাং একেরে মতপার্থক্য কোন একজন আলেমের মতেওঁ কুফ্রীর প্রথিয়ে পড়ে না।

এখন যদি কৈউ ধলে যে, যে সাতটি আওলিক ভাষার ক্রেআন নাবিল হয়েছে—এ সম্পর্কে কি আপনার কিছা জানা আছে? তা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাসম্হের মধ্যে কোন্ কোন্টি? এ প্রশেনর জবাবে বলা যার, অবশিষ্ট যে ছয়টি আওলিক ভাষায় ক্রেআন নাবিল করা হয়েছে—এখন আর আমাদের জন্য তা জাত হওরার প্রয়োজন নেই। কেন্না সেগ্লো জ্ঞাত হওয়া গেলেও সেই ভাষায় এখন আর আমরা ক্রেআন পাঠ করব না। তার কারণসম্হে আমরা ইতিপ্বে উল্লেখ করেছি। তবে কথিত আছে যে, এর পাঁচটি আওলিক ভাষা হাওয়াযিন গোরের পাঁচটি শাখা ব্যবহার করত এবং দ্টি ক্রেছেশ ও খ্যাআ গোত ব্যবহার করত। এ সমন্পর্কিত হাদীস হযরত ইব্ন আব্যাস (রা)-র স্কে ব বিণ্ডি আছে। এ হাদীসের সনদে দেখা যার যে, কাতাদা (র) ইব্ন আব্যাস (রা)-র স্কে তা বর্ণনা ক্রেছেন। অথক তার সাথে কাতাদার সাক্ষাতও হয়নি এবং তিনি তার নিকট থেকে কিছা শ্নেন নি। অতএব এ হাদীস প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নর। হাদীসটি নিশ্নরপ্রঃ

''ইব্ন 'আন্বাস (রা) বলেন, কুর মান কুরাইশ ও থ্যোআ গোটের ভাষার নাধিল হয়েছে। অবশা উভয়ের উৎস একই।'' ্তুপর এক বর্ণনায় আছে, "আবলে আসওয়াদ আদ-দায়লী বলেন, কুরআন কাবি ইব্ন 'আমর ও কাবে ইব্ন লংআই গোত্রদয়ের ভাষার নাখিল হয়েছে। খালিদ ইব্ন সালামা এ হাদীস প্রসংগে সাদি ইব্ন ইব্রাহীনকে বললেন, 'আপনি কি এই অকের কথার আশ্চ্যাদ্বিত হচ্ছেন যে, সে বলছে —কুরআন বান কাবের দুই উপগোত্রের ভাষায় নাখিল হয়েছে। অথচ তা কুরাইশদের ভাষায় নাখিল হয়েছে।"

আর নবী (স)-এর বাণী, "ক্রেআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে", তার প্রতিটি রুচিই যথেণ্ট (عال كان) এ সম্পকে যেমন মহান আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ

ا عن ت و ۱ مرا م وم الله من الله من و مرا ما أي الصدور وهدى و رحمه

، وہ ہے۔ المہؤرنہون ہ سرکے

্র (হে মানব জাতি ! ভৌমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপাল্কের পক্ষ থেকে নদীহত এদেছে, তা অভারের যাবতীয় রোগের প্রে নিরাময় দানকারী । আর ম্মিন্দের জন্য তা পথপ্রদর্শকি ও রহমাতের বাহন''—(স্রো ইউন্সঃ ৫৭)

ি অতএব হাদীসৈর ব্যাখ্যা হৈছে এই বৈ, আল্লাহ্ তা আলা ক্রিখান স্লীব্রে ম্যানিব্রেল্ড জন্য নিরাময় দানকারী বানিয়েছেন। শ্রতানের ধােঁকা ও প্রভালগর শিকার হরে তাদের অভরে যে স্ব য়ান্তাত্তিক রোগের স্থিতি হয়, ক্রিআন ম্জীদের উপদেশসমূহ গ্রহণের মাধ্যনে তারা এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। অন্যাস্য কিহুরে মোকাবিলায় এই ক্রেআনের উপদেশাব্লী তাদের জন্য ব্যাক্তি।

#### কুরজান বেহেশতের পাত দরজায় নাখিল হয়েছে

ইমাম আৰু জাফর তাবারী বলেন, এ বিষয়ে রস্ক্লোল (স)-এর যেসৰ হাদীল কণিতি আছে তার মধ্যে কিছ্টো শান্দিক পাথকা বিদামান রয়েছে। ইব্ন মান্টা (রা) থেকে বণিতি হানীদে নবী করীম (স) বলেন:

كان الدكتاب الاول ذول من باب واحد وعلى حرف واعد و ونول التقران من سيعة مدر عام المدر المدر المقران من سيعة الدواب وهي سيعة احرف في زجر را مروحلال وحرام ومسعكم ومتشاييه وا مثال المساحد المدر المروحلال وحرام ومسعكم ومتشاييه وا مثال المساحد المدر المدر و مرد مرد المدر الم

"প্রবিতাঁ কিতাবসমূহ এক অধ্যার এবং এক রীতিতে নাখিল হয়। কিন্তু ক্রেজান মজীব সাত অধ্যার ও সাত রীতিতে নাখিল হয়। সতক্বাণী, আদেশ, হালাল, হারাম, মহেকাম, মহতাশাবিহ ও দ্টোভা অতএব ভোমরা এর হালালকৈ হারাল হিসাবে গ্রহণ কর, এর হারামকে হারাম জ্ঞানে বর্জন কর, যে কাজ করার নিদেশি দেয়া হয়েছে তা কর, যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত

থাক, এর উপমা-দ্শ্টান্ত থেকে উপদেশ গ্রহণ কর, এর মাহকাম আয়াত অনুযায়ী আমল কর, এর মাতাশাবিহ আয়াতের উপর ইমান আন এবং বল, আমরা এর উপর ইমান আনলাম, সবই আমাদের প্রতিপালকের গফ থেকে ন্যিলফুত।"

অপর একটি মর্রসাল হাদীস থেকে আবা কিলাবার স্ত্রে বণিতি আছে, তিনি বলেন, আমি জানিতে পেরেছি যে, নবী করীম (স) বলেছেন :

'কুরমান সাত হরকে নামিল করা হরেছে । আদেশ, সত্কিবাদী, উৎসাহবাঞ্জ বাদী, ভীতিম্লক বাদী, ম্কিপ্রমাণ, কিস্সা-কাহিনী ও উপ্যাস্মূহ সহকারে।''

قواد خور من المرامي المرامي

"আলাহ্তা আলা আমাকে এক হয়কে ক্রেআন পাঠ করার নিদেশি দেন। আমি ফললাম, গ্রভু! আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিন। তিনি থলদেন, তাহলে দ্ই হরফে তা পাঠ কর্ন। আমি আবার ফলাম, গ্রভু! আমার উম্মাতের প্রতি সহজ কর্ন। তিনি আমাকে সাত হরফে ক্রেআন পড়ার নিদেশি দেন। তা হতে বেহেশতের সাত্তি দরজার অন্তর্ভুক্ত। এর প্রতিটি হরফই (পাঠরীতি) নির্মায় বিধানকারী এবং যথেতী।"

্,আজাহ্ তা আলা পাঁচ হরতে ক্রেআন নামিল করেছেন ঃ হালাল, হারাম, মহেকাম, ম্তাশাবিহ্ ও উপমাসমহৈ সহকারে ৷ অতএব হালালকে হালাল বিশ্বাসে গ্রহণ কর, হারামকে বছান কর, ম্হেকাম জারাত অনুযায়ী আমল কর, মৃতাশাবিহ আয়াতের প্রতি ঈমান আন এবং উপমা-দৃদ্যভিস্মহ থেকে উপদৈশ গ্রহণ কর ।"

উল্লিখিত হাদীসসমূহ আগরা বস্তালাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছি। এর অথেরি নধ্যে মোটাম্টি সামঞ্সা রয়েছে। যেমন কোন বাজির নিন্নোক্ত কথা একই অর্থ বহন করে: فلان مقديم على باب من أبدواب هذا الائمر ـ وفلان مقديم على وجه من وجوه هذا الائمر ـ وفلان مقديم على حرف من هذا الائمر ـ

ধ্যমন আল্লাহ, তা'আলা তাঁর কোন একদল বাদ্যা সম্পকে বলেন যেঁ, তারা কোন এক পদ্ধতিতে তাঁর ইবাদত করে। তিনি তাদের সম্পকে বলেছেন যে, তারা এক পদ্হায় তাঁর ইবাদত করে। তিনি বিলেছেন ঃ

8,545

N.

ر م م م م مدود امرا مه وون انفاس من يميود الله على حرف ب

"লোকদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তি রয়েছে যারা এক প্রান্তে দাঁ ড়িয়ে থেকে আল্লাহার 'ইবারত করে"
—(স্রা হত্জ: ১১)। অর্থাং, তারা বিধা-সংকোচ ও সন্দেহ-সংশ্য সহকারে তাঁর ইবারত করে, তাঁর
নিদেশির উপর বিশাস স্থাপন না করে এবং তা সবস্থিঃকরণে মেনে না নিয়ে তাঁর 'ইবারত করে। অতএব
নবাঁ করীম (স'-এর বাণীঃ

مر مومار من مم ممو مرا مومار ما مرم مرم المران على سومع أوروب المران على سومع أوروب

একই অর্থ বছন করে। এর খাখ্যা এক ও অভিন্ন। এসব হাদীসে হবরত মহোন্মাদ (স) এর উন্মাতের বিশেষত্ব ও তাদের বিশেষ মর্যদিরে কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা অপর কোন নবীর উন্মাতকে দান করা হ্রান। অর্থাং আমাদের কিতাবের প্রের্থ মেসব কিতাব নবী-রস্লেদের উপর নাযিল হয়েছিল তা একটি মার পঠন পদ্ধতিতে নাবিল হয়েছে। যখন তাকে ভাষাভারিত করা হবে তখন তা হবে একটি অন্দিত গ্রুহ, তখন আর তাকে মূল কিতাব বলা খায় না এবং তার পাঠ-কেও মূল প্রেইর পাঠ বলা যায় না এবং তার পাঠ-কেও মূল প্রেইর পাঠ বলা যায় না বিক্ আল্লাহ্ তা আলা আমাদের কিতাব (আরবের) সাতটি আগুলিক ভাষায় নাযিল করেছেন। এক কেনে একটি ভাষায় পাঠক ইচ্ছা করলে তা পাঠ করতে পারে এবং তার এ পাঠ আল্লাহ্র নামিলকত ভাষায় তার কিতাবের পাঠ বলে গণ্য। তা এর অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গণ্য হবে না। অত্যাপর যদি এই সাতটি আগুলিক ভাষা থেকে ক্রআন মল্লাদকে ভিত্র ভাষায় অনুবাদ করা হয় তাহলে এর ভাষাভারকারীকে এর অনুবাদক বলা হবে এবং এর পাঠ মূল কিতাবের অনুবাদ পাঠ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কোন কোন আসমানী কিতাব আল্লাহ্ তা আলা নাযিল করেছেন এক ভাষায়, কিতা তা পঠিত হচ্ছে ভিন্ন ভাষায় (অনুদিত ভাষায়)। 'পিবেক্লার কিতাব এক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে এবং ক্রআন সাত (আভলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে—'' নবী করীম (স)-এর এই বাণীর অর্থণ ভাই।

"প্রেকার কিতাব এক দরজায় নায়িল হয়েছে এবং ব্রুআন মজাদি সাত দরজায় নায়িল ইয়েছে"— নবা করাম (স)-এর এই বাণীর অর্থ হছে, আল্লাহ্ তাআলা প্রেকার য়ৢলের মরীদের উপর যেসব কিতাব নায়িল করেছেন তাতে শ্রী'আতের সীমারেখা, নির্দেশাবলী ও হালাল হায়ায়ের উল্লেখ ছিল না। যেমন হয়রত দাউদ (মা)-এর উপর নায়িলকৃত য়ায়্র কিতাব, তাতে কেবল উপদেশ ও ওয়ায়-নসীহত ছান পেয়েছে। অন্র্পভাবে হয়রত 'ঈসা (আ)-এর উপর নায়িলকৃত ইয়াল কিতাব, তাতে কেবল প্রশংসা, গ্রণগান, ক্ষা ও উদারতার ক্থাই বাণিত হয়েছে, কিন্তু

শরীআতের নিদ<sup>্</sup>শাবলী ও এ জাত্রীয় কিছা, বিবৃতি হরনি। এছড়ো অন্যান্য থেসৰ আসনানী কিছাৰ নামিল হয়েছিল তার সমস্ত শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারে কুরজানে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রবিতা উন্মাত্রণ কেবল একটি মাত্র প্রায় আল্লাহ্র সভুণ্টিও তাঁর নৈকটা লাভ করতে পারত। কারণ তাদের কিতাব একটি প্রহায় নায়িল করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে জারাতের দর্জা. সমূহের মধ্যে একটি দরলা। কিতু আলাহা তা'আলা মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর উমাতকে বিশেষ মধ্যা দান করেছেন এবং তাদের কিতাব সাতটি বিক ও বিভাগ সহ নাযিল করেছেন। তারা এই *ি প্রভাগনা*রুলার বথায়থ অনুসরণ করে আল্লাহার সন্তুণ্টি ও বেহেশত অ্রুণ করতে পারে। কুরুআন হজীদের এই সাতটি বিভাগ বৈহেশতের সাতটি দরজার সাথে তুলনীয়। কোন ব্যক্তি এর যে কোন একটিকে বান্তবায়িত করে আল্লাহার সন্তুণ্টি লাভ করতে পারে এবং এর প্রতিটি বিভাগ বেহেশতের এক একটি বিভাগের সমতুল্য। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যেসব কাজ করার নিদেশি দিয়েছেন তদন্যারী আমল করা কেহেশতের একটি দরজা, তিনি যা পরিত্যাগ করার নিদেশি দিয়েছেন তা পরিহার করা বেহেশতের অপ্র একটি দ্রজা, তিনি যাহালাল করেছেন তাহালাল হিসাবে গ্রহণ করা বেহেশতের তৃতীয় দরজা, তিনি যা হারাম করেছেন তা বজনি করা বেহেশতের চতুর্থ দরজা, মুহকাম আয়াতসমূহের উপর ইমান আনা বেহেশতের প্রথম দরজা, মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ—যার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহার নিকট এবং তিনি এর জ্ঞানকৈ স্থিটির নিকট গোপন রেখেছেন এবং তা আল্লাহার পক্ষ থেকে নাম্মিনকৃত বলে স্বীকার করা বেহেশতের যণ্ঠ দরজা এক উপমা, দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গুহুণ করা বেহেশতের সপ্তম দরজা। অতএব কুরআন মজাদের সাত রাতি এখং সাতটি বিষয় এসব কিছাকেই আলাহা তা'আলা তাঁর বাশাদের জন্য তার সন্তুত্তি অজনের উপায় বানিয়েছেন এবং তাবেরকে বেছেনতের দিকে পথ প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন। "কুরআন বেহেশতের সাত দরজার নাখিল হয়েছে"— নবী করীম (স)-এর এই কথার অথ তাই।

"প্রতিটি রাঁতির একটি সাঁমা নিদিশ্টি আছে"— নবা কর্মা (স)-এর একথার অ্থাহচ্ছে, আলাহ্ তা'আলা যে সাতটি বিষয় সহ কুর্মান নাযিল করেছেন তার প্রতিটির সামাও নিদিশ্টি করে দিয়েছেন। এই সাঁমা অতিক্রম করা কারও জন্য জায়েয়ে নয়।

প্রতিটি সীমার একটি নির্দিণ্ট পরিমাণ আছে"— নবী করীম (স)-এর এ কথার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্—তা'আলা হালাল, হারাম এবং শরী'আতের অন্যান্য সব বিষয়ে যে নির্দিণ্ট সীমা ধার্য করেছেন তার সওয়াব ও শান্তিও নিধানণ করে দিয়েছেন, যা বাল্দা আখেরাতে জানতে পারবে এবং কিয়ামতের দিন এর ফল লাভ করবে। যেমন উমার ইবনলৈ খাতাব (রা) বলেন, 'দ্নিরার সমস্ত সোনা-রপার্ত ধন সম্পন বলি আমার মালিকানাধীন হত তাহলে আমি তা আল্লাহ্ নিধারিত সীমা লংঘনের বিনিম্ম হিসাবে দিয়ে দিলে নাম।'' নবী করীম (স)-এর বাণী 'এর প্রতিটি হরফের একটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক বলতে এর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্রোনো হয়েছে।

### কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক কতিপন্ন পুর্বকথা

ইমাম আবা জাতর তাবারী (র) বলেন, আমি ''গ্রন্থের শার্টেও'' উল্লেখ করেছি যে, পারের করেআন শারীফের ভাষা হচ্ছে আরবী। তবে তা আরব দেশীর সকল গোটের ভাষায় নামিশ হয়নি, বরং নামিল হয়েছে কেবল কতিপয় আরব গোটের ভাষায়। বত্নানে পবিত করেআনের পাঠরীতি ঐ কতিপর রীতিতেই আছে, দে রীতিতে তা নামিল হয়েছিল। পবিত ক্রআনের বিষয়বহুতে রয়েছে ন্র, ব্রহান, হিক্মাত এবং বয়ান। আয়াহ্ তা'আলা তাঁর আদেশ-নিবেধ, হালাল-হারাম, বেহেশতের স্কাংবাদ এবং শাত্তির ভর প্রদর্শন, মাহকাম-মাতাশাবিহ্ পায়াত তাঁর হয়েম-আহকামের মম্কিথা ইত্যাদি বিষর সম্পকে বয়ান সংক্রান আলোচত আন্ছেদে আলোচিত হয়েছে। যা আলোচনা করেছি, তা পবিত্র ক্রআন বয়্রতে সম্থ ব্যক্তিদের জন্য যথেশ্ট হবে বিলেমনে করি।

# স্থান ব্যাধ্যার বুল ভাংপর্য সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদের বস্তব্য

আলাহ্ ভালাশান্ত; তাঁর থির রস্ক হবরত মহো-গাদ সালালাহ্, আলাইহি ওরা সালামকে জন্ম করে ইরশাদ করেছেনঃ

رمه مر مر مر فمر وسات و و مر مر مراتوه مرات

্রি<sub>এবং</sub> তোমার প্রতি করিজান নাধিস করেছি মান্বেকে স্কেপণ্টভাবে ব্রিথয়ে দেয়ার জন্য বা ্রভাদেরপ্রতি নাধিল করা হয়েছে; ধেন তারা চিড। করে –" (স্রো নাংলি ঃ ৪৪)।

"আমি তো তোমার প্রতি বিতাধ নাধিল করেছি শব্ধমার ধারা এ বিবংগ মতভেদ করে তাদেরকে সংস্পটভাবে ব্যক্তির দিবার জন্য এবং মন্মিনদের জন্য হিদায়াত ও দরা সংর্প—" (স্রোনাহ্ল: ৬৪)।

ور ۵ م درب سرب م اس مو اله عدماه و۵ ولا م اسومو وما اله هو الدنى اندول علیك السكتب منه ایم مده ایم مده این معکمت من ام السكتب واخر متشبهت ج

الما الدنين في قداود هم زينغ في عدمه و المستعدد المدة المستغدة والمستغدة ولا المستغدة ولا المستغدة ولى المستغدة

"তিনি তোমার প্রতি এই কিভাব নাষিল করেছেন ধার কতক আয়াত স্কুপণ্ট, এইগালি কিভাবের মলে বানিয়াদ: অন্যান্তি অংপণ্ট। অতএব ধাণের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং

১- মাৰ্কাম' ঐ সৰ আছাওতৈ বলা হয় বার অর্থ স্থপ্ত, আরু মাতৃগ্ণাবিহ ঐসৰ আছাও বার অর্থ আলাহ ও ভরি বস্থি হাড়া আরু কেউ অবপ্ত নরঃ ভূল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অপ্পণ্ট আয়াতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত অনা কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর বারা জ্ঞানে স্গৃতীর তারা বলে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমন্তই অমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং ব্দিমানগণ ব্যতীত অনা কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না"—(স্বা আলে ইম্রান: ৭)।

উল্লিখিত আয়াতসম্হের প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ কর্তৃকি নবী করীম সাল্লালাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ আল-ক্রআনের মধ্যে এমন কিছু, আয়াত আছে যার ব্যাখ্যা নবী সাল্লালাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর এ আয়াতসম্হে রয়েছে ফর্য, ওয়াজিব, আদেশ, উপদেশ, আল্লাহ্র হক এবং বান্দার হক, নিষিদ্ধ কাল্ল-সম্হ, শান্তির বিধানসমূহ, উত্তরাধিকারের বিধান সম্বলিত আয়াত—যার জ্ঞান লাভ করা উন্মাতের পক্ষে রস্ল্লেরস্ল্লাহাহ সাল্লালাহ্, আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে রস্ল্ল সাল্লালাহ্, আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা বৃত্তিত ব্যতীত নিজ থেকে কারো জন্য কোন মতামত প্রকাশ করা জায়েয়ব নয়।

মহাগ্রন্থ আল-ক্রেআনে এমন কতিপয় আয়াতও রয়েছে বার ব্যাখ্যা মহাপরাদ্রন্থালী আলাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেন না; ঐ আয়াতসম্হের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের ভরাবহ ঘটনা, ইসরাফীলের শিদায় ফু'ক, মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-এর প্নেরাগমন এবং অন্বর্প আরো বহু ঘটনাবলী। কারণ এ সমস্ত ঘটনার সময়কাল ও নির্দিণ্ট তারিখ কারো জানা নেই এবং এ সবের নিদর্শন ব্যতীত এগ্লোর স্মুম্পণ্ট ব্যাখ্যা সম্পর্কেও কেউ অবহিত নয়। কেননা এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান মহাজ্ঞানী আলাহ্ তা'আলার জন্যই মাখস্স বা নির্দারিত, মান্ধের পক্ষে এগ্লো সম্পর্কে জানার কোন অবকাশ নেই। আল-ক্রেআনে অন্রেপ্ ইরশাদ হয়েছে:

"(হে রস্ল) তারা তোনাকে জিজেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে? বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শন্ধ, আমার প্রতিপালকেরই আছে। শন্ধ, তিনিই যথা সময়ে উহা প্রকাশ করবেন। তা আকাশমন্ডলী ও প্থিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। আকি শিক্ভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। ত্মি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশন করে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান কেবলমার আলাহারই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না"—(সারা আরিছে: ১৮৭)।

তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে রস্লেল্লাহ সালালাহে আলাইহি ওরা সালাম এসব বিষয়ের আলামত ও নিদর্শন বর্ণনা করা ব্যতীত কথনো এর সময়-কাল নিধারণ করে কোন কিছু বলেন নি ধ্যমন রস্ক্র সালালাহে আলাইহি ওরা সালাম থেকে বণিতি আছে যে, দাঙ্জালের আলোচনাকালে তিনি তার সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেনঃ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বদি সে আসে তাহলে ভামিই ভাকে প্রতিহত করব। আর যদি সে আমার ইনতিকালের পর আসে তাহলে ভোমাদের

জনা আলাহে তা'আলাই হলেন হেফাষতকারী। অন্রপে আরো বহু হাদীস যা একরিত করলে কিতাব দীঘািয়ত হলে যাবে, সেগ্লোর ঘারা পরিংকারভাবে এ কথাই প্রতীল্লমান হয় যে, কিয়ামত এবং এ ব্রনের বিষয়গ্রেলার নিধারিত কোন সন-তারিখ রস্ল সাললাল্লাহ্য আলাইহি ওলা সাল্লামের জানা ছিল না। বিশ্ব প্রতিপালক মহান রব্বল আলামীন শ্ধ্মান তাঁকে নিদ্শিন এবং ইংগিতের মাধ্যমেই এ সব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেছেন।

আসমানী গ্রন্থ আল-ক্রেআনে এমন কতিপর আরাতও রয়েছে যার ব্যাখ্যা কালামে পাকের ভাষা লালের ওরাকিফহাল প্রতিটি মান্থের নিকটই বোধগম্য। তা হল যথাযথ ভাবে শশেদর মাঝে নুন্ন (ক্রেচিছা) প্রয়োগ করা এবং দ্যুর্থ বোধক নয় এমন কতিপয় নামের দ্বারা নামকরণকৃত বহুর পরিচয় লাভ করা এবং বিশেষ গ্রের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সন্তাসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। কারণ এ কাজটি ক্রেআনের ভাষায় বৃংপত্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকটই দ্বের্যিয় নয়। যেমন ক্রেআনের ভাষা সম্পর্কে বৃংপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের থেকে যখন কোন শ্রেডা, কোন পাঠককে নিম্ন বিশ্বি আয়াতখানা পাঠ করতে শোনেঃ

ر مر مر و مروم و مرم مرم مروم عدام مرو و مروم مرا عدو و مروم و مراد و مروم و مروم و مروم و مروم و مروم و مراد و المنافقة و مراد و المنافقة و مروم المنافقة و

["ভাদেরকে যথন বলা হয়, ভায়রা প্থিবীতি অশান্তি স্থিতী কর না, ভারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি ভাপনকারী। সাবধান! এরাই অশান্তি স্থিতীকারী, কিন্তু ভারা ব্রুতে পারছে না"—স্রা বাকারাঃ ১১,১২ ] তথন ভার নিকট আর অপপট থাকে না যে ১৯৯০ (অশান্তি) এর অর্থ হ'ল এমন ক্ষতিকর কাজ যা বর্জন করা একান্তভাবে অর্বির্হার্য এবং ৮৮৯০ (সংস্কার-সংশোধন) —এর অর্থ হ'ল এমন লাভজনক কাজ যা অবশ্য করনীয়, বঁদিও সে ৮৯৯০ (শান্তি) ও ১৯৯০ (আশান্তি) শব্দব্যের আল্লাহ্ কর্তৃকি নিধারিত অর্থসমূহ থেকে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত। স্ভেরাং ক্রেআনের ভাষা সম্পর্কে ব্যুংপত্তি সম্পন্ন ক্যতি ক্রেআনের ভাবীল বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্রুতে পারে, ভা হ'ল দ্ব্যুণবাধক নয় এমন কতিপয় নামের দ্বারা নামকরণকৃত্ব প্রিক্য এবং বিশেষ গ্রেণর দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সন্তা সমূহ সম্পর্কে অবর্গতি লাভ করা। কিন্তু এ সব বিষরে অভ্যাবশ্যকীয় হ্ক্মসমূহ এবং এগ্লোর বিস্তারিত অবন্থা সম্বন্ধে অবর্গতি লাভ করা।

্রা সহেত্রাং আলোহ্র থাস ইল্ম ব্যতীত অনা বিষয়বন্তুর ব্যাখ্যা জানা নবী করীম সালালাহ; আলাইহি ওয়া সালামের ব্যান ও বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কারো পক্ষে সভব নয়।

ি বিন্ধু প্রথমি ইয়ের ইব্ন আম্বাস (রা) থেকেও বণিতি আছে,। তিনি বলেছেন, তাফসীর চার প্রকার—

্ **এক: শার ইল্ম** আরবগণ তাদের নিজেদের প্রচলিত কথাবাতার ভিত্তিতে অর্জুন করতে সক্ষম।

শিক্ষী: শার অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসাবে গ্রহণ্যোগ্য নর।

তিন ঃ বা বিদম আলেমগণই ছানেন।

চার: শা আলাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেন না।

ইমাম আবং জাফর তাবারী বলেন, হষরত ইব্ন আখ্বাস (রা) তাফসীর সম্পর্কে দিতীর বে প্রচিষার কথা উল্লেখ করেছেন, অথাং "এমন তাফ্সীর বার অল্পতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসাবে গ্রহণবোগা নর" এর অর্থ হল, কুরআনের ব্যাখারে মূল উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করতে সমর্থ না হওয়া। হষরত ইব্ন আখ্বাস (রা) এই বলে একথাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, কুরআন ব্যাখার এই প্রচিয়া সম্পর্কে অল্পতা এবং জিহালাত কারো জনাই জারেষ নর। আমাদের এ দাবীর সমর্থনে রস্লেহ্লাহ সালালাহাহ আলাইছি ওয়া সালাদের একটি হাদীসও বণিতি আছে। অবশা হাদীসের সন্দের বিশ্বজা সম্পর্কে কিছা আপত্তি ররেছে।

হষরত আবদ্ধাহ ইব্ন আব্বাস (রা) রস্ক্রোহ সাল্লাহাই আলাইহি ওরা সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (স) বলেছেনঃ চার ধরনের বিষয়ে কুর্আন নাযিল হয়েছে—

একঃ হালাল-হারাম সম্প্রকিতি নির্দেশাবলী, শার সম্বন্ধে অভ্রতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হিসাবে গ্রহণবোগ্য নর।

দ্বই ঃ এমন তাফ্সীর বা আর্বগণ করে থাকে।

তিন: এমন তাফ্সীর যা উলামারে ছেরাম করে খাকেন।

চারঃ ম্তাশাবিহ' আরাভ ৰার ব্যাখ্যা আলাহ' ব্যতীত আর কেউ জানে না। আলাহ ব্যতীত ৰদি কেউ এর ব্যাখ্যা সম্প্রকে অবগত হওরার দাবী করে ভাহলে সে মিথ্যাবাদী।

#### স্কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা নিধিল ছওয়া সম্বলিভ ক্তিপ্য হাদীস্

হ্যরত ইব্ন আৰ্থস (রা) রস্ল্লের সালালাহ; আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন বে, তিনি (স) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাথ্যা করে সে যেন তার ঠিকানা জাহাল্লামে বনিয়ে নের।

হ্যরত ইয্ন 'আব্বাস (রা) রস্লেলাহ সালালাহ; আলাইছি ওয়া সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (স) বলেছেন হবে ব্যক্তি ক্রআনের মনগড়া ব্যাথ্যা করে অথবা ক্রআনের ব্যাথ্যায় এমন সব কথা বলে হা সে জানে না, তাহলে সে যেন তার ঠিকানা জাহালাহে বানিরে নিল।

হবরত ইব্ন আশ্বাস (রা) রস্লাল্লাহ সালালালাহ আলাইহি ওরা সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন বে, তিনি বলেছেন: বে বাজি না জেনে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে, সে বেন তার ঠিকানা জাহালামে বানিরে নিলাঃ

হষরত ইব্ন আব্বাস (রা) রস্লেল্লাহ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওরা সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বে, তিনি বলেছেন: ৰে ব্যক্তি কুর্জান সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে, সে বেন তার ঠিকানা জাহালামে। ব্যনিরে নিল।

হৰরত ইব্ন আম্বাস (রা) থেকে বণিতি আছে বৈ, রস্লেল্লাহ (স) বলেছেনঃ বে কাজি কুরআনি সম্পর্কে মনগড়া কথা বলৈ, সে বেন তার ঠিকানা জাহালামে বানিরে নিল।

হৰরত আবা বাক্র সিন্দীক (রা) বলেছেন, হে বয়ীন ! তুমি আহাকে প্রাস করে নিও হে আকাশ । ভূমি আহাকে আচ্ছাদিত করে নিও, যদি আমি কুরআন সম্পর্কে এমন কথা বলি, যা আমি জানি না। খলফিত্ত মনেলিমীন হযরত আবা বাক্র সিদ্দীক (রা) বলেছেন, হে যমীন, তুমি আমাকে গ্রাস করে নিও, হে আকাশ, তুমি আমাকে আজ্বাদিত করে নিও—যদি আমি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করি অথবা এমন কথা বলি যা আমি জানি না।

ইমাম আব**্জাফর** তাবারী (র) বলেন, উল্লিখিত হানীসসমূহ আমাদের দাবী স্বতিভাবে সম্প্রন করছে। অথাৎ কুরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা রস্লেল্লাহ সাল্লালাহ্য আলাইছি ওয়া সাল্লামের স্পেণ্ট বিশ্লেষণ এবং তাঁর নিধারিত প্র-নিদেশিনা ব্যতীত অন্থাবন করা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা কারে জন্যে জায়েষ নয়।

ভাষেকস্থ মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানকারী ব্যক্তি যদিও এ ব্যাখ্যায় সচিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তথাপি দি অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ তার এ সিদ্ধান্তের বিশ্বন্ধতা তার নিজের হ্রানিয়্যাতের (দ্তিবিশ্বাসের) ভিত্তিতে নয়; বরং এতো কেংল ধারণা এবং অন্মান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত মাত্র। আর নীনের বিষয়ে যে অন্মান করে কথা বলে সে আলাহ্ ভা'আলার উপর এমন কথাই আরোপ করছে বা সে ভানে না। অথচ আলাহ্ ভা'আলা কুরুআন্ল কারীমে এ বিষয়টিকে তার বাদ্যাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ইরুশান হচ্ছে:

وم الا مرم ربى القواحق ماظهر صندها ومابيطن والأثم والبغى بيغيمو الدخق مرم ومده المحق الدخق المحق المحق المحق المحق المحق المحت المح

"বল, আমার প্রতিপালক নিবিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অগ্নীলতা আর পাথ এবং অসংগত ুবিরোধিতা—এবং কোন কিছুকে আলাহার সাথে শরীক করা যার কোন দলীল তিনি নাযিল করেন নি ু এবং আলাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই"—(স্বায় আরিফ : ৩৩)।

সতেরাং হযরত রস্ল্লাহ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সালামের ব্যান, যাকে আলাহ্য পাক নিজ বিদ্ধান ধলে অভিহিত করেছেন, এ ব্যান ও বিশ্লেষণ ব্যতীত যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান হাসিল করা বাদ্ধান নিজ থেকে এধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানকারী ব্যক্তি অজ্ঞানা বিষয়েরই এক নতুন প্রবক্তা আলা—মদিও তার এ মনগড়া ব্যাখ্যা আলাহ্র পছন্দনীয় অথের সাথে সামজস্যপূর্ণ হয় না কেন। কেননা কুরজানের ব্যাপারে না জেনে যে কোন কথা বলে সে ম্লতঃ আলাহ্র উপর এমন কথাই আরোপ করে যা সে জানে না।

ি কিক এ কথাটিই হযরত জন্ন্দ্বে (রা) হয়রত রস্লেলেহে সালালাহাহ আলাইছি ওয়া সালাম থেকে বিশ্বাকরেছেন, তিনি (স) বলেছেন । যদি কেউ কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে আর তা নিভ্লেও হরে, তথাসি সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

উলিখিত হাদীদে হয়রত রস্লা্লাহ্সালালাহাত্ব আলাইহি ওরা সালাম মলেতঃ একথাই বলেছেন কে, মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করার ফলে উক্ত ব্যক্তি নিজ কমের মাঝে অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হবে, বিদিও তার এ ব্যাখ্যা হ্বিহৃত্ব সামজস্যপূর্ণ হয় আলাহা্র প্রুণনীর নির্ভূলি ব্যাখ্যার সাথে। কারণ ক্রিআন ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার এ মনগড়া বিশ্লেষণ আলিম বা বিদ্ধালনের বিশ্লেষণ নয়। তাই ক্রিআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হক ও নিভূলি তথ্য বা সে প্রিবেশন করল বস্তুতঃ এতে সে আলাহা্র উপর এমন কথাই আরোপ করল যা সে জানে না। অতএব আল্লাহ কতৃকি সতক কৃত ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হত্যার ফলে অবশেষে সে হ'ল একজন অপরাধী।

## কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইল্ম এবং মু্যাসসির সাহাবীগণ সম্পর্কে কভিপয় বর্ণনা

হ্যরত আ্বেদ্রোহ ইব্ন মাস্ট্রদ (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে ধ্যন কেউ দৃশ্টি আয়াত শিখতেন, তথন তিনি এগন্লোর অর্থ এবং এগ্লোর উপর 'আমল করা ব্যতীত সামনের দিকে অগ্রসর হতেন না।

আবা 'আবদির রহমান থেকে বণিভি, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে যাঁরা কুরআন শিক্ষা দিতেন তাঁরা বলেছেন বে, তাঁরা হযরত নবী করীম সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম থেকে কুরআনের পাঠ গ্রহণ করতেন, দশখানা আয়াত শিক্ষা করার পর এগালোর মাঝে 'আমলের যেসব কথা আছে সেগালো অনুশীলনে না আনা পর্যন্ত তাঁরা কখনো সেগালোর পাঠ বন্ধ করতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআনের তিলাওয়াত ও তদন্যায়ী আমলের প্রশিক্ষণ আমরা একসাথেই গ্রহণ করেছি।

আবদ্দোহ ইব্ন মাস্টদ (রা) বলেছেন, সেই সন্তার শপথ যিনি ব্যতীত আর কোন মাবিদ নেই! কুরআনের কোন্ আয়াত—কোনা ঘটনার প্রেকিতে—কোথায় এবং কখন দাঘিল হয়েছে এ বিষয়ে আমি স্বাধিক জ্ঞাত। ক্রআন সম্পকে আমার থেকে অধিক বিজ্ঞাকোন ব্যক্তির সন্ধান ইদি আমি পাই, যিনি এমন স্থানে অবস্থান করছেন যথায় সাওয়ারী হাকিয়ে পে'ছিতে হয়, তব্ও আমি তথায় পে'ছিব।

মাসর্ক (র) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আবদ্লোহ্ (রা) প্রথমতঃ আমাদের সামনে স্রা পাঠ করতেন, এরপর তিনি দিনের এক দীঘ সময় প্যত্তি উক্ত স্বার উপর প্যালোচনা এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন।

শাকীক (র) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, এক সময় হ্যরত আলী (রা) হ্যরত ইব্ন আৰ্থাস (রা)-কে হ্রেজর দায়িরে নিরোগ করলেন। বণনাকারী বলেন, এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের সামনে একটি সারগভ ভাষণ দিলেন, যদি তা তুকাঁও র্মী লোকেরা শ্নতো, তাহলে তারা সকলেই স্বতঃ ফত্তভাবে ইস্লাম গ্রহণ করত। অতঃপর তিনি স্রো ন্র পাঠ করে এর তাফ্সীর করতে আরম্ভ করলেন।

আবা ওয়াইল শাকীক ইব্ন সালামা থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, একণা হয়রত ইব্ন আব্বাস রো) সারা বাকারা পাঠ করে এর তাফসার শারা করলেন। তথন এক ব্যক্তি বললেন, যদি এ সারোটি কুদী লোকেরা শানতো, তারা অবশাই মাসল্মান হারে যেত।

হবরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, যে বাজি কুরআন পাঠ করে এর ব্যাখ্যা করল না, সে একজন মর্বাসীর অথবা একজন অন্ধ ব্যক্তির সমত্বা।

আব ওয়াইল বলেছেন, এক সময় হ্যরত ইব্ন আফাস (রা) হল্জের মৌস্মে হল্জের দায়িছে নিয়োজিত হন। অভঃপর তিনি লোকদের সামনে খংগা প্রদান করতঃ মিদ্বারে বসে স্রা ন্র পাঠ করেন। আলাহ্র কসম! যদি এ স্রাটি তুকী লোকেরা শ্নতো তাহলে তারা অবশ্যই ম্সলমান হয়ে বেত।

শাকীক (র) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, একদিন আমি হতেজর তত্ত্বাবধায়ক হ্যরত ইব্ন

্র<mark>ভাব্যস (রা)-র নিকট গেলাম, ঋতঃপর তিনি মিম্বারে বসে স্রো ন্র পাঠ করে এর তাফসীর ্কু**রনে। হদি তার্মী**গণ শুনতো তাহলে অবশাই তারা মুসল্মান হয়ে যেত।</mark>

ইয়ায় আবা জাফর তাবারী (র) বলেন, কুরআন শরীফের তাফ্সীর এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ্প্রতি মনোষোগী হওয়ার জোর সমর্থনি কালামে পাকের মধ্যেও আমরা বিদ্যমান দেখতে পাই। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন:

"এক কল্যাণ্মর কিতাব আমি তোমার প্রতি নাধিল করেছি। যেন মান্যে এর আয়াতস্মত্ত অনুধাবন করে এবং বোধশজি সংপ্র ব্যক্তিশ্ব উপ্রেশ গ্রহণ করে"—(স্রোস্যাবঃ ২৯)।

<sup>ি</sup> "আমি এই কুরআনে মান্ধের জন্য স্ক'প্রকার দ্খীে উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ কিলে"—(স্রো যুমারঃ ২৭)।

্ত <mark>"এই কুর খান আর</mark>খী ভাষার বক্রতামক্ত যাতে মানুষ তাকওয়া <del>অবল-বন করে''—(০১ : ২৮)।</del>

*ুঁ*ি **অন্রেপে আরে**। বহ**ু আ**য়াত বার মধ্যে আল্লাহ্ তা**'আলা তাঁর** বা∻লাদেরকে কুরআনের উপমা ও <del>রুমীহত থেকে</del> উপদেশ গ্রহণ করার জ্না অনুপ্রাণিত করেছেন এবং নিদেশি বিয়েছেন। এই নিদেশি ্**প্রদান ও অন্প্রাণিতকরণ স**্কুপন্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুরস্তানের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যর ংক্রেটে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই—সে সব আয়াতের তাবীল এবং ব্যাখ্যা স≈পর্কে অরগতি লাভ করা ্রিক্তাত বাছনীয়। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যা অন্ধোবন করতে অক্ষম এবং এর খেতাব বা সংশ্বাধন বিষয়েতে স্পামর্থ ব্যক্তিকে উপ্দেশ গ্রহণ করার নিদেশি দেয়া বেমানান। তবে ক্রআনের ব্যাখ্যা-বিল্লেষণ সম্প্ৰে ওয়াকিফ্হাল হওয়ার নিৰ্দেশ দেয়ার অর্থ এই হতে পারে যে, মান্য প্রথমে ক্রআন ্রীকেবে এবং এর মর্ম অনুধাবন করবে, অতঃপর এ নিয়ে গবেষণা করবে এবং এর থেকে উপদেশ গ্রহণ ু করে। উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে বজ্ব করে কুরআনের অর্থের ব্যাপারে অন্তর ব্যক্তিকে কর্রআন নিয়ে গাবৈৰণা করার নিদেশি দেয়া একেবারেই অবাস্তব এবং অবাস্তর। ষেমন অবাত্তব হ'ল উপমা, উপদেশ, **হিক্মত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সম্বলিত আ**রুর কবিদের কোন কবিতা আবৃতি করে আরব<sup>†</sup> ভাষা ব্যতে আক্ষম ও অসমর্থ ব্যক্তিদেরকে এ কথা বলা যে, তোমরা এর উদাহরণ এবং উপদেশ আহিণ্কর। তবে এ নিদেশিস্চক কথাকে প্রথমে আরবী ভাষা ব্ঝা ও এই সম্পকে অবগতি লাভ করা এবং পরে এর মাঝে উল্লিখিত হিক্মত থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নিদেশিপ<sup>্</sup>ণ থাণী হিনাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অক্ত ব্যক্তিকে ক্বিতার মাঝে বিদ্যমান উপমাও উদাহরণ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নিদেশি দেরা একটি অবাস্তব কাস, বরং এ অবস্থায় মান্য ও চচুচ্পৰ জন্ম প্রতি নিবেশি প্রদান একই বরাবর। হাাঁ, আরবী বচনের অর্থ এবং এর বাগধার। সুদ্রনে অবহিত হওয়ার প্রবাই মানুষের প্রতি এ নির্দেশ কার্যকর হতে পারে।

অমনিভাবে হিকমত, নসীহত, উপদেশ এবং উদাহরণপূর্ণ গ্রুহ আল কুরআনের আরাতের ব্যাপারটিও তাই। অথহি কুরআনের অর্থ সম্পক্ষে আতে এবং আরবী ভাষায় অধিকতর বাহুংশন্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যতীত আগর কাউজে উপদেশ গ্রহণ করার আদেশ করা কোন ক্রমেই জারেষ নর। তবে উল্লিখিত বিষয়ে অপ্র ব্যক্তিকে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়ার অর্থ এই হতে পারে হে, প্রথমে সে আরবী ভাষায় ব্যংপত্তি অর্জন করবে এবং পরে এ নিয়ে গ্রেবণা করে এর বিভিন্নম্থী জ্ঞানগভ উপদেশমালা থেকে নসীহত গ্রহণ করবে।

সত্তরাং আল্লাহ্র তরত হতে বালাদের প্রতি ক্রআন নিয়ে গবেষণা এবং এর উপমাসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নিদেশি প্রদান পরিশ্বারভাবে এ কথাই ব্ঝাতে বে, ক্রআনের অর্থ ও মতলব সম্পর্কে অন্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কথনো এ কাজের জন্য নিদেশি প্রদান করেন নি। 'আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাইকে ষেহেতৃ এ বিষয়ে নিদেশি দেরা জায়েষ নেই ভাই নিদিধায় এ কথা বলা যায় যে, ভারা ক্রআনের এ সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান সম্বন্ধে অবশাই পারদশাঁ যে সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান সম্বন্ধে অবশাই পারদশাঁ যে সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানার ক্ষেত্রে কোন অন্তরার নেই। এ বিষয়ে পত্রেহি আমরা বিভারিত আলোচনা করেছি। এ ক্থাটির বিশক্ষিতা মেনে নেরার পর ক্রজানের যে সব আয়াতের ভাবলৈ ও ভাফ্সীরের ক্ষেত্রে মান্যের জন্য কোন অন্তরায় নেই এসব আয়াতের ভাফ্সীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভাক্সীর অম্বীকার-কারী সম্প্রনারের অহেতৃক উল্লিটিও প্রাক্সভাবে নাক্চ হয়ে যার।

## কুরআনের ভাফসীর এবং কভিপ**র হা**দীসের ব্যাখ্যার ডাফসীর অন্ধীকারবারী সম্প্রদারের বিভাত্তিকর উক্তির পর্যালোচনা

হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেন, জিবরীল (আ)-এর শিক্ষা দেয়া নিদি কৈ কিবল আয়াত ব্যতীত রস্লেলেহে সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম কালামে পাকের কোন আয়াতেরই তাজ্সীর করতেন না। হযরত আয়েশা (য়া) থেকে আয়ও বণিতি, তিনি বলেন, জিবরীল (আ)-এর শিক্ষা দেয়া নিদি কৈ কয়েকটি আয়াত ব্যতীত রস্লেলেহে সালালাহা, আলাইহি ওয়া সালাম কুরআন শ্রীফের কোন আয়াতেরই তাফ্সীর করতেন না। উবায়দ্লাহ্ ইব্নে ওমার থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, ফিকেহশান্ফে বিশেষজ্ঞ মদীনার বহু, ফাকীহ্কে আমি পেয়েছি। তারা সকলেই তাফ্সীর সংলাভ কোন কথা বলাকে অত্যত্ত রেশ্জনক মনে কয়তেন। সালিম ইব্ন আবদিলাহ, কাসিম ইব্ন মহোমান, সাইন ইবন্লে ম্সায়িয়ব এবং নাজি হুলেন তানের অন্তম।

ইরাহাইরা ইব্ন সাঈদ থেকে বণিতে, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পকে হষরত সাঈদ ইবন্ল ম্সায়িয়বকে প্রশন করতে শ্নেছি। তিনি বলেছেন, ক্রআন সম্বদ্ধে আমি কোন ক্যাই বলব না।

ইয়াহ্টিয়া ইব্ন সাঈণ হযরত সাঈদ ইবন্ধে মুসায়িয়ে সংপ্রে বিণ্না করেছেন ধে, তিনি ক্রেআন শ্রীফের কোন একটি আয়াতের তাফ্সীর সম্পর্কে জিল্ঞাসিত হওয়ার পর বলেছেন, আমি ক্রেআন সম্পর্কে কোন কথাই বলব না।

ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ, হবরত সাঈদ ইবন্ল মাসায়্যির সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ধে, তিনি করেআন শ্রীফের স্পেষ্টভাবে জানা বিষয়টি ব্যতীত জন্য কোন বিষয়ে কখনো কোন আলোচনা কর্তেন না।

ইব্ন সীরীন থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, একনা আমি হস্তরত 'উবায়দাতুস্ সাল্মানী (র)-কে ক্রেআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজেস ক্রলাম। তিনি স্লাল্ন সর্ল্ভা, স্তাবাদিতা

<del>্থাবং বিশারদ্বসংহা অবলংবন্কর।</del> কারণ কুরজান নাষিলের প্রেক্ষিত সংবদ্ধে বিজ 'আলেমদের কেউ ্থিখন আরে বে'চে নেই।

মুহা-মাদ থেকে বণি'ড, তিনি বলেছেন, আমি একদা হষরত 'উবারদা (রা)-কে কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিল্পেস করলাম। তিনি বললেন, ক্রেআন নাযিলের প্রেক্ষিত সম্বরে প্রস্তাবান উলামায়ে কেরাম সকলেই এ প্রিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। স্তরাং তুমি আল্লাহ্কে ভর কর এবং সততা ও সরলতা অবলম্বন কর।

ইব্ন আবী মূলায়কা থেকে বণি'ত, তিনি বলেন, কোন এক সমগ্র হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কুরআনের এমন একটি আয়াত সম্পকে প্রশ্ন করা হল, যদি এ সম্পকে অন্য কাউকে প্রশন করা হত, তাহলে অবশাই তিনি উত্তর দিতেন, কিছু হ্যরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) (উক্ত প্রশ্নের উত্তর না পিরে) বিষয়টি সম্পকে নিজের অস্থীকৃতি বাক্ত করলেন।

্ হ্যরত তালক ইব্ন হাবীব (রা) হ্যরত জ্নেদ্বে ইব্ন 'আবদিলাহ (রা)-র নিকট এসে তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজেস করলেন। তিনি বললেন, তুমি একজন মুসলিম, আমি কি তোমাকে আমার নিকট থেকে উঠে যাওয়ার সময় অথবা আমার কাছে বসে থাকার সময় কোন অনায় কাজে জড়িয়ে দিতে পারি ?

্ষাষীদ ইব্ন আবী রাষীদ থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, স্বাধিক জ্ঞানী বাজি হ্যরত সা'ঈদ ইব্নুল্ ম্সায়ািব (র)-কে আমরা স্বাদা হালাল হারাম সম্পক্তি জিজেস করতাম। কিন্তু একদা বুখন আমরা তাঁকে ক্রআনের কোন একটি আয়াতের তাফ্সীর সম্পক্তে জিজেস করলাম, তখন তিনি চুপ করে রইলেন, যেন তিনি প্রশন্টি শোনেন নি।

হবরত আমর ইব্ন ম্বেরাছা থেকে বণিতি, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হবরত সাসিদ ইবন্ল ম্সায়াবিকে কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর তিনি বল্লেন, কুরআন শরীফের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে কোন প্রশন করবে না। এ বিষয়ে তোমরা এমন ব্যক্তিকে প্রশন কর যিনি মনে করেন যে, ক্রেআনের কোন বিষয়ই তার নিকট অম্পণ্ট নেই। অর্থি এসম্পর্কে তোমরা ইক্রামাকে জিজ্জেস কর।

জাবদক্রাহ ইব্ন আবিস্সাফর ইয়াম শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র শুপ্থ। এমন কোন আয়াত নেই যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করিনি, কিন্তু হাণীসে ক্র্ন্সী সম্প্রেক আমি কোন প্রশ্ন করিন।

্শাবী থেকে বণিত, তিনি বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন আছে বে সদ্বদে আমি মৃত্যুর পর্ব মহেতে প্যতি কোন কথা বল্ব না। তাহ'ল ক্রেআ্ন, রুহে এবং কিয়াস, এ ধরনের আরো বহং হাদীস।

ইনাম আব্ জাফ্র তাবারী বলেন, যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, উল্লিখিত হাদীসসম্হ সংগকে আপনাদের কি রার্থ উত্তর : 'রেস্ল্লেল্ড সাল্লালাহ্য আলাইছি ওয়া সাল্লাম নিদিশ্টি কতিপথ আলাত ব্যতীত ক্রেআন শ্রীফের কোন তাফসীর করেন নি"। এই বর্ণনাটি অতীত অধ্যায়ে বিশিত আমাদের বক্তব্যের প্রশিল্ডাবে সম্থনি করছে। অথিং ক্রেআন শ্রীফের এমন ব্যাখ্যাও বিশেহ যে সম্বদ্ধে ইল্ম হাসিল করা রস্ল্লাল্লাহ সাল্লালাহ্য আলাইছি ওয়া সাল্লামের বিশ্বেষণে

ব্যতীত সম্ভব নয়। তা হড়ে এই যে, নবী করীম সাল্লালাহার আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতের মাঝে বিদ্যমান আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, হ্দেদ্-ফরায়েয় এবং দীন ও শরীআতের অর্থ সম্হ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিবেন যা আল ক্রেআনে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে।

সবেপিরি তাফসীর সংকাত ইল্ম্ হাসিল করা মানুষের জন্য একাতভাবে অপরিহারণ। তবে তাফসীর এবং বিভিন্ন হ্ক্ম-আহকাম সম্বলিত আয়াত যেগালোকে আলাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য রস্লেল্লাহ সালালাহ্ আলাইহি ওয়া সালামের মাধ্যমে বয়ান স্বর্পে প্রদান করেছেন, ইত্যাদি বিষয়গর্লো মানুষ আলাহ্র তরফ থেকে রস্লেল্লাহ সালালাহ্ আলাইহি ওয়া সালামের মেখিক বর্ণনা ব্যতীত আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।

তাই ব্যাধাছে যে, এ সৰ আয়াতের ব্যাখ্যা মান্য রস্ল্লাহ সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালামের বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন আর রস্ল্লাহ সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালাম জেনেছেন ওহী তথা আলাহ্য কর্তৃতি দেয়া তা'লীম ও প্রণিকণেড মাধ্যমে, তাই তা হধরত জিবরীল (আ) অথবা অন্য কোন দৃত প্রেরণের মধ্যস্তায়ই হউক না কেন।

সতেরাং যে সব আয়াতের তাফ্সীর রস্লেল্লাহ নালালাহ্য অলাইহি ওয়া সালাম হযরত জিবরীল (আ) থেকে প্রাপ্ত তা'লীমের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের নিকট বর্ণনা করেছেন এগ্লোর সংখ্যা একেবারেই কম। (অভএব এ-সব আয়াতের জ্পতা হেডু তাফসীর অস্বীকার) করার পক্ষে বৃলি আওড়ানো কোনকমেই সমীচীন নয়।)

পিবে আমরা এ কথাও উল্লেখ্য করেছি যে, ক্রেআন শ্রীফে এঘন ক্তিপ্য আরাতও রয়েছে যার তাফ্সীর সংক্রান্ত ইল্ম আল্লাহ্র নিজপ্ব সন্তার সাথে মাথাস্ক, কোন নৈক্টাপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা এবং আল্লাহ্র প্রেয়িত নবীগণ পর্যস্তি যে বিষয়ে অবহিত নন্। তবে তারা বিশ্বাস রাখেন যে, এগ্লো আলাহ্র পক্ত হে নামিল হয়েছে এবং এ-গ্লোর ব্যাখ্যা কেবল আলাহ্য তা আলাই জানেন।

করেআনের তাবীল এবং তাফ্সীর সংকান্ত ইল্ম যা মান্ধের জন্য অপরিহার্য, তা আল্লাহ্র তরফ হতে হযরত জিবর<sup>ী</sup>ল (আ)-এর মার্ফত প্রাপ্ত অহীর ভিত্তিতে হযরত রস্ল্লোহ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান্ধের নিকট বয়ান করে দিয়েছেন।

উম্মাতের নিকট কালামে পাকের তাফসীর পেশ করার নিদে<sup>2</sup>শ প্রদান করে আলাহ্ পাক নবী করীম সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন ঃ

অর্থ এবং আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, মান্তকে স্পণ্টভাবে ব্ঝিরে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীণ করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা করে। (স্রো নাহ্ল : ৪৪)।

অতএব "কতিপয় আয়াত ব্যতীত বস্লুলাহ সাল্লালাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রেআন শ্রীফের কোন তাফসীর করেন নি বর্ণনাটির ব্যাখ্যা যদি এই হয় যে, রস্লুলাহ; সাল্লালাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল আয়তাংশ এবং শ্বদাংশেরই ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন ছ্লেব্দির সম্পন্ন লোকেরা মনে করেছে, তাহলে এর অথ এই দাঁড়াবে যে, রস্লুলাহ সাল্লালাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ক্রেআন নায়িল করা হয়েছে মানুষের উপকারাথে তা রেখে বাওরার জন্য, মানুষের

নিকট তা বয়ান করার জন্য নয়। (উল্লিখিত আয়াত ও এ কথার মাঝে চর্ম বৈপরিত্য তাই এ
কথাটি কোন লমেই গ্রহণ যোগ্য নয়)।

উপরস্থু আল্লাহ্র পক্ষ হতে নবী করীম সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পেণছিরে

দৈয়ার নির্দেশ দেয়া, কুল্লাহ্র নির্দেশিত পলগান রস্লালাহ্য সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবিদ্ধার করে করে আলাহ্র নির্দেশিত পলগান রস্লালাহ্য সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবফ হতে যথারথ ভাবে হক আলায় করে পেণছিয়ে দেয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া এবং 'আবদ্লাহ ইব্ন মাসউদের রো) স্বে বণিতি হাদীসের বিশ্বজ্বতা অথিং 'আমানের কোন ব্যক্তি কুরআনের দশটি আয়াত শিখে নিয়ে আয়াতসম্হের অর্থ এবং 'আমল উভয় বিষয়কে আয়ছে না এনে কথনো সামনে অগ্রসর হতেন না" ইত্যাদি বিষয়গলো ঐ সমন্ত ব্যক্তিদের ম্থতা সন্বজেই পরিংকার ইংগিত করেছে যারা হয়রত আয়েশা সিন্দীকা (রা)-র স্তে রস্ল্লাল্লাহ্ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সালামার থেকে বণিত হাদীস "রস্লেল্লাহ সাল্লালাহ্য 'আলাইহি ওয়া সালাম কতিপয় আয়াত ব্যতীত গোলাইছি ওয়া সালাম উন্মাতের জন্য কলোমে পাকের একোনের কম আয়াতেরই ব্যাথ্যা করেছেন, আধিক নয়। এতধ্বতীত হয়রত আয়েশা সিন্দীকা (রা)-র বণিত হাদীসের সনদে এমন ইল্লত ও মুটি ক্রমেছে যে হাটি বিদ্যান থাকা অবস্থায় ধ্যায় ব্যাপারে অশ্বজ্ব বিশ্বজ্ব সনদের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী ব্যক্তিনের থেকে কারো নিকটই এ হাদীসকে প্রমাণ ন্বর্ণ পেশ করা জায়েব নয়। কেননা হাদীসের রাবী জাফর ইব্ন স্বান্যাদ আয় যাহ্যব্রায়রী হাদীস বর্ণ নেশা করে। মধ্যে স্থুসিদ্ধ নন। হাদীসের রাবী জাফর ইব্ন স্বান্যাদ আয় যায় ব্যাথ্যার হাদীস বর্ণনালারীদের মধ্যে স্থুসিদ্ধ নন।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী বলেন, ক্রেআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অন্বীকৃতি ম্লক তাবিঈনদের যে সব বর্ণনা আমি প্রের্ব উল্লেখ করেছি, এ সব বর্ণনার ব্যাপারে আমার মতামত হ'ল এই যে, তাঁদের এ ধরনের কথা কোন আক্ষিণ্ডক দ্বেটিনার ও ভয়াবহতার সমর সচিক ফতোয়া দেয়া থেকে অন্বীকৃতি প্রকাশ করারই নামান্তর। অথচ তাঁরা স্বীকার করেন যে, মান্যের জন্য দীন পারপ্রেণ না করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে মৃত্যু দেন নি এবং নিশ্চিত ভাবে তায়া এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কোন না কোন হ্ক্ম অবশ্যই বিদ্যামান রয়েছে। চাই তা স্মুস্পত্ট বর্ণনার ভিত্তিতে হোক অথবা ইংগিতময় বর্ণনার ভিত্তিতে হোক। স্বৃতরাং তাফ্সীরের ব্যাপারে তাদের এ অস্বীকৃতি বিদ্বেষ ভারাপের ব্যক্তির অস্বীকৃতি নয় এবং ক্রেজানের তাফ্সীর নিষিদ্ধ ও অবৈধ এ মানসিক্তার প্রেক্তিত তাদের এ অস্বীকৃতি ছিল না। বরং তাফ্সীরের ক্ষেত্রে সচিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার ব্যাপারে আল্লাহ কর্তৃক অংপিতি পায়িত্ব যথাযথভাবে আল্লাম দিতে না পারার আশংকাই ছিল বন্ধুতঃ প্র্বাস্তির আলিমগণের অস্বীকৃতির মূল কারণ।

্**ইল্**ম তাফসীরের ক্লেত্রে প্রশংসিত এবং অপ্রশংসিত প্রাচীন তাফদীরকারদের সম্পর্কের্ ুক্তিপুয় বর্ণনা

ু মুসলিম আবদ্লোহ্ থেকে বৃণনা করেছেন তিনি বলেছেন, ইব্ন 'আৰ্বাস (রা) কুরআন শ্রীফের কৃতই না সুঃদ্র ব্যাখ্যাদাতা।

্ 'আবেদঃলাহ ইব্ন মাস্টদ (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, ইব্ন আ্বাস (রা) ক্রসান শ্রীফের কতই না সঃদ্র ব্যাখ্যাদাতা। মাসর্ক - 'আবদ্লোহ (রা) থেকে অন্র্প একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন্।

ইব্ন আবী ম্লায়কা থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আমি ম্জাহিদকে হয়রত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআন শরীফের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। এ সময় তাঁর নিকট অপর এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। তখন হয়রত ইব্ন 'আব্ধাস (রা) তাকে বললেন, লিখ। বর্ণনাকারী বলেন, এমনি করে তিনি তাকে গোটা কুরআন শরীফের তাফসীর সম্প্রেই জিজ্ঞেস করে নিলেন।

ম্জাহিদ থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্রেরা কুরআন শ্রীফ তিনবার শ্নিয়েছি। এ সম্য় আমি প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করতাম এবং এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম।

আবা বাক্র আল-হানাফী থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আমি সাফইয়ান ছওরী (রা)-কে বল্তে শানেছি মাজাহিদের সাতে যদি কোন তাফসীর তোমার নিকট পেণিছে, তাহলে এ-ই তোমার জন্য যথেটা।

'আবদলে মালিক ইব্ন মায়সারা (র) থেকে বণি ত, তিনি বলেছেন, দাহ ্হাক কথনো হযরত ইগ্ন 'আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন নি। তিনি সাক্ষাত করেছেন হযরত সালি ইব্ন জ্বোয়রের সাথে বার নামক স্থানে এবং তথায়ই তিনি তাঁর থেকে তাফসীর শিক্ষা লাভ করেছেন।

মাশ্শাশ থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আমি দাহ্হাককে বললাম, তুমি কি হযরত ইব্ন 'আশ্বাস (রা) থেকে কোন কথা শানেছ ? তিনি বললেন না।

যাকারিয়া থেকে বণি তৈ, তিনি বলেছেন, "বাষান" নামক স্থানে অবস্থানকালে হ্যরত আবা সালিহ (র)-এর নিকট দিয়ে একদিন ইফাম শা'বী (র) যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কান ধরে টেনে বললেন, তাফসীর করছ? অথচ তুমি কুরআন পড়তে জান না।

হয়রত সাঈদ ইব্ন জ্বোরর হয়রত ইব্ন 'আব্রাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন বে,
"আর্থান প্রাত্ত্তিন ব্লেছেন যে, আরাহ্
তা'আলা প্রণ্যের থিনিময়ে প্রণ্য ও পাপের বিনিময়ে শান্তি প্রদানে সক্ষা। নিঃসন্দেহে তিনি সব
শোনেন সব দেখেন। বর্ণনাকারী হ্সায়ন বলেন, আমি আ'মাশকে বললাম যে, এ হাদীসটি আমাকে
কালবীও বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি 'আল্লাহ্ তা'আলা পাপের বিনিময়ে শান্তি ও প্রণ্যের বিনিময়ে
দশগ্রে প্র্যু প্রদানে সক্ষম'' এর্প বর্ণনা করেছেন। এ কথা শ্নে আ'মাশ বললেন, কালবীর নিকট বা
ভাছে তা যদি আমার নিকট থাকত তাহলে আমার থেকে একটি নগ্যা বিষয় ও ছাটত না।

সালেহ্ ইব্ন মুসলিম থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, একদিন স্ন্দী (র) তাফসীররত অবস্থায় ইমাম শা'বী তাঁর নিকট দিয়ে যাছিলেন। তিনি তখন বললেন, তোমার পিঠে আঘাত করা তোমার এ মঞ্লিশে বসার চেয়ে উত্তম।

মন্দলিম ইব্ন আবদির রহমান আন-নাখ্জি (র) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আমি ইবরাহ**ীম** (র)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি স্দেশীকে দেখে বললেন, এ-তো সাধারণ মান্বের মত তাফ্সীর করছে।

কাতাদা (র) থেকে বণিতি, তিনি বলেন, তাফ্সীরের ক্ষেত্রে কালবী (র)-এর সমমৰ্দি। সম্প্র কোন মানুষ আমি দেখিনি। ্র্যাম আব্রাজ্য তাবারী বলেন; আমি পাবেই কুরআন্ব্যাখ্যা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় এ কুলা প্রিক্রারভাবে উল্লেখ করেছি যে, কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা মৌলিকভাবে তিন প্রকার :

এক: এমন ব্যাখ্যাজ্ঞান যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য খাস করে মানুষের থেকে গোপন্ করে রেখেছেন। সে প্য'ন্ড পে'ছা কোন মানুষের পক্ষে নছব নয়। তা হচ্ছে কিয়ামত লগে সংঘটিত ছবার মত ঘটনাবলীর সময়স্চী। যেমন মার্যাম তন্য 'ঈসার অবতরণ, পশ্চিম দিগতে স্থেদিয়, ইসরাফালের শিংগায় ফু'ক এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিধারিত সময়স্চী ইত্যাদি।

পুইঃ এমন ব্যাখ্যাজ্ঞান যা আল্লাহ্ তা আলা তার নবী করীম (স)-এর জন্য নিধ্যারিত করে দিয়ে হৈন। উদ্মাতের জন্য নম্ম। তা হচ্ছে ঐ সমস্ত আয়াত যেগালির ব্যাখ্যা সদপর্কে অবগতি মান্যের জন্য একাস্তাবে জর্বী। কিছু সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মান্যে নবী করীম (স)-এর বর্ণনা ব্যতীত এগ্রেলার ইল্ম হাসিল করতে অক্ষম।

ি ভিনঃ এমন কতিপয় আয়াত যেগলোর তাফসীর সম্পকিত ইল্ম সম্বদ্ধে ক্রআনের ভাষায় বিজ্ঞ প্রতিটি মান্ধই অবগত আছেন। এ যোগ্যতার মাপ কাঠি হচ্ছে এই যে, আরবী ভাষা এবং ষথাযথভাবে بابدا (প্ররচিক্) প্রয়োগে সমর্থ হওয়া, যা ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরব জোকদের সহযোগিতা ব্যতীত অর্জন ক্রা সম্ভব নয়।

ি ভারাই সঠিক তাফসীর করতে অধিক যে গ্য যারা নিজেদের কৃত তাফসীরে হাদীসের আলোকে স্কৃত্বস্থান করতে সক্ষম। চাই তা মশহ্রে হাদীসের ভিত্তিতে হোক কিংবা ন্যায়প্রায়ণ, বিদ্যালা বৰ্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে হোক অথবা এর বিশ্বদ্ধতার উপর ইংগিত বিদ্যালা ভূথাকার কারণে হোক।

এমনিভাবে তাফসীর শাদের তারাই হলেন অগ্রগণা যারা নিজেদের কৃত তাফসীরকে প্রমাণাদি সহ সিহন্ধ ও সরলভাবে পেশ করতে সক্ষা। তা ভাষার প্রাঞ্জলতা, সংপ্রসিদ্ধ কবিতার মাধ্যমে প্রমাণাদি বিশ্বেশ করা, এবং সাবলীলতা ও শশ্দের বহুলে প্রচলনের কারণেই হোক না কেন। এই গংগের অধিকারী প্রতিটি ব্যক্তিই হলেন ব্যাখ্যাকার এবং মংফাস্সির। তাদের জন্য তাফসীর করা বৈধ এ শত সাপেকে যে, তাদের এই তাফসীর যেন সাহাবা, আইন্মা, তাবিঈন এবং উলামাদীনের তাফসীরের সীমা অতিক্য করে চলে না যায়।

### <u>কুর মান, সুরা এবং আয়াতের নামসমূহের ব্যাধ্যা-সংক্রাণ্ড আলোচনা</u>

ইমাম আগ্রাজ্যকর তাবারী বলেন, রস্ল্লোলাহ সালালাহাই আলাইহি ওয়া সালামের প্রতি অবতীণ গ্রাহ্য আলা-কুরআনের চারটি নাম আলাহ্ তাআলা কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। ঃ

**এক: আল কুর আন। যে**গন তিনি ইরশাদ করছেন:

مه و مولة محمد مما ما ما معام الماك هذا الدقران - ما وما من الماك من الماك

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি—গুহীর সাধ্যমে তোমার নিকট এ-কুরআন প্রেরণ করে, বণিও তুমি এর প্রের্ব ছিলে অন্বহিতদের অন্তর্ভ"— সুরো ইউছ্ফে ১২ ঃ ৩)

"এ কুরআন বনী ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশের ব্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে" (আন্নামল ২৭ : ৭৬)

ভুইঃ আল-ফুরকান। আলাহ্ পাক তাঁর ন্বীকরীম (স)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে আল-ফুরকান বলে নামকরণ করে বলছেনঃ

'কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাখিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতক্কারী হতে পারে'' (আল-ফুরকান ২৫ ঃ ১)

ডিনঃ আল-কিতাব। যেমন আল্লাহ্ পাক কালামে পাককে আল-কিতাব বলে ন্যাকরণ করে বলছেনঃ

''সকল প্রশংসা আলাহা তা'আলারই যিনি ত'ার বাংদার প্রতি এই কিতার নাযিল করেছেন এবং তিনি এতে কোনু অসংগতি রাথেন নি, বরং ইহাকে করেছেন্ তিনি সম্প্রতিষ্ঠিত।

(আলকাহফ ১৮:১)

চারঃ আর্-বিক্র। বেমন আলাহ্ তা'আলা এই পবিচ গ্রহকে আয় যিক্র বলে অভিহিত করে বলছেনঃ

"আমিই যিক্র নাযিল করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব" (আল হিজ্ব ১৫ : ১)

পবিত কালামে পাকের উল্লিখিত চারটি নামের প্রত্যেকটি নামেরই এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে যা অন্যটির মাঝে নেই। ঝাখ্যা নিশ্নে দেয়া হ'ল ঃ

আল কুরআন: শব্রটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা)-র মতান্সারে এর অর্থ হ'ল তিলাওয়াত এবং কিরাআত এই শব্দটি হ'ল أنافر الله معلم বা শব্দম্ল। বেমন المغران কিরার, ممرت কিরার, كفر قد المعاران কিরার والمنابل النرتان কিরার, كفر قد المعارات الم

হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা)-র বর্ণনাটি হ'ল এই যে, তিনি আল্লাহ্র বাণী (আল কিয়ামা ৭৫ : ١٥) সম্পর্কে বলতেন যে, وأنا قرأنا عوا عنا الكانا قرأنا والارم সম্পর্কে বলতেন যে, عربيا هوا الكانا قرأنا هوا امراره হষরত ইব্ন আন্বাস (রা)-র এ কথার তাৎপর্য হ'ল اعمليه হষরত ইব্ন আন্বাস (রা)-র এ কথার তাৎপর্য হ'ল اعمليه الم بما بديناه الله الماع بالفراع هاية (যখন আমি তোমার নিকট কুরআনের কিরাত বর্ণনা করে দিব, তখন بالفراع والماع الماع الما

ইমাম আব্ জাফর তাবারী বে) বলেন, হযরত ইব্ন আৰ্বাস (রা)-র হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি এর বিশক্ষিতা হয়রত আবদ্ধোহ্ ইব্ন আৰ্বাসের অপর একটি বর্ণনার দারা আধিকতর স্কেণ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তা হ'ল এই যে, হধরত 'আবদ্ধোহ ইব্ন 'আব্বাস থেকে বিশিত আছে যে, তিনি বলেন,

ت سمر مراح مودام من ما مراح مودام من مراح مودام من مراح مراح من مراح من مراح من مراح من مراح من مراح من مراح م (ان عليمنا جمعه وقرائمه) قال ان نيترئيلك فلاقياسي (فاذا قرأناه) عليك (فقره فرائمه) مراح مراح فرائمها من مراح م

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন যে, হযরত ইব্ন 'আৰ্বাস (রা) থেকে বণিতি এ রেওয়ায়েত পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করছে যে, হযরত ইব্ন 'আৰ্বাস (রা) র নিকট العقراء -এর ্অথ হ'ল مصدر ফিরার گرأت কেননা এ শ্বনটি হ'ল العقراء ফিরার العقراء বা শ্বনম্ল।

তবে প্রখ্যাত তাবিঈ হয়রত কাতাদা (র)-এর মতান্সারে এ শব্দটি হ'ল (একটি বস্তার সাথে জাপার একটি বস্তারে করার সময় বজা যে বাকাটি বলে থাকেন তথা) ومرأت الشحية ক্রিয়ার বল বল, المناتبة المناتبة مناتبة والمناتبة و

قدرسنك اذا دخلت على خلاء .. وقد اسنت عيون المكاشحيسنا دراعي عيطل ادراء بكر .. هجان البلوم لوقيقرأ جنونا ..

কবিতার মাঝে বণিতি گـــ গৈতেক گـــ গৈতেক الم হিন্দুক্ত (সে তার গভশিয়কে সম্ভানের সাথে মিলায়নি) অর্থ নিয়েছেন।

হ্মরত কাতাদার বর্ণনাটি এই,

হধরত কাতানা (র) থেকে অন্র্প বণি<sup>6</sup>ত আছে যে, তিনি কুরআন সংকলন করাকেই কুরআনের ভাষ**ীল বলে মনে কর**তেন।

ইমাম আবাজাফর তাবারী বলেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হযরত কাতাদা (র)-এর প্রেলিখিত উভয় মতের বিশা্দ্ধতার পক্ষেই রয়েছে আরবী ভাষার একটি যাজিযাক কারণ, তবে আলাহার বাণী

(ইহা সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই, স্তেরাং যথন আমি উহা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অন্সরণ কর)-এর ব্যাখ্যায় হয়রত ইবন আঘ্বাস (রা)-র মতই স্বাধিক উত্তম। কেননা আলাহ্ তা'আলা তার নবীকে একাধিক আয়াতে তার নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশর অনুসরণ করে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কুরআন সংকলন করা পর্যন্ত অবতার্গি আয়াতের অনুসরণ বর্জন করার ক্ষেত্রে তাকে কোথাও অনুমতি দেয়া হয়নি। অতএব আলাহ্র বাণী এটা হাটা ব্রাহাত্তি তালা নবী করীম সালালাহ্ আলাইহি ওয়া সালামকে তার নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ضعوالهاشمط عنوان السجوديـ هـ هقطع + الليل كله يعا و قرآنا । এর মাঝে বণিত – الليل تله عنوان । তা মাঝে বণিত – المال تله عنوانا

খিদ কেউ প্রশন করে যে, المَّهُ শব্দটি কি করে المَّهُ وَالْمُ وَالْمُ अर्थ ব্যবহৃত হতে পারে? এ তো والمَّهُ وَالْمُ عَلَيْ الْمُكَاتِّبِ وَالْمُكَاتِّبِ وَالْمُكَاتِّبِ مَعَ مَا وَالْمُونِ عَلَيْهُ مَا مُكْتُوب مُكْتُوب مَهُ مَا مُعَالِبُ مَهُ مَا مُعَالِمُ مَا الْمُعَالِّمُ مَا الْمُعَالِّمُ مَا الْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

উল্লিখিত কৰিতায় কবি کان বলে مگنوب অর্থ নিয়েছেন।

আলিফুরকানঃ তাফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তবে অথে রি দিক থেকে এগ্লো এক এবং অভিন্ন।

হযরত 'ইকরামা (র) থেকে বণিতি, তিনি বলতেন, الفرقان শবেদর অথ<sup>ত</sup> হ'ল الغجاء বা মন্তি। হযরত সন্দেশী (র) শব্দটি অন্ত্রেপ ব্যাখ্যা করতেন। হয়রত ইব্নে আক্বাস (র) বলতেন, الفرقان শুদের অর্থ হ'ল رَجَّرُا)। (বাচার পথ)। ম্জাহিদও শব্দটির ব্যাখ্যায় অন্রপু মত পোষণ করেছেন।
অধিকস্থ ম্জাহিদ (র) আল্লাহ্র বাণী يـوم الفرقان -এর ব্যাখ্যায় বলতেন, يـوم الفرقان হ'ল
هُ দিন—যে দিনে আ্ল্লাহ্ তা আলা হক ও বাতিলের মাঝে পাথ কা নিণ গ্ল করে দেবেন।

খান আবং জাফর তাবারী (র) বলেন, الفرقان শব্দের এ সব ব্যাখ্যার শব্দণত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অথে রি দিক থেকে এগংলোর মাঝে তেমন কোন পাথ কা নেই। বরং এগংলো একে অপরের খাবই নিকটবর্তী। কেননা যার জন্য কোন পথ আছে তার জন্য অবশ্যই এ পথের দ্বারা বা মাজির ও ব্যবস্থা আছে। আর যার জন্য المراقة বা মাজির ও ব্যবস্থা আছে। আর যার জন্য المراقة বা মাজির ও ব্যবস্থা আছে। আর যার জন্য المراقة করা ব্যবস্থা আছে তাকে অবশ্যই অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা কলেপ সহযোগিতা করা হবে এবং পাথকা করে দেয়া হবে অকল্যাণ অন্বেষণকারী দ্বোচার ও দ্ভেটসভার মাঝে।

স্তেরাং القرقان - এর অর্থ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা আমি পর্বে পেশ করেছি, সবগ্রেলাই হ'ল অত্যন্ত বিশাক্ষ এবং অতীব নিভরিযোগ্য। কেননা এসব শশ্সের অর্থ এক ও অভিন্ন।

আমার মতে ম্লতঃ الفرقائ শব্দের জর্থ হ'ল প্রংপর দ্টি বতুর মাজে পাথকি। এবং ব্যবধান স্থিত করে দেরা। এ কাজটি বিচার, নাজাত, প্রমাণাদি পেশ, বলপ্রয়োগ এবং হক ও বাতিলের মাঝে পাথকা বিধানকারী বিষয়ের দারাও সন্পাদিত হয়ে থাকে।

উল্লিখিত আলোচনার গ্রেফিডে একথাটি অভাত স্ংপণ্ট ভাবে প্রতিভাত ইচ্ছে যে, কুরআন ব্যাহেতু তার নিজদ্ব প্রমাণাদি দিয়ে, করণীয় ও বজনীয় কাষ্বিলীর নিদেশিনা দিয়ে এবং হক-পূন্থীকে সহযোগিতা আর বাতিলপাহীকে লাঞ্ডি করে হক এবং বাতিলের মাঝে পাথকা করে দিয়েছে তাই আল-কুরআনকে আল-ফুরকান বলে নাগকরণ করা হয়েছে।

खाल-किछाव: کمت المدی শব্দ हिंदी کثبت کتاب کتاب (۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

জায্-যিক্র (الدنكر) ঃ এ শব্দের সাঝে মল্লতঃ দর্টি অথে র সম্ভাবনা রয়েছে।

(এক) কুরআন শ্রীফের ছারা যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাল্যদেরকে নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর জায়েয-নাজায়েয, ফরায়েয় এবং অন্যান্য হাত্ম-আহ্কাম সম্পাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন তাই কুরআনকে المرتكر স্থান্ত করেছেন।

দেই) আল কুরআনে বিখাসী মান্থের জন্য কুরআন যেহেতু সম্মান ও মুর্ঘির বিষয়, তাই আলাহা তা'আলা আল-কুরআনকে الدَّرَ (সম্মানের বস্তু) বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আলাহা তা'আলা ইরশাদ করেছেন। বেমন আলাহা (কুরআন তো তোমার সম্প্রদারের ভূটিন করেছেন। ক্রিন্দির বস্তুত্বি বিষয়ের ত্তি আলা ইরশাদ করেছেন। ব্যাহার ভূটিন বিষয়ের ত্তি আলা ইরশাদ করেছেন। ব্যাহার ভূটিন বিষয়ের ত্তি আলাইরশাদ করেছেন। ব্যাহার ভূটিন বিষয়ের ত্তি আলাইরশাদ করেছেন। ব্যাহার ভূটিন বিষয়ের তাতি আলাইরশাদ করেছেন। ব্যাহার ভূটিন বিষয়ের বিষয়ের ভূটিন বিষয়ের বিষয়ের ভূটিন বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ে

হয়রত ওয়াসিলাহ্ ইব্ন্ল আসকা (রা) রস্লেল্লাহ সালালাহ, আলাইহি ওয়া সালাম থেকে

বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমাকে তাওরাতের বিনিময়ে আস্-সাবউত-তুয়াল (المدول)), যাব্রের বিনিময়ে ''আল-মীঈন'' (المداني) এবং ইজীলের বিনিময়ে আল্-মাছানী (المداني)) প্রদান করে আল-মন্ফাস্সালের (المداني)) মাধ্যমে (অন্যদের উপর) শ্রেণ্ডছ দেয়া হয়েছে।

হ্যরত আব্ কিলাবা (রা) রস্লেলাহ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমাকে তাত্রাতের বিনিময়ে ''আস্-সাবউত-তুয়াল', যাব্রের বিনিময়ে ''আল্মাছার িএবং ইছ লিবে কিনিময়ে 'আল-মীসন' দান করে আল-মাফাস্সালের মাধ্যমে (অন্যদের উপর) শ্রেণ্ঠ প্রথান করা হয়েছে।

খালিদ বলেন, লোকেরা মুফাস্সাল স্রাগ্লোকে ''আরাবী'' বল্ত। তবে কেউ কেউ বলৈছেন, আরাবী স্রাগ্লোর মধ্যে কোন সিজদা নেই।

হ্যরত ইব্ন মাস্টদ (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, আত্-তুয়াল হ'ল তাওঁরাতের মত, আল-মীঈন হ'ল ইঞ্জীলের মত এবং আল-মাছানী হ'ল যাব্রের মত, তবে এর প্রবতী অন্যান্য স্বাগ্রেলার দারাই ক্রআনকে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থেয় উপর শ্রেণ্ঠদ্দান করা হয়েছে।

হ্যরত ওয়াসিলাহ ইব্নেল আস্কা (রা) রস্লেলাহ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে আমার প্রভা তাওঁরাতের বিনিময়ে "আস্-সাবউত্-তুয়াল", ইঞ্জীলের বিনিময়ে "আল-মাছানী" এবং যাব্রের বিনিময়ে "আল-মাইন" প্রদান করে শ্রেড্ঠছ দান করেছেন আল-মাফাস্সালের মাধ্যমে।

ইমান আবা জাফর তাবারী বলেন, আল-বাকারাহ, আল-ইমরান, আন-নিসা, আল-মারদাহ, আল-আনআন, আল-আারাফ এবং ইউন্স প্রভাতি সারা হযরত সাঈদ ইব্ন জাবায়র (র)-এর মতানাসারে আস্-সাবউত-ত্যালের অভভাতি । অনারাণ একটি কথা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও বণিতি আছে।

হযরত ইব্ন আন্বাস (রা) বলেছেন, একদিন আমি হয়রত উসমান ইব্ন আফ্ছান (রা)-কৈ জিজেস করলান, মাহানীর স্রো আল্-আনফাল এবং মীঈনের স্রো বারাআহ্ (তুওবা)-কে আপনি কেন একর করে ফেলেছেন এবং এ দ্বেটি স্রোর মাঝে المرحون المر

হয়রত 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা) থেকে বণিতি এ রিওয়ায়েত সাদপটভাবে এ কথাই প্রকাশ করছে যে, "সারী আলা-আন্ফাল এবং সারা বারাআহ আস্-সাবউত-তুয়ালের অভত্তি"। হয়রত উছমান গনী (রা)-কে রস্লাল্লাহ সালাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি বলে বাননি এবং হ্য়রত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও সাদপট ভাবে বণিতি আছে যে, তিনি উহাদের আস-সাবউত-তুয়ালের" অভত্তি মনে করতেন না।

ু ইসাম আব**্** জাফর তাবারী বলেন, উল্লিখিত স্রাগনলো কুরআনের অন্যান্য স্রাসমূহ থেকে ্দ**্য**িহওরার কারণে উহাদেরকে ''আস্-সাবউত-তুয়াল'' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

আল-মীঈন (نمية ক্ষা)ঃ শতাধিক কিংবা একশত অথবা এর থেকে সামান্য কম আয়াত সম্বলিত ুল্লাসম্হকে আলা-মীঈন বলা হয়।

আল-মাছানী (المال): মানিনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্রোগ্লো হ'ল আল-মাছানী। মানিন হ'ল প্রথম প্রায়ের এবং নাছানী হ'ল দিতীয় প্রয়েরে। কেউ কেউ বলেছেন, আল-মাছানীর মাঝে বেহেতু আলাহ্তাআলা থংর, নসহিত এবং উদাহরণসমূহ বারংবার উল্লেখ করেছেন তাই এ ধরনের কতগ্রেলা কর্মাকে আল-মাছানী (যা প্রনঃ প্রনঃ তিলাওয়াত করা হয়) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের উক্তি হয়রত ইব্ন আখ্যা (রা) থেকেও বণিতি আছে।

ি হ্যরত সাঈদ ইক্ন জা্বালের (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলতেন, এ সমস্ত স্রোর মধ্যে যেহেতু ফারায়েয় এবং শরীআতের বিধান বারংবার আলোচিত হয়েছে তাই উহাদেরকে জাল-মাছানী িরলৈ নামকরণ করা হয়েছে।

<sup>ি ্</sup> **হয**রত সাঈদ ইংন জা্বালের (রা) বলেছেন, সংখ্যায় অধিক এক জামাআত লোক বলৈছেন, সম্প**্র** িকুরআন শরীফই হল আল-মাছানী।

অপর একদল লোক বলেছেন, স্রো ফাতিহা হ'ল আল-মাছানী। কেননা প্রত্যেক নামায়ে স্রো ফাতিহাই বারংবার তিলাওয়াত করা হয়। সামনে তাদের নাম ও এর কার্নিগুলো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা এবং এ নিয়ে যে মতপাথকা হয়েছে—এর স্ঠিক ও সহীহ তথা বিশ্বনিক তেওঁ বিশ্বনিক বি

হিষ্কর: ৮০) আয়াতের ব্যাখ্যার প্রেক্সিভাবে উল্লেখ কর্ব ইন্শা আল্লাহ ভা'আলা।

কুরআনের স্বাসম্হের নামের ব্যাপারে রস্লালাহ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সালান থেকে যে রিউয়ারেত বিব্তে হরেছে অন্রর্প বর্ণনা বিদ্যান রয়েছে জনৈক কবির কবিতায় নাবে। কবি বলেছেনঃ

حلفت بالسبع اللواتي طولت ب وبعثين بعده قد اعتمات وبعثان تستديث فكررت ب وبالطواسيان قد تسلفت وبالعواميم البلواتي فصات

শেপথ করছি আমি সাতটি বড় সরোর, তৎপরিবর্তী মাস্টিনের যার মাঝে আছে একশত আলাত, মাছানীর যার মধ্যে (বিষয় বন্ধু) প্রনঃ প্রনঃ আলোচিত হয়েছে, তোয়া-সীনের যার সংখ্যা তিনটি, হামীমের যার সংখ্যা সাতটি এবং সর্ফাস্সালের যাকে প্থক করা হয়েছে الرحين الرحين الرحين المرحين المرح

ইমাম আবা জাফর তাবারী বলেন, উল্লিখিত নামের ব্যাপারে আমরা যে ব্যাখ্যা ইতিপারে পেশ করেছি এর বিশাস্থাতার উপর পারেজি কবিতাগালো পরিকার ইংগিত করছে।

जान-भर्काभ् नाता पन धन कान । المعقصل) ः (धनव महतादक الحرمن الدرموم हाता प्रान धन कता हास धन धन का स्था ومدم والقم المرافقة المر

حور الماددة والماددة والمادة والماددة والمادة والماددة والمادة والماددة و

قرب ذی سرادق محجور ـــ سرت المه فی اعالی السور ــ

(অনেক শহর গেরা প্রাচীরের শীব'ছানে অবস্থিত বন্ধ তাঁব্রে দিকে আমি ভ্রমণ করেছি)। উল্লিখিত পংক্তিতে কবি السورة শবেরর বহাবচন اسرة ও اسرة এর বহাবচরের সতই ব্যবহার করেছেন। कितना উল্লিখিত শব্দব্যের বহর্বচন সাধারণতঃ 🔑 ও সংক্রেও ওলনেই ব্যবস্থা হয়। অন্যর্পভাবে سورة ون الدرآن এর বহাবচন কখনো وسورة ون الدرآن ون الدرآن ون الدرآن জনঃরাপ হ'ত তাহলে و শবেদর দারা সমগ্র কুরআন মারাদ নেলার সমগ্র و তাহলে و তাহ কোন ত্রটি পরিলক্ষিত হ'ত না। অথচ আরবগণ জন্বেল্প (বহুব্রচন প্রকাশক) শবেদর দারা সুমগ্র ক্রমান সারাদ নেরাকে স্বাদাই পরিহার করেছেন। কেননা সাধারণতঃ যে (বহারচন ر - ؛ - ر - ؛-ر - । কিন্দু । স্বাদানের স্বা ইত্যাদির মত الفيظ واحد مذكر अज्ञामित प्रतिक का गर्यन्त এक वहन अत মতই হয়। কেননা এর المجام এর হাক্মে ا মত নিধারণ করা ঠিক নয়। সা্তরাং এর جمل المحارة হয়। (বহুবচন)-কে অন্যান্য শ্ৰেদর وأحد এর মত ব্যবহার করা হয় এবং এর اواحد (একবচন) কে جهره (रहा्यहन)- এর একটি অংশ বিশেষ ধরে নিয়ে বলা হয় معدور المعدد अरह قصورة উদেশা ह'न केब्रिश्या वक्षुनगर्द्दत जार्भ विरमय। किन्तु سور البقرآن कूब्रजारात नर्तागर्दना) أهمنور الباران किब्रिश्या े वह عُرفَة مِن المُعرِف क्वामता و वह صور المديدة (हामता- مور المديدة والمديدة المديدة স্মাহের একটি কামরা) এবং خطبة من العظب (বজাতাসমহের মধ্যে একটি বজাতা)-এর মত আলাদা र्व विष्ट्रित । তाई مورة القرآن (वह्नवहन) جميع अ -سورة القرآن विष्ट्रित । وقد آن विष्ट्रित । وقد أنقر أن المنسزلة من الارتفاع अव वह वह السورة ا अकवहन) روحه (अकवहन) واحد एया हिला वानान् इरप्रदेश المنسزلة من (উচুন্থান) এ হ'ল বিবয়ান গোতের নাবিগাহ্ নামক কবির কথা। তিনি বলছেনঃ

الم تدر ان الله اعطائه سورة ـ ترى كل ملك دونها يدنب

(আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কি মর্যাদান করেছেন তুমি কি তা দেখছ না? এ ম্যাদার নীচে অবিহিত প্রত্যেকটি বাদশাহকে তুমি দেখনে হতবাদ্ধি এবং কিংকত'ব্য বিস্তৃ)। অথাৎ আলাহ তা'আলা তোমাকে এমন ম্যাদা দান করেছেন, যে ম্যাদার সামনে বাদশাহদের ম্যাদাও তুছে। কেউ কেউ السورة من الدوران কেউ কেউ কেউকে। হাম্যার সাথে থদি শব্দটিকে প্রকৃতিক এর অর্থ হবে,

সমগ্র কুরজানের এমন একটি অংশ যাকে এ অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ থেকে প্থক করে বাকী রাখা হয়েছে)। এ হিসাবেই কুর আনের স্রোকে ورة বলা হয়। কেননা প্রতিটি বছুর বাকী অংশটিই হল ঐ বছুর জন্য অ্ব (উদ্ভিন্ত)। এ জন্যই পানীর বস্তু থেকে কোন ব্যক্তির পান করার পর বরতনে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট পানিকে আনু (উদ্ভিন্ত) বলা হয়। এ অথের প্রতিই ইংগিত করে ছালাবা গোবের আশা নামক কবি তার বিছেদক্ত হলী (যার প্রতি গভীর প্রেম এখনো তার হদয়ের মণিকোঠায় অংশিষ্ট বয়ে গেছে)-কে লক্ষা করে যা বলেছেনঃ

সে তো বিভিন্ন হয়ে গেল অথচ তার বিরহ বাধায় আগার অভারে বিভিন্ন ক'টি দাগ অবশিষ্ট রয়ে গেল। কবি আশা অনুরূপ আরো বলেছেনঃ

্লু **শভে মিলনের পর আ**মার থেকে তার বিজেদ অটে গেল, অথচ এথনো অবশিষ্ট রয়েছে তার **প্রতি আমার হণয়ে শ**ভেছা ও গভীর ভাল্যসা। আর স্বেভিম ভাল্যসা হলো যা কল্যাণকর। ্লি <mark>আল-আ</mark>রাত (ুন্ধঃ)ঃ প্রিত্ত কুরআনে উল্লিখিত্<sub>ু-১</sub>া শব্দ দু'টো অথে িয়বস্ত হতে পারেঃ

এক: কোন বলুর প্রতি ইংগিত বহনকারী নিন্দান হারা যেমনিভাবে ঐ বলুর পরিচিতির জন্য প্রমাণবর্প পেশ করা হয় এমনিভাবে কুরজানের আয়াতের ছারাও যেহেতু আয়াতের প্রেগির স্কেপকে পরিচিতি লাভ করা যায়, তাই আয়াতকে—আয়াত (নিদশন) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন জনৈক কবি বলৈছেন,

'হৈ যবেক, আলাহা তোলাকে দীঘজিবী কর্ন। তার নিকট তুমি আমার প্রণাম পেণীছিয়ে দাও, ঐ নিৰ্শনের ছারা বা আমাদের নিকট পেণিছেছে উপঢ়োকন স্বর্প।'' দ্ভীতস্বর্প নিন্নবণিতি আয়াতটি পেশ করা যেতে পারে ঃ

\_ اى علامة مندك لاجابةك دعاعنا واعطائك ايانا مؤلفا -

"হৈ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জনা আসনান হতে খাদ্যপর্ণ খাওা প্রেরণ কর্ন। তা আমাদের ও আমাদের প্রবিতী ও পরবতী সববে জনা হবে আন্দেশ্যংসব স্বরর্প এবং আপনার নিকট হতে নিদ্শনি"।—(সারো মার্লাহ ঃ ১১৬)।

অথাং তা যেন হয় আপনার পক্ষ হতে আমাদের প্রার্থনা মঞ্জার করা ও আমাদের দার্থনা গ্হীত হওয়ার একটি আলামত বা নিদশনি দ্বরুপ।

দুইঃ আয়াত (ই-১)।)-এর দ্বিতীয় অথ হ'ল হক্ষী বা খবর ও ঘটনা। যেমন কা'ব ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবি সালামা নামক ক্বি বলেছেন,

#### সূরা কাতিহার নামসমূহের ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, হয়রত আবু হ্রোয়রা (রা) রস্লুল্লাহ সাল্লালাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ এ স্রোটির নাম উদ্মুল-কুরআন, (المرائي) به بالمثاني) يا العدوم المثاني) على المثاني) يا العدوم المثاني المثاني) يا العدوم المثاني ا

এক: ফাটিহাতুল-ডিতাব, এ স্রোটি দারা কুরআন শরীজ লিখা আরম্ভ করা হয় এবং প্রত্যেক নামাযে পাঠ করা হয়, তাই লিখন ও পঠনে এ স্রোটি হ'ল কুরজানের অন্যান্য স্রাসন্হের জন্য মুখ্যস্ক এবং ভ্মিকা দ্বর্পে। এ কার্ণে স্রোটিকে ফাতিহাতুল-কিতাব বলা হয়।

দাই: উদ্মাল-কুরআন, লিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে এ স্রোটি যেহেতু কুরআনের অন্যান্য স্রো-সন্হ হতে প্রথমে এবং অন্যান্য স্রোগ্লো হ'ল এর পরে তাই এ স্রোটিকে উদ্মাল-কুরআন বলে অভিহিত করা হয়েছে। উদ্মাল-কুরআন বলে উহাকে আখারিত করার উল্লিখিত কারণটি উহাকে ফাতিহাতুল-কিতাব বলে নামকরণ করার কারণের সাথে প্রায় সামজস্যপূর্ণ। তবে এ নামে উহাকে নামকরণ করার আন্য একটি কারণ এ ও দেখান হয় যে, আরবগণ কোন স্মর্থাপ্ত এবং এমন বস্থু যা তার পেছনে আগত বস্থুর অত্যে অবস্থান করে তা কে । (উদ্মান) বলে থাকে। এ কারণে আরবগণ মস্থিতক পরিবেত্টনকাবী চামড়াকে المائد ألى এবং সৈন্য দলের পতাকা যার নীচে সৈন্যগণ সমবেত হয় তাকে ও । বলে।

তাই হার-রাম্মাহা (نو النوبة ) কবি বশার দাথায় উড়ান পতাকার প্রশংসা করে বলেছেন, যার নীচে তিনি ও তার সাথীগণ সমবেত আছেন ঃ

واسمر قدوام اذا ندام صحبتی دفید اشدهاب لاقدواری لده ازرا علی رأسه امانا نشتهدی بدها در جماع امور لانعاسی نها امرا ادا ادرا ادا ادرا ادارات قدیل اندزادوا واذا غدت دا غدت ذات تدزردی فدنال دوا نخرا د

"আমার সংগীগণ যখন শা্রে যায়, তখন পিঠও আবৃত হয় না এ ধরনের হালকা কাপড় পরি-হিত তীর্ণদাজ আমীরের বশারি মাথায় খাকে আমাদের একটি ঝাণ্ডা যার আমরা অনুসরণ করি, যা স্ব'বিষয়ে পরিবায়ে। আমরা এর বিশ্বু মাত্ত বর্থেলাপ করি না। যথন তা নেমে যায় তখন ৰলাহয় (আমাদেরকে) তোমরা নেমে যাওঁ। যথন প্রভাত হয়—তখন প্রভাত হয় ক্রাকৃতির একটি বুলার ন্যায়, যার বারা আমরা গোরৰ অজনি করি।'' উল্লিখিত কবিতায় কবি ায় কবি

على رأس المرمح رايمة يجتمعون لها المنزول والرحيل وعند لقاء المعلوم

্রশার মাথায় থাকে একটি পতাকা যার নীচে তারা সমবেত হয় অভিযান চলাকালে, অ্বতরণ করা কালে এবং শহরে মোকাবিলা করার সময়)-এ অ্থ'িটই বর্কাতে চেয়েছেন।

কৈহ কেহ বলেছেন, পবিল্ল মক্সা নগরীর উত্থান যেহেতু অন্যান্য নগরসম্হের প্রের্থ হয়েছে, ভাই উহাকে ام القرى বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

ু আবার এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন যে, প্থিবীর সম্প্রসারণ যেহেতু পবিত মহল নগরী থেকেই হুয়েছে, তাই উহাকে ام القرى বলে নামকরণ করা হরেছে। যেমন হুমায়দ ইব্ন ছাওর আল-হিলাল নামক কবি বলেছেন,

اذا كانت الخمسون امك لمهدكن ـ لدائك الا ان تموت طويب

ক্রিদ প্রাণজন ডাক্তার তোমার মা হয় তব্র মৃত্যু ব্যতীত তোমার রোগের কোন চিকিংসা নেই)।
উক্ত কবিতার মাঝে ক্রেন্ড প্রাণ) সংখ্যাটি তার নিদ্নের সংখ্যার তুলনায় ব্যাপক হওয়ার ফলে
ক্রেন্ড সংখ্যায় উপ্নীত ব্যক্তির জন্য উহাকে শু আখ্যা দেরা হয়েছে।

ি তিনঃ আস-সাবউল মাছানীঃ স্রোফাতিহার আয়াত সংখ্যা যেহেতু সাত তাই উহাকে সাবউল-মা**ছানী বলা** হয়। স্রো ফাতিহার আয়াত যে সাতটি, এ ব্যাপারে কিরাআত বিশেবজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে যেসব আয়োতের ছারা সাতের কোটা প্র<sup>6</sup> হর্ম এ নিয়ে সাধারণত একটি মত পার্থক্য রয়েছে।

কুফার মহান তত্তজ্ঞানিগণ বলেছেন, সরো ফাতিহার সাত আঁয়াত البرحمن البرحمن البرحمن البرحمن البرحمن البرحمن क्षांधारमे পূর্ণ হয়। রস্লেল্লাহ সালালাহাই আলাইহি ওয়া সালামের সাহাবী এবং তাবিঈদের থেকেওঁ এ ক্ষাটি বর্ণিত হয়েছে।

<mark>উলামায়ে কিরামের অপর একদল বলেছেন, স্</mark>রা ফাতিহার মাঝে আয়াতের সংখ্যা সর্বমোট সাতটি, এর মাঝে انصت علمه هم অন্তভ্তি নয়। انصت علمه خوم হ'ল এর সপ্তম আয়াত। এ বর্ণনাটি হ'ল নদীনা শ্রীফের বিখ্যাত কারীগণের এবং এটা তাদের ঐক্যবদ্ধ অভিমত।

ইমাম আবে জাফর তাবারী বলেন, এ সংগ্রেজ সহীহ এবং বিশক্ত্র মতামতের বর্গনা আক্রেরের বর্গনা আক্রেরের বর্গনা আক্রেরের শক্ত্রের আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ الأسلام الأسلام এনিত সাহাবা, এ ছানে আমাদের আলোড়ন স্তিউকারী গ্রন্থ বিশ্ব করেছি। এ ছানে আমাদের আলোড়ন স্তিউকারী গ্রন্থ বিশ্বিক আলিমদের মতামতের বিবরণ পেশ করেই ইনশা আল্লাহ বিষয়টি সমাপ্ত করব।

রস্লেরের সাল্লাপ্রাহা আলাইহি উয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্রো ফাতিহার আয়াত স্তিটি। এ সূরোটি যেহেতু নফল এবং ফ্রয নামাযে বারংবার পঠিত হয় তাই তা মাছানীর অভভত্তি। হযরত হাসান বস্রী (র) ও সাব'উল-মাছানীর এ ব্যাখ্যাই করতেন।

وللد اقدوناك سيما من المثاني वात् वाका त्थरक वीर्व क, ि किन वरनएकन, जािंग आलाह् व वावी وللد اقدوناك سيما من المثاني কামি তো তোমাকে দিয়েছি সুরো ফাতিহার সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহান আল-কুরআন) সম্পকে হয়রত হাসান বসরী (র) কে জিজেস করার পর তিনি বললেন, সাব'উল-মাছানী বলে স্রা ফাতিহাকেই ব্ঝান হয়েছে। আমি শ্নতে পাছিলান্ থেকে আরম্ভ করে তান العمد لله رب المالمين তাবস্থায় ভাকে পারম্ভ করে হলে তিনি العمد لله رب المالمين শেষ প্রযান্তি সহুরাটি তিলাওঁয়াত করলেন। অভঃপর তিনি বললেন, সহুরাটি প্রত্যেক কিরাত অথবা প্রত্যেক নামায়ে ব্যক্তিক স্থানিক হয় ৮০০০

কবি আব্ন্-নাজ্য আল-আজালী তাঁর স্বরচিত কবিতায় প্রেক্তি অথেরি প্রতিই ইংগিড করে বলেছেন,

''সব'প্রকার প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি আমাকে নিরাপদ রেখেছেন, এরপুর আমাকে সর্বপ্রকার কল্যাণসহ দান করেছেন কুরআন এবং মাছানী তথা ফাতিহা।"

অনুর্পভাবে ফ্রিরাজিম থলেছেন,

"ফুরকান নাখিলকারী। সভার কস্য দিয়ে আমি তোমাকে বলছি, উন্মাল-কিতাব হল সারো ফাতিহার সাত আয়াত যা দাওয়ানীর সাব্উত-ভূয়াল এবং কুরআনের আয়াতের (মূল কথাগালোর) সংস্পট য্যাখ্যা করে দেয়।"

ইমাম আৰু জাফ'র তাবারী (রঃ) বলেন, সুরা ফাতিহাকে সাবউল-মাছানী নামকরণ করার ফলে প্রো কুর্তান শ্রীফকে এবং মাছানী নামে অভিহিত স্বাসমূহকে মাছানী বলে আখ্যা নেয়ার মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা এ সবের প্রত্যেক্টিরই এমন একটি দিক এবং তাংপ্য' রয়েছে যে, এর প্রত্যেকটিকে মাছানী বলে নামকরণ করায় কোন বিদ্রাভি স্টিট করে না।

মাসিনের সাথে সংশ্লিড কুরআনের স্রাসমূহকে মাছানী বলে নামকরণ করার বিশান্ধতা সম্পকে আমি প্রবেহি আলোচনা করেছি। তবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফকে মাছানী বলে নামকরণ করার যৌতিকতা সম্পরের সুরাত্য-যুমারের শেষ পর্যায়ে ইনশা আল্লাহ্ আমি আলোচনা করব।

#### আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাওয়ার ব্যাখ্যা

গাহ পাকের আশ্রেষ চাওয়ার ব্যাখ্য। اعوذ (আট্যা)ঃ ইমাম আবা জাফর তাবারী বলেন, الاستيماذة শবেদর অথিহ'ল الاستجارة (আশ্রয় চাওয়া)। ن الشوطان ঃ ইনাম আবু জাফর তাবারী (রাঃ) বলেন, সকল অবাধ্য জিন, ইনসান এবং বিচরণশীল প্রাণী ও বরুকে আরবী ভাষায় اله ما حوال বলা হয়। ষেমন আল্লাহ তা আলা বলছেন :

"এমনি ভাবে বানিরেছি প্রত্যেক নবীর জন্য শন্ত্র মানব এবং জিনদের মধ্যে শয়তানদেরকে"
(স্রো আল-আনআম: ১১২)। উল্লিখিত আয়াতে বেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় মান্ত্রকে
শায়তান বলে ঘোষণা দিয়েছেন তেমনিভাবে কতিপয় জিনকেও তিনি শায়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন।
হ্যরত 'উমার ইবন্লে খাতাব (য়া) থেকে বণিতি, একণা ডিনি একটি তুকী ঘোড়ার পিঠে

ছ্যরত উমার ইবন্ধ খাওাব (রা) থেকে বাণিত, একদা ডিনি একটি তুকী ঘোড়ার পিঠে আ্রেহণ করলেন এটা তাকে নিয়ে অতাধিক লাফালাফি আরম্ভ করল। তিনি ঘোড়াটিকে প্রহার করতে দ্রে করলেন। এতে তার লাফালাফি আরো বেড়ে গেল। অবশেষে নির্পায় হয়ে তিনি এর পিঠ থেকে অবতরণ করে বললেন, তোমরা তো আমাকে একটি শয়তানের পিঠে চড়িয়ে দিয়েছিলে, আমার অস্বভিবোধ হওয়ায় এর পিঠ থেকে আমি নেমে গেলাম।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, প্রতিটি জবাধ্য বস্তুর আচার-আচরণ যেহেতু একই প্রজাতির জন্যান্য বস্তুর ব্যাভাবিক আচার-আচরণ থেকে সংপ্রণ আলাদা এবং এ যেহেতু কল্যাণ থেকে বিশ্বত ভাই প্রতিটি অবাধ্য বস্তুকেই শ্যুতান বলে নামকরণ করা হয়েছে। কথাটি আরবী বাক্য دارك এ ক্রাম্ বাড়ীকে ডোমার বাড়ী থেকে দ্রে সরিরে নিয়েছি) থেকে উদগত। এখানে শ্রুকি শব্দটি অন্ত থাকে ব্যবহৃত হয়েছে। যুবহান গোত্রের কবি নাবিগার কবিতাটি আমাদের দাবীর জারে সম্থান করছে:

দেবে সবে যাওয়ার ইচ্ছা করে সে স্থাপকে নিয়ে তোমার থেকে প্রক হয়ে গিয়েছে এবং দ্বে চলে গিয়েছে। অথচ তার সাথে তোমার হনয় একই স্তে গ্রথিত)। উক্ত কবিতায় বণিত زوده শবেদর অর্থ হ'ল مامه বিষয় যার সে ইচ্ছা করেছে এবং الشطون শবেদর অর্থ হ'ল الرحمد و বা বিশেষা। মাতরাং এ ব্যাখ্যা অন্সারে السم المامة শবেদা।

শুরু শুরু কিরা থেকে নিগতি হয়েছে" উমার্য ইব্ন আবিস্ সাল্তের ক্বিতা এ ক্থার প্রমাণ করে :

বিল কোন বিতাড়িত বাজি কোমর বে'ধে তার অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তাহলে সে লোহা বহনী ও শংথলাবদ্ধ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হবে)। স্তরাং এতে ব্যা যাছে যে, ১৯৯-১-এর ওজনে ব্যবহৃত শ্বন্টি বিদি দিক নাজি থেকে নিগতি হত তবে কবি অবশাই দিনালৈ বলতেন। অথচ তিনি বলেছেন, কাৰ্য যা নিগতি হয়েছে কাৰ্য কিন্তু কোৰ্য কৰিব এবল।

শিংকর ব্যাখ্যা: الرجوم ওজনে আগত الرجوم শব্দটি এক্লে الرجوم অথে ব্যবহৃত হারেছে। বেমন منفورية হারেছে। বেমন منفضوية يخضوية يخضوية এড়িত শব্দগ্রিলা المحلول عنون يا المحلول अख्रि व्यवहण হারেছে।

الرحوم শবেদর অর্থ হ'ল الملمون (অভিশপ্ত) এবং المشتوم । (নিদিড)। সম্ভরাং অধিক অশালীন বাক্য প্রযাক্ত প্রতিটি مشتوم (ভিরদ্কৃত) ব্যক্তিই হ'ল مرجوم वा অভিশপ্ত।

আতএব শয়তান নামের সাথে رجوم) (অভিশপ্ত) শবেদর ব্যবহার অতীব ন্যায় এবং যুক্তিসম্মত। কেননা আল্লাহ তাআলা তার প্রতি المائب أوالله (জ্বলপ্ত উচ্কাপিণ্ড) নিক্ষেপ করে তাকে আকাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

হথরত ইব্ন আন্বাস (রা) থেকে বণিতি, তিনিঁ বলেছেন, হথরত জিবরীল আলাইহিস্সালাম প্রথমে রস্লেল্লাহ সাল্লালাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁকে টেইনিন্দা (আশ্রয় প্রাথিনা) শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত আবদ্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন; হয়রত মহোশ্যাদ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রথমত ওহী বাহক ফিরিশ্তা হয়রত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করে বলেছেন, হে মহোশ্যাদ (স), আপনি বলনেঃ আমি বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে সবংশোতা ও সবংজ্ঞানী আলাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর তিনি বললেন, আপনি বলনেঃ পরম দয়াল্য আলাহ্র নামে আরম্ভ করছি। তারপর তিনি বললেন, পাঠ কর্নে, প্রতিপালকের নামে যিনি স্থিট করেছেন। বর্ণনাকারী আবদ্লাহ বলেন, এ স্রোটিই হ'ল কুরআন শরীফের প্রথম স্রো যা আলাহ তা আলা হয়রত জিবরীল আলাইহিস্ সালামের যবানে হয়রত মহোম্যাদ সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালামের প্রতি নাযিল করেছেন এবং তাকে স্ভেজীবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করে আলাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার নিদেশি দিয়েছেন।

#### এর বর্ণখ্যা بسم الله الرحين الرحيم

ইমাম আবা ভাফর তাবারী (র) বলেন মহান ও পবিশ্ব সন্তা আল্লাহ রববলে আলামীন তাঁর নবী হয়রত মহেন্যাদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লায়কে সকল কাজের প্রের্ণ তাঁর স্কুন্তেম নামসম্হকে উল্লেখ করা এবং গ্রেছপ্রণ বিষয়াদির প্রারম্ভে এ সব স্কুন্তরতম নামের দ্বারা তাঁর গ্রেণবেলী প্রথমে প্রবাশ করার তালীম দিয়ে এক অনুপ্র আল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাদকে যে আদব এবং যে ইল্ম শিক্ষা দয়েছেন তা গোলা নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাদকে যে আদব এবং যে ইল্ম শিক্ষা দয়েছেন তা হ'ল এমন একটি পথ ও এমন একটি তরীকা যার অনুসরণ করবে মানায় তার বলা. পড়া, লিখা এবং প্রয়েজনীয় প্রতিটি কাজ আরম্ভ করার প্রের্ণ। তাই ন্রান্ত পাঠকারী ব্যক্তির এ পাঠের জাহিরী দিকটির, এর বাতিনী দিকের উপর যে দ্লোলাত ও নিদর্শন বিদ্যান রয়েছে তাতে এর উহা উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করতে আর কোন কিছু বাকী থাকে না। তা হচ্ছে এই যে ক্রান্ত ক্রান্ত বিল্যাকে চায় যার সাথে এই অক্ষরটি যুক্ত হবে। কিন্তু বাহাত এছানে কেন একটি স্কুন্তরাং না ক্রান্ত ভালেশ্য করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাত্তিক অর্থতে করার জন্য—কথার মাধ্যমে প্রোতার নিকট তার নিজের উদ্দেশ্যকে তলে ধরার কোন প্রয়োজন

নেই। কারণ শান্ত পাঠকারী প্রত্যেকটি মান্যই মলেড কাজ আরম্ভ করার সময়ই শ্লেড কাজ আরম্ভ করার সময়ই শ্লেড পাঠ করে থাকে—চাই তা কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে হোক অথবা কাজ আরম্ভ করার কিছ্ম্পণ প্রেবিহাক। তা শ্লোতাকে বোধগম্য করে দিবে, পাঠক কেন শাং শাঠ করল।

অতএব اسم المداور من الدرم الله বা উহা বহুটি প্রকাশ করা থেকে শ্রোতার ও বোধদিয়তা ঐ الكات الدرم المداور (আজ ত্মি কি থেয়েছ ?) জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে المعامل المعامل (আজ ত্মি কি থেয়েছ ?) জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে المعامل (ধানা) বলে উত্তর দিতে শ্নেছেন, যা তাকে المالم المعامل الكلت কিয়াটিকে উল্লেখ করার প্রেলাজন পড়েনা। কেননা ভক্ষণ করা বন্তু সম্পর্কে প্রখনকারীর প্রখনটি প্রেণ্ড ভ্রেথ থাকার কারণে এ বাকোর অর্থ শ্রোতার নিকট সম্পত্ট ভাবে প্রমাণিত। কারণ من الرحمن ال

অনুর্প ভাবে উঠা-বদা ও অন্যান্য কাজের শ্রেটেত ক্রাক্ত বললে ক্রাক্ত এবং এবং ইত্যাদি হপট ভাবে ব্রয়য়।

এ যাবং (مسم) শবেদর ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম তা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতেরই। অনুবাদ মাত।

হ্বরত আবদ্রাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বণিত তিনি বলেন, হ্বরত মুহান্মান সালাগলাহা আনাইহি ওয়া সাল্লানের নিকট ফিরিশতা জিবরীল (আ) সর্বপ্রথম এসে বললেন, হে মুহান্মাদ (স), আপনি বলনেঃ من الموادية الرجوب المادية الموادية (আমি বিতাজিত এবং অভিশপ্ত শ্বতান থেকে সর্বশ্বোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র আগ্রয় প্রথশনা করছি)। এরপর জিবরাইল আ) আরও বললেন, আপনি বলনে والمرجوب الرجون الرجوب (কর্বামর এবং পরম দ্বাল্ অল্লাহ্র নামে আরভ করছি)। বর্ণনাকারী আব্দ্রলাহ বলেন, জিবরাইল রস্লাক্রাহ (স)-কে আবার বল্লেন, হে মহোন্মান (স), আপনি বিস্থিত্লাহ বল্লেন, আপনার প্রতিপালক আল্লাহ্র নামে প্রত্ন এবং ভার নাম নিরে উঠাবসা করনে।

ইয়াম আব্ জাকর তাবারী (র) বলেন, কেট আমাকে এ প্রশন করলে না কুলা বাংলা বিলি তা কর বাংলা বিলি তা করে আপনি বর্ণনা করেছেন এবং ধান না এনা এর দান্তর সলপকে তাই হয় যা আপনি উল্লেখ করেছেন তাহলে কিভাবে বলা যাবে বে, না المرابية শক্ষিত না শক্ষিত না শক্ষিত করেছেন তাহলে কিভাবে বলা যাবে বে, না المرابية শক্ষিত না শক্ষিত করেছে হ লেছে হ নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে, কুরআন শরীকে পঠি করে পঠিকই আমাহরে সাহাযা এবং তার লেওয়া তেফিকির উপর ভরসা করেই কুরআন শরীক পঠি করে আকে। আন্বাস্থানে উঠা-বলা ও প্রতিটি কাজ মান্য তার সাহাযোই সদপাদন করে। তাই কেন না বলে না বলে করা হবে না হবে না হবার বলার কথা الرحمن الرحمن

ে উত্তর: প্রশনকতা যা ধারণা করেছেন ম্লতঃ سنا والمرابعة والم والله الله والمحدودة الله و ذكره قبل كل المعنى الم

—আগি আলাহার নাম উল্লেখসহ শ্রে করছি, বা দড়িছি বা বসছি অর্থাং প্রতিটি বিষয়ের প্রেব আলাহার উল্লেখ করে শ্রে করছি, কা--এর সহযোগিতায় শ্রে করছি-এর অর্থ তা নয়। যদি তাই হ'ত তবে আন এবং আন এবং নাম এবং নাম

শংশর প্রয়েগ ঠিক হর্মা। কেননা الأسم শংশর প্রয়েগ ঠিক হর্মা। কেননা الأسم শংশর প্রয়েগ ঠিক হর্মা। কেননা الأسم শংশর প্রয়েগ ঠিক হর্মা। কেননা আর দারে (ম্কেন্ড)। স্তরাং নাম الله দারা নামকরণ (كسمت ) ব্রানো স্মীচীন হবে না। এর উত্তরে বলা ধার, আরবগণ কথনো কথনো বিভিন্ন নামের অংপণ্ট উৎস (ممار) ব্যবহার করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, كا كر ست الله المراب ا

اكفرا بمدود الموت عنى ــ وبعد هطائلك المائلة الرتاعا -

"আমার থেকে মৃত্যুকে ফিরিরে দেওয়ার পর এবং স্ক্লা-স্ফলা চারণড্মিতে উট চরানোর জন্য একশত রাখাল দান করার পর আমি কি তোমার অন্তত্ত হতে পারি?" আলোচ্য পংতিতে কবি এনিছিল শুক্টিকে এর মূল উংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন।

অপর এক কবি বলেছেন,

فوان كان هـذا البخل مذلك سجاية لله كانت في طولي رجائبك اشعاما -

(এই কুপণতা যদি তোমার স্বভাবগত অভ্যাস হয় তাহলে তোমার কাছে আমার স্বৃণীঘ আশা ব্যথতায় পর্যবিস্তি। এই কবিতার দিতীয় পংক্তিতে শহ্দটিকে এর মলে উৎস كالی শহ্দটির অথে ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্র্পভাবে অন্য এক কবি বলেছেন,

اظلوم ان مصابكم رجلا ـ اهدى السلام تعمية ظلم

থিনি অভিবাদন স্বর্প সালাম পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতি অসদাচরণ করা কি জ্লুম নর)? এখানেও কবি কবিলে বলে বলে বলে । ব্যিয়েয়েছেন। এ বিবয়ে আরো বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, বা আমাদের দাবী সমর্থন করে। তবে আমি বা আলোচনা করেছি তা ব্দিমান মাত্রের জন্য বথেট হবে বলে মনে করি।

ত্র যাবত আমি যা বর্ণনা করেছি বিষয়টি বেহেতু এমনিই, অথাৎ আরবগণ কথনো معدر المدار ক্রাব্র করের সাথে সামজস্য রেথে ব্যবহার না করে وهجر করার সাথে সামজস্য রেথে ব্যবহার করেন—তাই কোন কাজ আরম্ভ করা এবং কোন কথা শ্রের করার প্রের বর্ণনায় معلى المقاربة (আমার কাজ ও কথার প্রের্ণ, আজাহ্র নাম নিয়ে শ্রের করছি) আমি বেছিল, প্রেরিছিথিত আলোচনায় এ বিষয়টি অতীব স্বংদরভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। ব্যাখ্যা পেশ হয়।

سم الله الرحمن الرحم والمعلم والمعلم

তিনি বলেছেন, হয়ত জিবরাঈল আলাইহিস সালান প্রথমে রস্লেল্লাহ সালালাহাই ওয়া সালামের নিকট এসে বলেছেন, হে মাহ দ্মাদ, আপনি বলান, السموع العليم من الشيطان الرجيم المالية দ্মাদ্য বিভারিত ও অভিশপ্ত শরতান থেকে সর্ব লোতা ও সর্ব জ্ঞানী আলাহর নিকট আগ্রর প্রার্থনা করছি)। অতপর তিনি বললেন, বলান কর্ন الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن ما المالية করছি)। বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হয়রত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রস্লেল্লাহ (স)-কে اقرأ بالمالية والمالية والمالية

বোলাহ্র নাম স্মরণে পাঠ কর্নে, আল্লাহ্ পাকের সংনর নামসম্হ ও উচ্চতম গণোবলী দারা পাঠ আরম্ভ কর্ন)। এই ব্যাখ্যা দারা ঐ সমন্ত লোকদের ভাজি সংস্পণ্টভাবে প্রমণিত হচ্ছে যারা বলেন — পাঠ করে তিলাওয়াত আরম্ভকারী ব্যক্তির এ পাঠের উদ্দেশ্য হ'ল في كل شئي পাঠ করে তিলাওয়াত আরম্ভকারী ব্যক্তির এ পাঠের উদ্দেশ্য হ'ল بالقرائد الرحمن الر

সবেশিরি মনেলিম উৎনাহার বিদম আলিমগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই যে, কেউ বিশি গাহপালিত চত্রপদ জন্ম থবেচ করার সময় না বলে শ্রেই না বলে তবে সে অবশাই বর্জন করল রস্লেল্লাহ সাল্লালাহাই আলাইহি ওয়া সাল্লাথের যবেচ করার সময়ের স্লোতকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, না আলাহার আগ না, নয় যেনন প্রমাণকারী ব্যক্তি মনে করেন। আলাহার বাণী কাই হ'ল উদ্দেশ্য। কেননা ব্যাপার যদি তাই হ'ত যেমন প্রশুরকারী ব্যক্তি মনে করেন তাহলে যবেচ করার সময় না উচ্চারণকারী ব্যক্তির অবশাই রস্লেল্লাহ সাল্লালাহা আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্লোতের উপর আমল হয়ে যেত। অবচ করল আলাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি যবেচ করার সময় না বলে না । বলল অবশ্যই করল আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদিতি পদ্ধতি বর্জন করল। এ কথা এ সমস্ত লোকদের

যদি কেউ প্রশন করেন যে, বিখ্যাত কবি লাবীদ ইবন রবীয়ার নিশ্নের কবিতাটি সম্পক্ষে আপনাদের মত কি ?

الى العول ثم اسم السلام عمليكما ــ ومن يبك حولاً كاملا فيقد اعتذر

(এক বছর প্যস্তি তোমরা মাতের জন্য কাঁদ, এরপর তোমাদের উপর বিদায়ী সালাম। যে ব্যক্তি এক বছর প্যস্তি মাতের জন্য দেশন করে সে ক্ষমাহ')। এ কবিতার মাঝে বিশ্তি المرالللام الملاحة সম্পর্কে আরবী অভিধানে পারদশী এবং এ বিষয়ে অগ্রগামী লোকেরা বলেছেন যে, এর অর্থ হল المراجع على المراجع المراجع على المراجع على المراجع على المراجع على المراجع على المراجع ال

উত্তব ঃ ইমান তাবারী বলেন যে যদি ব্যাখ্যাতার এ ব্যাখ্যা সহীহা হর তাহলে الطمام السراب এবং شربت اسم السطراب বলাও শা্দ্ধ হওয়া উচিত। অথচ আরবী ভাষায় এরপে বলার অবকাশ নেই। উলিখিত বাক্য সমাহ অশা্দ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদদের ঐকমত্য ঐ সমস্ত মান্যের ছাত্তির কথাই পা্ণাস ভাবে প্রকাশ করছে যারা কবি লাবীদের কথা বিলেছেন, আর দাবী করছেন যে, السلام عليكا এর পা্বে আর পা্বে আরবার এবং পরে তাকে السلام المحالة (সম্পর্ক যাত্ত্ব) করা শা্ধ্য ঐ সময়ই শা্দ্ধ হবে যথন المحالة (বস্তুর নাম) ও همدى (বস্তু) হ্রেছ্য একই জিনিস হয়।

আধিক সু ইমাম তাবারী (র) প্রশ্নকারী লোকদেরকে উল্টো প্রশন করে বলেন যে, যেমনিভাবে তোমরা طاعلاء علام السلام علياء বলে اكلت السلام المسل বলে اكلت السلام المسل বলে হাঁ, তাহলে তোরা আরবী ভাষারীতি বজ'ন করে এমন বিষয়ের অনুমতি দিল যা আরবদের মতে তুল। আর যদি তারা বলেঃ না, তাহলে তাদেরকে এ দ্'রের মাঝে পার্থ ক্যকরণের কারণ জিজেস করা হবে। এ প্রশের জ্বাবে কিংকত ব্যবিষ্কৃত হওয়া ব্যতীত তারা কোন কথা বলতে সক্ষম হবে না।

প্রশনকারী যদি আমাদেরকে জিজেস করেন, তাহলে আপনার নিকট কবি লাবীদের ঐ কথার অর্থ কি ? উত্তর ঃ এ কথার মাঝে দ্'টি অর্থের সম্ভাবনা ররেছে। তবে উভয় অর্থ ই হ'ল উল্লিখিতঅর্থের প্রিপ-হী।

এক: المسلام শবদটি আল্লাহ্র নামসম্হের একটি নাম। এই হিসাবে লাবীদের কথা । المسلام عليكما এক এবং তিরে অর্থ হ'ল অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র নামকে স্দৃদ্ভাবে ধারণ কর ও তার কথা সমরণ কর এবং উত্তেজিত হয়ে আমার আলোচনা ও আমার জন্য কন্দন করা বন্ধন কর। এ সময় শবদটি مرافوع (পেশ বিশিষ্ট) হবে এবং সামনে আগত আথেরী হরফটি নাক্তি । এবা শব্দ

न्ति)-এর অবের্ণ ব্যবহৃত হবে। اغرام পরে এবং مغرى بـ প্রের্ণ প্রের্বর্গ আরবগণ এমনটি করে প্রের্কন। আর বর্ণি مغرى بـ পরে ব্যবহৃত হর তাহলে আরবগণ তাকে مغرى العرب (মবর বিশিণ্ট) করে পাকেন। বেমন কবি বলছেন,

يها ايمها الماثمج دلموى دوئكا ـــ انى رأيت الناس يحملو لكا

**্রতার প্রজালী দিয়ে পানি উত্তোলনকারী। আমার বালতি তোমার সামনে। আমি লোকদেরকে** তোমার প্রশংসা করতে দেখেছি।"

এ কবিতার মধ্যে درناك دارو এর দারা الرزاك داروى করা হয়েছে এবং শবদ্টি বাবহুত হয়েছে প্রভতির দেব প্রবিতার করিবতা । এমনিভাবে লাবীদের কবিতা الرزاك داروى دراك এ دراك داروى دراك المراك داروى دراك المراك داروى دراك المراك داروى دراك المراك المراك داروى دراك المراك المراك داروى دراك المراك المراك المراك المراك المرك المرك

শারা লাবীদের কথিত المسلام طيك السلام المسلام المسلام السلام السلام المسلام السلام المسلام السلام المسلام السلام السلام المسلام कर्तिन, তাদের কিন্ট জিন্তাস্যা, এ দুটি অর্থ ই কি ঠিক না যে কোন একণি, নাকি কোনটিই ঠিক না ? যদি থলেন, না, তাহলে তো সে আরবী ভাষার বিভিন্ন রুপান্তর সম্পর্কে নিজের ইলমের গভীরতা কতটুকু তাই আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিল এবং বিত'ক থেকে বিবাদী পক্ষকে বাঁচিয়ে দিল। আর যদি বলেন হাঁ, তাহলে তাদেরকে বলা হবে যে, আপনাদের এ দাবীর যথার্থতার প্রক্রে কোন দলীল-প্রমাণ আছে কি—যা এ কথা প্রমাণ করবে যে, আপনাদের কথাই ঠিক, আমরা যা বলেছি তা ঠিক নয় ? বস্তুত এ ধরনের প্রমাণ পেশ করতেও তারা অক্ষম।

হবরত আবা সাঈদ খাদরী (রা) রস্লালাহ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মারয়াম তনয় ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ইল্ম হাসিল করার জন্য একদিন তাঁর আন্মা শিক্তবে পাঠালেন। উন্তাদ তাঁকে ক্লাল লিখার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি উন্তাদকে বললেন ক্লাল কিলা কিলাদ বললেন, আমি জানি না। তখন হবরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, ক্লালা কালা কিলান বললেন, ক্লালা কালা কালাক কালাক

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ-রিওয়ায়েত সম্পর্কে হাদীস ব্যাখ্যাতার পক্ষ হতে আমি চরম ভ্রান্তির আশংকাবোধ করছি। সম্ভবত তিনি আরবী বর্ণমালা ب - س - ন যা কিতা-বৈষ মাঝে প্রাথমিক প্রবায়ের ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়, এ সম্পর্কে ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে অক্রগ্রেলাকে একত করে بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن পড়ে কারী সাহেব যথন কুরআন পাঠ আরম্ভ করবেন তখন এ ধরনের মর্ম এবং ব্যাখ্যার কোন অর্থই হয় না। কারণ আরবী ভাষাভাষ্টী লোকদের নিকট উল্লিখিত বর্ণনার মূল মাফহ্ম থেকে এ অর্থটি গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

শিক্ষের বাধ্যাঃ ইমাম আব**ু** জাফর তাবারী (র) বলেন, হ্যরত আবদ্লাহ ইব্ন্ আফ্রাস (রা)-এর বর্ণনা অন্যায়ী আল্লাহ হলেন এমন সন্তা—সমগ্র স্থির ইবাদত করে। অথাং সারঃ বিশ্বের মাবাদ হলেন আল্লাহ।

হ্যরত আবদ্সোহ ইব্ন আশ্বাস (রা) থেকে বণি'ড, তিনি বলেন, আলাহ হলেন ঐ স্বা যাঁর উল্হিয়াত ও মা'ব্দিয়াত সমস্ত স্থিত জগতের ইবাদাতের অধিকারী একমান আলাহ পাক।

যদি কেউ প্রশন করেন যে, المُعْمَل المُعْمَل করেন মৃল আছে কি—যার পেকে এ কুলা -টিকে গঠন করা হয়েছে?

িউত্তরঃ আরবদের কাছ থেকে সামাঈর (শোনার) ভিত্তিতে এরপে পাওয়া না গেলেও বাস্তবে তা প্রমাণিত।

প্রখনঃ উল্হিয়্যাতের অর্থ ইবাদত, ইলাহ অর্থ মা'ব্দ এবং ক্রান্ট থেকে এ শব্দের একটি মলে রয়েছে, এ কথাটি আপনারা কিভাবে ব্যুতে পারছেন ?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির ইবাদতের প্রশংসা করে এবং আশ্লাহ্র নিকট যাগা করতে গিল্লে বলে যে, অম্ক আলাহওয়ালা হয়েছে এ কথার ত্রুত ও বিশক্ষেতার ক্ষেকে আরবদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এং কোন মতবিরোধ ও নেই। যেমন রব্বা ইবন লৈ আঞ্জাজ বলেছেন,

প্রশংসাকারিবা গায়িকাদের সৌক্ষা একমাত আল্লাহ্র জনা যারা ইবাদতের জনা আমার নিজনি চলে যাওয়া এবং আমলের দারা আল্লাহ্র নিকট যাক্রা করার কারণে প্রশংসা করেছে এবং ইলা লিল্লাহ পড়েছে)।

مصدر শবদটি বখন ব্যবহৃত হর প্রথমে ছটিত এবং مصدر শবদটি বখন ব্যবহৃত হর এর ছারা مصدر (আল্লাহ্কে মা'ব্দে-এর অর্থ ব্যুঝার। ها المالية এব বহৃত হর ধারারা ব্যুঝা যায় যে, আরবগণ কোন বাহ্লা ব্যতিরিকেই উহাকে المالية হতেও ব্যবহার করেন।

যেহেতু ফিরআওনের ইবাদত করা হত, সে নিজে কারো ইবাদত করত না, তাই হয়রত ইব্নে আবাস ু রো) وبدنرك والأهداك পড়তেন। আ্বিদ্লোহ এবং ম্লাহিদের কিরাতও অন্বর্গ ছিল।

ম্জাহিদ থেকে আল্লাহ্র বাণী ويانرك والأهناء বাক্যে এর এ والأهناء কর অর্থ ويانرك والأهناء

ইমাম আবং জাফর তাবারী (র) বলেন, ইব্ন আখ্বাস (রা) এবং মাজাহিদের ব্যাখ্যা অন্যায়ী
الالامة الالامة প্রাচিন্দ্র الالامة প্রাচিন্দ্র الالامة الالامة প্রাচিন্দ্র الالامة الالامة الالامة المناه الالامة المناه المناع المناه ا

क्षाव वात्रा भित्रकात व्यव्या वाटक रव, الأهمة अर्थ عديه ववर الأهمة (भवन्या्ल)।

বৃদি কেউ প্রশন করে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদের ব্যাখা অনুসারে যদি না। এন্দ ্র তথা আল্লাহ্র ইবাদতকারী ব্যক্তিকে ১৫-। বলা জাইব হয়, তাহলে আল্লাহ যে বান্দার উপর ইবাদতের অধিকার রাখেন এ সম্পর্কে যখন কোন সংবাদদাতা সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করে, তখন তা এ শ্বেনর দারা কিভাবে প্রকাশ করতে হবে? উত্তরে বলা যায়, এ সম্পর্কে আমানের নিকট কোন বিভাগেত নেই। তবে রস্লালাহ সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালাম থেকে আব্ সাঈদ খ্দরী (রা) কৃত্কি বণিতি একটি হাদীস আছে:

শিদ কেউ বলে, না এবং هالا الالعام পার্থক্য পাকা সত্ত্বে الالعام থাকা সত্ত্ব الالعام والقربة कता देव हाल পারে? উত্তরে বলা ষায়, যেমনি ভাবে هوالقربي कत्त्र العاموالقربي वानाता हाয় তেমনি ভাবে هوالقربي कत्त्र القربي वानात्ना हाয় তেমনি ভাবে القربي कत्त्र القربي वानात्ना हाয় हा विकासने कित्वात भारवे هوالقربي أحمد القربي أحمد القربية والقربية والقربي

وتدره و الطرف ای انت مدننب ـ و القلمینش اکن اماک لا اقبلی

(आमात প্রতি দ্বিট নিক্ষেপ কর হে পাপী, তুমি আমাকে ঘ্ণা কর, কিন্তু আমি তোমাকে ঘ্ণা করিব না)। কেননা المائد ون مهدد المائد ون مهدد المائد করার পর المائد করার পর المائدة আপরটির মাঝে المائدة করার পর المائدة আপরটির মাঝে المائدة করার পর আর পরিবর্গে হাম্থাটি ফেলে তাই হয়েছে। কেননা আ শাব্দির ম্লেডঃ المائد ولام মাঝে পর পরিবর্গে শাব্দের পর এর পরিবর্গে শাব্দের প্রথমে المائد ولام করা হয়েছে। ফলে দুই

দ্টি ادغام একল হয়েছে। তাই প্রথম ادغام -এর মাঝে ادغام করে قا ماكن বানানো হয়েছে— ব্যম্মি ভাবে دکن هو الله ربی -এর মধ্যে বানান হয়েছে।

তেওঁ কেউ বলেছেন, رحم भवनि रियर् पूर्ण श्राम्याम् क भवन छ। हे এর الحمة و यानि و و विभिष्ठ و यानि विभिष्ठ তথাপি भवनि এই উজনেই ব্যবহৃত হয়। কেননা আরবদের অভ্যাস ধ্ব, তারা তিরদ্কারমূলক السم مراة و المراة و المراة

খাৰ কেউ প্ৰশন করে যে, الرحين এবং الرحيم শবর দুটো محمد ধাতুমাল থেকে নিগতি হয়ে থাকলে তা محرر (পানঃ পানঃ) উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ একটি শবন অপর শবেদর অর্থ প্রকাশ করতে পাণুলি ভাবে সক্ষম। উত্তরে বলা যায়, ব্যাপারটি মালত তা নয়। বরং শব্দর্যের প্রতিটির এমন একটি স্বত্ত অর্থ রয়েছে যা অন্যটি আদায় করতে সক্ষম নয়।

প্রনরায় যদি কেউ প্রশন করে যে, শব্দদ্টোর এমন কি অর্থ রয়েছে যা অপরটি আদায় করতে সক্ষম নয়? দুই দিক থেকে এর জবাব দেয়া যেতে পারে।

ور در प्रमञ्ज उज्ञत । ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে الرحمن भवनि الرحمية । ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে الرحمن भवनि الرحمية । অধিক ভুলনায় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অধিক ভুলনায় বিদগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, اصله اصله المسلمة ال

(দুই) হাদীস এবং রিওয়ায়েতের দিক থেকে, তা হচ্ছে এই যে, হ্যরত উস্থান ইব্ন যফেরে (র)

ور من الرحين विर्ण हिन् वित्याहन, আমি 'আ্যরামী (র) কে একথা বলতে শানেছি যে, الرحين সকল विद्याह स्वाह स्वाह स्वाह स्व

হ্যরত আবে সাঈদ খাদরী (রা) রস্লালাহা সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম থিকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মাররাম তন্য় হয়রত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেছেন, তিব্ধ আর্থ হ'ল ইছ ও প্রকালের দ্য়াময় এবং ক্রণ্ডা-এর অর্থ হ'ল প্রকালের দ্য়াময়।

্তি ক্রিখিত হাদীস দৃ'টো আল্লাহ তাআলাকে রহমান ও রাহীম বলে নামকরণ করার পাথক্য এবং উভিন্ন শব্দের অথেরে বিভিন্নতার প্রতি স্ক্পেণ্ট ইংগিত করছে। একটি ইহকালে দয়ালা, হওয়ার কথা বুঃঝাচ্ছে এবং অপরটি পরকালে দয়ালা, হওয়ার কথা বাুঝাচ্ছে।

কেউ যদি প্রশন করে যে, এ দ্'টি ব্যাখ্যার কোনটিকে আপনি সঠিক মনে করছেন ? উত্তরে বলা বামা, এর প্রত্যেকটির বিশন্ধতার ব্যাপারেই আমার নিকট এক একটি যথার্থ কারণ রয়েছে। সন্তরাং এর মাঝে কোনটি বিশন্ধ এ নিয়ে প্রশন উত্থাপন করার কোন কারণ নেই। কেননা আলাহ্র রহমান নামার মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা রহীম নামের মাঝে নেই।

জ্বাং তিনি কেন্দ্র সাথে সকল স্থি জগতের প্রতি ব্যাপক রহমাতের গ্রেরে দ্বারা গ্রেণিবত এবং বের সাথে তিনি কতিপয় স্থির প্রতি বিশেষ রহমাতের গ্রেরে দ্বারা গ্রেণিবত, চাই ভাসকল অবংহার জন্য পরিব্যাপ্ত হোক অথবা কোন কোন অবংহার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক।

ি ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, রাহীম নামের মাঝে আল্লাহ্র যে বিশেষ রহমাত রয়েছে বা কিতিপর মান্বের ভাগ্যেই নসীব হয় তা দ্নিয়াতেও হতে পারে, আখিরাতেও হতে পারে অথবা উজা জগতেও হতে পারে। কারণ এ পাথিব জগতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ম্বামন বান্দাদেরকে বিশেষ অন্তহ তথা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রস্লের প্রতি ঈমান আন্রন করা, ইবাদত করা, তার নিদেশি পালন করা এবং পাপ কাজ থেকে বে°চে থাকার তওফীক দান করে বিশেষ ভাবে অন্গ্হীত করেছেন। বিস্থারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁর নিদেশির খেলাফ করে প্রনাহর কাজে জড়িয়ে পড়েছে তারা এ রহমাত থেকে বিশ্বত হয়েছে।

ত ছাড়াও যে সমন্ত মনু'মিন বালা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের প্রতি ঈমান আনয়ন করে ইথলাসের সাথে আমল করেছে আল্লাহন্ত তাআলা বৈহেন্তের মাঝে তাদের জন্য রেথে দিয়েছেন চিরন্থায়ী শান্তি এবং প্রকাশ্য সফলতা। কিন্তু ধারা শির্ক করে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের জন্য নয়। এতে সনুস্পন্ট ভাবে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, দন্নিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানে আল্লাহ তাআলা তাঁর মনু'মিন বালাদের প্রতি বিশেষ রহমাত দান করেছেন।

তবে দ্বিরাবী নিয়ামত তথা রিখিক সম্প্রসারণ করা, বৃষ্টির জন্য মেঘকে অনুগত করা যমীন থেকে গাছ গাছালি উৎপাদন করা, বৃদ্ধিমন্তা এবং শারীরিক সৃষ্ট্তা দান করা ইত্যাকার অংসথ্য ও অ্পণিত নিয়ামতের ক্ষেত্রে মৃথমিন এবং কাফির সকলেই সমান। অতএব ছার্থহীন কণ্ঠে আমরা এ কথা বৃদ্ধিত পারি বে, ইহ এবং পরকালে আল্লাহ্ম তাআলা সকল সৃষ্টির জন্য হলেন রহমান এবং দ্বিনিয়া ও আ্থিরতে শুধুমাত্র মৃথমাত্র মৃথমিনদের জন্য তিনি হলেন রাহীম।

ভালাহ তাআলার যে রহমাত দ্বনিয়ার মাঝে সকল মান্বের প্রতি ব্যাপক, যার ফলে তিনি হলেন

সকল মান্বের জন্য রহমান । এ সম্পকে যে উদাহরণসমূহ আমি প্রে পেশ করেছি, পক্ষান্তরে এর প্রে পরিসংখ্যান দেয়া কোনু মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্য তাজালা বলেছেন ঃ

> م م وقد مرم ۱ موروم م وان المعدوا ناحمت الله لاتاحصوها ـ

"যদি তোমরা আলাহার নিয়ামতসমূহ গণেতে চাও তা কথনোও গাণে শেষ করতে পারবে না" (সারো ইবরাহীম ঃ ৩৪, সারো নাহল ঃ ১৮)।

আথিরাতে সকল মান্ধের প্রতি যে ব্যাপক রহমাতের ফলে আলাহ হলেন সকল মান্ধের জনা রহমান্—তা হল ন্যার ও ইনসাফের ক্ষেত্রে সঞ্জ মান্ধের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং কারো প্রতি কোন জ্বল্ম না করা। এ দিকে ইংগিত করেই কুরআন বোষণা করছে:

"আল্লাহ অণ্ পরিমাণও জ্লাম করেন না এবং অণ্ম পরিমাণ নেক আমল হলেও আল্লাহ তাকে দিগাণ করে দেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর নিজের তরফ থেকে দান করেন মহান প্রেম্কার" (স্রো নিসা ঃ ৪০)। অথাং যে যা অর্জন করেছে তা তাকে প্রোপ্রি দেওয়া হবে, আখিরাতে সকলের জনা আল্লাহ্র রহমাত ব্যাপক হওয়ার অর্থ এটাই এবং এ কারণেই আল্লাহ হলেন আখিরাতে—রহমান।

এ গালো হচ্ছে ঐ সমন্ত ধ্মারি বিষয়াদি যা আল্লাহ তাআলা মানিদের জন্য নিধারিত করে দিয়েছেন। লাঞ্চিত কাফিরদের এ বিষয়ে কোন অধিকার নেই।

পরকালে আলাহ তাআলা মু'মিনদেরকে যে খাস রহমাত দান করবেন তা হ'ল ঐ সমস্ত নিয়ামত যা তিনি জালাতে তাদের জনা তৈরী করে রেখেছেন, যার সঠিক ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলেই আলাহ হলেন মু'মিনদের জন্য ।

الرحون الرحون এবং وهما الرحون المرحون এবং وهما الرحون المرحون এবং وهما المرحون المر

الرقيق الرقيق المرادي احب ان يرحمه শব্দরয়ের অর্থ হ'ল الرحين احب ان يعني المرحيم এবং المرحيم শব্দরয়ের অর্থ হ'ল المرحين المرحين المرحين المرحين علي المرادية المراد

দ্বতে চাহে যে, যে গ্রেণের ফলে আমাদের প্রতিপালক رحم সন্থের ধারা তিনি رحمن ও বটে।

বিদ্ধান করে নামের মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা رحمن নামের মাঝে নেই। কেন্না তার নিকট الرحمن الرقوق بدمن رقو المدروة والمحروة والمراقوة والم

'আতা আল খ্রাসানী (র) থেকে الرحيم) ও الرحيم) শবনদ্বরের তৃতীয় একটি ব্যাখ্যাও র্য়েছে।
তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র নাম ছিল رحمن कि जू এ নাম যখন পরিবত'ন করা হ'ল তখন তার নাম
हल مواد الرحمن ال

ইমাম আবে জাফর তাবারী বলেন, 'আতা যে কথা ব্যক্ত করার ইরালা করেছেন তার মর্ম হ'ল এই যে. তেন আল্লাহার নামসম্হের একটি নাম ছিল কোন মান্য এ নামে নিজেদের নাম রাখত না। কিছু নির্ওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা যখন এ নামে নিজের নাম রাখল (ঐটাই হ'ল আল্লাহার নামের আশোভনীর পরিবর্তন) তখন আল্লাহ তাআলা জাল্লা শান্হত্ব এ মর্মে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর নাম কল উদ্দেশ্য হ'ল মান্থের নিকট দ্বীয় নামকে, এ নামের দালা নামকরণ কৃত ব্যক্তির নামের থেকে পার্থক্য করে দেয়া। যতে মান্য এ নামের দারা নিজেদের নামকরণ না করে। অতএব এতে ব্যুঝা যাচ্ছে যে, এ দ্ব'টি নাম একত্রিত ভাবে কেবল তাঁর জন্যই ব্যুবহুত হতে পারে। অন্য কারো জন্য নয়।

কোন মান্য যদি তার নাম তেন্ত অথবা তেন্ত রাথে তবে তা জাইয আছে। তবে ত্ৰুত ও কিন্ত করে আলাহ ভিন্ন অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা জাইয় নেই। এ হিসাবে 'আতা আলখ্রাসানীর বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়াছে যে, আলাহ তাআলা ত্ৰুত এর সাথে ত্ৰুত শব্দটিকে
যোগ করে তাঁর নিজের নামকে অন্যের নাম থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। বরং সন্তাবনা আছে
বে, আলাহ তাঁর নিজের নামকে মাথলকের নাম থেকে আলাদা করার জন্য উল্লিখিত শব্দছয়ের
সাথে নিজের নামকে থাস করে নিয়েছেন, যাতে মান্য শব্দ দ্টোকে একচিত ভাবে প্রয়োগ করার
ফলে ব্রথতে পারে বে, এ শব্দ দ্লটোর ঘারা আলাহ তাআলাকেই ব্রোনো হয়েছে, কোন মান্যকে
নয়। যদিও উভার শব্দের মাঝে অর্থগিত আধিকোর দিক থেকে বিরাট পার্থক্য বিদ্যানা রয়েছে।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী বলেন, কতিপয় স্থ্লব্দির সন্পর লোক মনে করে যে, আরবের লোকেরা رحمن শবের সাথে পরিচিত ছিল না এবং এ শব্দটি তাদের অভিধানেও বিদ্যমান ছিল না। এ কারণেই আরব ম্শরিকরা নবী করীম সাজালাহ্য আলাইহি ওয়া সাজামকে প্রশ্ন করে وما الرحمن (আমরা কি সিজ্বলা করব তাঁকে বার সন্বন্ধে আপনি আমাদেরকে হেন্ম করছেন)? যেন ভারা শব্দটিকে চিনছেই না, এ যেন তাদের নিকট একেবারে দ্বের্যাঃ। ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রা) এ-সব বিবেকহীন লোকদের লক্ষ্য করে বলেন যে, ম্শরিকগণ তো সঠিক বিষয় সন্পর্কে অবগত ছিল না। স্ত্তরাং وما الرحمن والما الرحمن বলে প্রশ্ন করাতে এ কথা কি করে ব্যা ব্যাতে পারে যে, শব্দটি তাদের নিকট অপরিচিত ছিল ? অধিকন্তু আপনারা কি নিন্ন্রণিত আয়াত-খানা কখনো তিলাওয়াত করেন নি ? তাতে আল্লাহ তাজালা বলেছেন ঃ

(আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে [ম্হাম্মদ (স)-কৈ] এমন ভাবে চিনে যেমন নিজেদের সন্তান দেয়কে চিনে।) এতদ্সত্ত্বে তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং তাঁর নব্ওয়াতকে অংবীকার করেছে। এতে ব্ঝা ঘাচ্ছে যে, তারা ভাবের নিকট প্রমাণিত এবং স্পরিচিত বাস্তব বিষয়কে নিছিখায় অংবীকার করত এবং এটাই ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস। তাই তাদের এ অংবীকৃতি উল্লিখিত শব্দটি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দ্বৈধিগ্রার দলীল হতে পারে না। কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তি এক অজ্ঞা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যে, কবিতাটি পাঠ করেছিল তাতেও ত্রু শ্বাটি যে তাদের নিকট পরিচিত ছিল এ কথারই জর্লন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

্বেন এই ব্ৰতী মহিলা ঐ অসভ্যকে প্ৰহার করল না, আমার প্রভূ রহমান কেন তার ডান হাত্টিকে টুকরা করে দিলেন না ?)

অন্র্পভাবে সালামা ইবন জানদাল আত-তাহ্বী বলেছেন.

(তড়িঘড়ি করেছ তোমরা আমাদের ব্যাপারে যেমন তড়িঘড়ি করছি আমরা তোমাদের ব্যাপারে। মলেতঃ গ্রন্থিকন করা ও খোলা (দয়াময়) রহমানের ইচ্ছাতেই হয়।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রা) বলেন, "তাফসীরকারদের তাফসীর সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী এবং প্রেশ্রির তাফসীরকারদের থেকে যাদের রিওয়ায়েত খ্র কম এ ধরনের কতিপয় লোক মনে করেন যে, الرحمن শবেদর রূপক অর্থ হল الرحمي في طور الرحمي শবেদর রূপক অর্থ হ'ল الراحم তাদের ধরেণা হ'ল আরবী ভাষায় যেহেতু যথেন্ট ব্যাপক তা বিদ্যমান তাই আরবগণ কখনো কখনো এক শব্দ থেকে একার্থবাধক দ্টি শব্দ গঠন করে থাকেন এবং এ নিয়মের অন্সরণ করেই তারা বলেন, المراحم نامان المراحم و দাবীর সমর্থনে তারা বারাজ ইব্ন মন্দ্রির আত-তায়ী-এর নিদ্দ বিশ্ত পংতিটি উল্লেখ করেন ঃ

والمستواعة والمستواع

و الرحمة মুলত বহমাত ও কর্ণার অধিকারী সন্তাকেই বিশাহর। বস্তুত এই রহমাত ও কর্ণার অধিকারী সন্তাকেই ক্লা হর। বস্তুত এই রহমাত ও কর্ণা হল তার একটি বিশেষ গ্রুণ, الراحم শ্রুণ শ্রুণটি হল موصوف (গ্রুণান্বিত সন্তা)—এই হিসাবে যে, তিনি ভবিষাতেও রহমাত বর্ষণ করবেন, আতীতেও করেছেন এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। তবে فو الرحمة এব মাঝে "রহমাত আল্লাহ্র একটি বিশেষ গ্রুণ" এ কথার প্রতি যেমনি ভাবে স্কেগট ইংগিত রয়েছে। খিনেকার মাঝে এমনটি নেই।

رحمن এবং رحمن অমন দুটো শব্দ যা বানানো হয়েতে একটি শব্দ থেকে, মাঝে শ্বদ্গত প্রেক্সিল্লাকা সত্ত্বে অর্থ অর্থ স্থাতি দিক থেকে প্রাধি মিল রয়েতে" এ কথা আর বলা যেতে পারে কি ?

ইমাম আব্ জাফর তাবারী বলেন, তাদের উল্লিখিত মতামত যেহেতু কোন নিভরিষোগ্য ভিত্তির টুপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাই তাদের অজ্ঞতাই এতে ধরা পড়েছে অবশেষে।

यिन কেউ প্রশন করে, শা শব্দটিকে কেন الرحمن الرحمن الرحمن मव्यागिक কেন الرحمن أو بعد الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن ما وقال الرحمن المراكز المركز المرك

অধিকন্ত আলাহ তাআলার নামগ্লো সাধারণত দুই প্রকার। একঃ এর্ফন কতিপয় নাম ধা আলাহার জনা থাস। এ নামে কোন মাখলাকের (স্ভিটর) নামকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বেয়ন, আলাহ রহমান থালেক ইত্যাদি। দুইঃ এমন কতিপয় নাম ধনারা কোন মাখলাকের নামকরণ করা অবৈধ নয় বরং মুবাহ। যেমন রহীম, সামী, বাসীর ও কারীম ইত্যাদি। স্তরাং যে নাম আলাহ্র জন্য খাস এবং মাখলাকের জনা হারাম এ নামকেই প্রথমে উল্লেখ করা উচিত। যাতে শ্রোতা প্রথম দৃষ্টিতেই ব্রুতে পারে যে, এটা হামদ ও মহত্ব বর্ণনা করার জন্য। অতঃপর উল্লেখ করা হবে ঐ সমন্ত নাম যার দারা মাখলাকের নামকরণ করা হল মুবাহ বা বৈধ।

আল্লাহ তাআলাও তাঁর সন্তাগত নাম তথা আল্লাহ শব্দের দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। কারণ ভিল্নহিয়াত' অর্থের দিক থেকে এবং নামকরণ করার দিক থেকে তা কোন ভাবেই আল্লাহ বাতাঁত অন্যের জনা ব্যবহৃত হয় না এবং হতে পারে না। কেননা আমরা প্রেই আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ শব্দের অর্থ হল মা'ব্দ, আর আল্লাহ ব্যতাঁত স্বেহেতৃ অন্য কোন মা'ব্দ নেই, তাই এ নাম তাঁর জনাই নিদি'ছট। এ নামের দ্বারা কোন মাথলাকের নামকরণ করা সম্প্রভাবে হারাম। যদিও এ নামের দ্বারা নামকরণকারী ব্যক্তি এমন অর্থের ইচ্ছা করে—যে অর্থের ইচ্ছা করে কোন দুল্ট লোক একক বলে নিজের নামকরণ করে এবং কোন খারাপ আকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি তক্ষ্ম (স্কের) বলে নিজের নামকরণ করে।

অন্য আরাতে আল্লাহ তাঅ্লালা এ। এবং ুক্তের সাথে নিজের বৈশিভেটার কথা ঘোষণা করেছেন ঃ

و دو ۱۱ مدو عدا حرات المدود مرو درم و دودا قبل ادعوا الله أوادعوا الرحمن الماماكدعوا قبلد الأسماء الحسني ـ

"বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক তোমরা ধে নামেই ডাক সকল স্পের নামই তো তার"। (স্রা বনী ইসরাঈলঃ ১:০)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর সন্তাগত নামের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রহমান শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কেননা এ নামের সাথেও মাথল্কের নামকরণ করা নিষিদ্ধ। ধদিও অথেরি দিক থেকে আংশিকভাবে হলেও কোন মানুষ এ নামে নিজের নামকরণ করার প্রবণতা দেখার। কারণ আলাহ্ ব্যতীত কোন মানুষের জন্য উপাসনার উপযোগী হওয়ার কোন প্রখনই উঠে না—তবে রহমাত গ্নেগর অধিক সমাবেশ কোন মানুষের মাঝে ঘটতে পারে এবং এর যথেন্ট সন্তাবনাও রয়েছে। এ কারণেই আলাহ্ নামের পর রহমান নাম্টিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে।

ইমাম আব্ জাফর (র) বলেন, আল্লাহ্র রহীম নামটি সম্পর্কে আমরা প্রেবি উল্লেখ করেছি ষে, আল্লাহ ব্যতীত অপর লোকওঁ এ গ্রেণ গ্রান্বিত হতে পারে। তবে রহমত হল আল্লাহ্রেই এক বিশেষ গ্রেণ।

স্তরং আমাদের পূব আলোচনা অন্পাতে একথাই ব্ঝা যাচ্ছে ষে, রহীম নামটি ঐ সমন্ত গ্ণবাচক নামের অন্তভূতি যা সন্তাগত নামের পর ব্যবহৃত হয়। এ জনাই রব্বল আলামীন না শব্দটিকে رحون এর পূবের এবং نجي শব্দটিকে কুন্তু-এর পূবের উল্লেখ করেছেন।

প্রথাতে তাবিঈ হয়রত হাসান বসরী (র) رحمن শব্দের ব্যাখ্যায় আমাদের অন্রপে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতেন, رحمن নামটি আল্লাহ্র ঐ সমস্ত নামের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা কোন মান্বের নামকরণ করা সম্পর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে উম্মাতের ইঞ্চমাও রয়েছে। হাসান বসরী এবং অন্যান্যদের বাণী আমাদের প্রেলিলিখিত আলোচনার সত্যতা প্রমাণ করে।





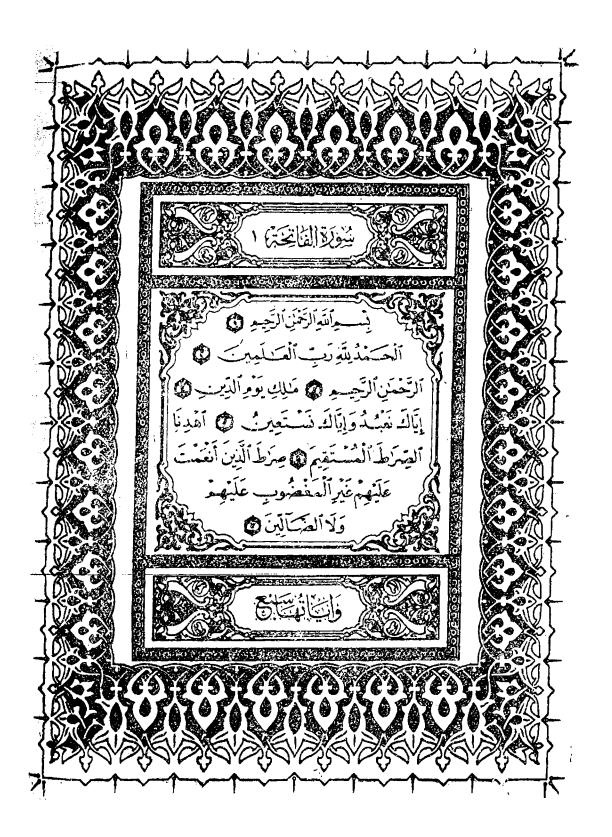

# 

৭ আয়াত, ১ রুকু', মকী

## ॥ দ্যাম্য, প্রম দ্যালু আলাছ্রে নামে॥

- ১০ প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আলাহ্রেই প্রাপ্য,
- ২ যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,
- ७. कर्मकल जियम्ब मालिक।
- ৪০ আমরা শুধু ভোমারই ইবাদত করি, শুরু ভোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,
- ৫. जामारमद्राक गदल भथ अनर्गन करा,
- ৬. তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,
- ৭ যারা ক্রোধ নিপ্তিত নয়, পথভ্রপ্ত নয়।

'প্রশংসা জগং সম্হের প্রতিপালক আল্লাহ্রেই প্রাপ্য।''

ইমান আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, ক্র ক্রম্থা—এর অর্থ হল সকল কৃতজ্ঞতা শ্ধ্ আলাহ লালা শান্থ্র জন্য, আলাহ ব্যতীত জন্য কোন উপাস্যের জন্য নয় এবং স্থিত জগতের জন্য কোন ব্যুর জন্যও নয়—যাদেরকে ইলাহ বলে ধারণা করা হয়। এই প্রশংসা তরি ঐ সমন্ত অসংখ্য ও অগণিত অন্থেহের বিনিময়ে যার দারা তিনি তাঁর বাল্লাদেরকে অন্গ্হীত করেছেন, যার সংখ্যা তিনি ব্যতীত অন্য কালো পকে জানা সন্তব নয়। যেনন ইবাদতের জন্য উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা, ফর্য কাজগ্লো ব্যাযথ ভাবে আলাগ দেরার জন্য বালার অস-প্রত্যুক্ত গ্রেলা ব্যাস্থানে বায়েন রাখা, সাথে সাথে এ পাখিব জগতে তাদের জীবিকার সম্প্রসারণ করা ও জীবন ধারণ করার জন্য উপযুক্ত খাদ্য সর্বরাহ করা, আলাহ্র উপর তাদের কোন হক বা অধিকার না থাকা সত্ত্বে এমনিভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সত্তর্করণ এবং স্থায়ী আবাস ভূমি জালাতের মাথে স্থা-সাহ্রেদের সাথে থাকার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান জানান প্রভৃতি তাঁর মহান দানের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ সমন্ত অন্তর্হের কারণেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাণ্য।

ইনাম আবা জাফর তাবারী (র) বলেন, আলাহা রব্ব জালামীনের বাণী এক একটা সম্পাদে আমরা বা কিছু প্রে আলোচনা করেছি, এ মামে হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং অ্পরাপর সাহাবী থেকেও কতিপর রিওয়ায়েত বণিতি আছে।

হ্যরত ইব্ন আন্মাপ (রা) থেকে বনিতি, তিনি বলৈছেন, হ্যরত জিবরাটল (আ) রস্লালাহা সালালাহা আলাইহি ওয়া সালামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মহোমাদ, আপনি বলনে না ক্রান্তা (সকল প্রশংসা আলাহারই)। অতঃপর হ্যরত ইব্ন আন্বাস (রা) বলেন, না ক্রান্তা এর অর্থ হল সকল কৃতজ্ঞতা ও তাবেদারী আলাহারই প্রাপ্য। এ কথা বলার প্রাণাপাশি তার নিয়ামত, হিদায়াত এবং উৎপত্তিকর্ণ প্রভাতি বিষ্যের স্বীকৃতি প্রদান করা।

ৰস্ল্কোহ সালালাহ্য আলাইহি ওরা সালাগের সাহাবী হ্যরত হাকাম ইব্ন উমায়র (রা) রস্ল্কোলহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যখন ছুমি বললে, وب الحمد شرب الحمالية المعالمة المعالمة المعالمة তথন ছুমি আলাহ্য পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে। স্তরাং তিনি তোমার প্রতি তার নির্মিতকে হাড়িয়ে দেবেন।

ইমাম আবে জাফর তাবারী বলেন, কেউ কেউ বলেন যে, مده مد বলে আল্লাহ্র নাম ও তাঁর সংক্র গ্ণাবলীর দারা তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয় এবং الشكر س বলে আল্লাহ্র নিয়ামত এবং তাঁর অন্যহের দন্য তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয়।

কা'ব আল-আহবার (র) থেকে বণি'ত, তিনি বলেছেন, না ক্রিন্তা হল আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা-সচ্চক শব্দ। তবে তা কি ধরনের প্রশংসা এ সম্পর্কে তিনি কোন সম্পুর্কি ব্যাখ্যা পেশ করেন নি।

সাল্লী হ্যরত কা'ব (র) থেকে খণ<sup>ে</sup>না করেছেন, তিনি বলেছেন, কারো আন্তর্নী বলাই আলাহ্র প্রশংসা করা চু আসওয়াদ ইব্ন সারী' (র) থেকে বণিতি ধে, নবী করীম সাল্লাল্লাহাই আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন জিনিসই আলাহাই কিকট الحمد ش থেকে অধিক প্রির দর। এ কারণেই তিনি তাঁর নিজের প্রশংসায় الحمد شها বলেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন ষে, আরবী ভাষা সংপকে পারদর্শী লোকদের নিকট শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে العمد العمد العمد المحمد আতীরমান হছে যে, معمد শুনটিকে العمد شمر শুলে এবং هكر শুবলিটকে العمد شمكر। বলা জায়েয় হত না। আতএব বলা যেতে পারে ষে, العمد شمكر হল العمد شمكر বলা যেতে পারে ষে, العمد شمكر হল المحمد معمد বা শুন্দাল। কারণ شكر বিদ্যার معمدر হল المحمد আতএব বলা যেতে পারে ষে, العمد شمدر হল العمد تا শুন্দাল। কারণ شمكر বিদ্যার معمدر হত না। আতএব বলা হত না হত, তাহলে ভিল্ল অথ এবং ভিল্ল শুব্দের হারা محمد করা অবশ্যই ঠিক হত না।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী বলেন, যদি কেউ আমাদেরকে প্রশন করে যে, حمد الله رب العالميين না বলে الجما الجما الحمد العراب العراب العمال শবেদর সাথে كان

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কোন কারী সাহেব জেনেশ্নে ইচ্ছাকৃতভাবে المحمد । শ্বনিটকৈ ঘবরের সাথে পড়ে, তবে সে হবে আমার নিকট অর্থ বিকৃতকারী পাঠক এবং এজন্য শান্তির উপযোগী। যদি কেউ আমাদেরকে এজন করে যে, এ ক্ষেত্রে المحمد المحمد المحمد বলা হয়েছে ? এতে কি আলাহ্ তাআলা প্রথমে নিজের প্রশংসা করে আমাদেরকে এভাবে বলার জন্য তা'লীম দিয়েছেন, যেম্ন বলা হয়েছে المحمد المحمد والإمال (আলাহ্ এর ছারা নিজের গণে বর্ণনা করেছেন) ? যদি ব্যাপারটি তাই হয়, তাহলে المحمد المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والإمال المحمد والمحمد والإمال المحمد والمحمد والمحم

উত্তরঃ এর কোনটিই নয় বরং এ হল আল্লাহ্র কালাম। তবে এ আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা তাঁর হাম্দ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সেইসব গুণোবলীর উল্লেখ করেছেন যার তিনি বোলা। অতঃপর তিনি তাঁর খালনানেরকে এ বিষয়টি শিকা বিরেছেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তার তিলাওয়াতকে তাদের উপর ফরষ করে দিরেছেন, অতঃপর বলেছেন, বল তোমরা المالية الما

উত্তরঃ আমরা পাবে ই আলোচনা করেছি যে, আরবদের অভ্যাস হল, কোন শব্দের ছান খণি সন্প্রিসিল হয় এবং যদি শ্রোতা আলোচনার বাহ্যিক শব্দগালোর দারাই عرفي (উহ্য) শব্দ টিকেও ব্রেম নিতে পারবে বলে কোন সন্দেহ না থাকে, তখন তারা প্রয়োজন পরিমাণ বাহ্যিক শব্দ রেখে আলোচনা থেকে কিছা শব্দ উহ্য রাখে। বিশেষ ভাবে উহ্যুক্ত শব্দগালো যদি ريل تول المعالفة (কথার ব্যাখ্যা) হয় তাহলে তারা এগ্রেলাকে অবশ্যই উহ্য রাখে। যেমন কোন এক কবি বলেছেন.

واعلم انهني سأكون ومعا لله اذا مار النواعج لايسيس -قلقال السائلون للمن حفرقهم للله قلقال المعتبرون لسهم وزيسر -

প্রোম জানি যে, জামি অচিরেই দাফন হয়ে বাবো—যথন দ্রমণে জনভান্ত গোরবর্ণা মহিলাগণ দ্রমণ করবে। প্রশনকরে বি জিজেস করল, কার জন্য তোমরা করর খনন করেছ ? তখন সংবাদদাতাগণ তাদেরকে বলল, উষারি)। ইমাম আবা আফর তাবারী (র) বলেন, শেব পংজির মাল বাক্য হল তাবেরে বলল, উষারি)। ইমাম আবা আফর তাবারী (র) বলেন, শেব পংজির মাল বাক্য হল তাবারী (র) বলেন, শেব পংজির মাল বাক্য হল তাবারী। এখান থেকে শ্রন্থ শ্রন্টির প্রতি ইমিতবহা আন্রংপ জারেকটি কবিতা নিশেন দেয়া হল:

ورأيت زوجك في الدوعي لم مشقىلدا سينا ورمحا

(তোমার দ্বামীকৈ আমি রণাংগনে দেখেছি গলায় বশা ও তলোয়ার খালত অবস্থায়)। এ বিষয়ে আয়রা সকলেই অবগত যে, হশা ঝালানো থাকে না। তবে বশা ঝালানোর কথা বলে কবির উদ্দেশ্য হল আয়রা সকলেই অবগত যে, হশা ঝালানো থাকে না। তবে বশা ঝালানোর কথা বলে কবির উদ্দেশ্য হল ব্রানো। কিন্তু কবিতার অর্থ ব্রেহেতু অত্যন্ত স্দুপণ্ট—তাই কবি বিলোপকৃত শব্দিতৈক উল্লেখ না করে বক্তব্য দ্বারা ব্যাকাশ পেরেছে, তাকেই যথেগ্ট মনে করেছেন। এমনি ভাবে আরবের লোকেরা মাসাফির ব্যাক্তিকে বিদায় সভাযণ দানানোর সময় سر (হ্রমণ কর) এবং خرن المائمة المحمد شرب المائمة ألمائمة ألمائمة ألمائمة ألمائمة المحمد شرب المائمة ألمائمة ألمائمة

হষরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেন, একদিন হ্যরত জিবরাঈল (আ)

ৰসল্ল্লাহ সাল্লালাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে মহান্মাণ, আপনি পড়্ন المعلد المائم والمعلدي (সমন্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আলাহ্র জন্য)। অতঃপর তিনি বললেন, জিবরালল (আ) বস্লেল্লাহ সাল্লালাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বিষয়টি শিকা দেয়ার ব্যাপারে আদিওট হয়েছেন, তিনি তাই তাঁকে শিকা দিয়েছেন। আলাহ্র বাণী المعمد شرب المائم وبالمائم المعمد تسرب المائم وبالمائم والمعمد المعمد ال

### رب শব্দের ব্যাখ্য

ইমান আবা জাফর তাবারী (র) বলেন, না ক্লঃ এর ব্যাখ্যায় না শব্দটি সম্পর্কেও পাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে পানুরোল্লেখ নিম্প্রয়োজন।

- س শব্দের ব্যাথ্যায় বলা যায় যে, শব্দটি আরবী ভাষায় বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- (১) জ্নুসরণযোগ্য নেভাকেও আরবী ভাষায় ্রেলা হয়। যেমন কবি লাবীদ ইব্ন রাবীআহ্ বলেছেন,

(কিলার সদরি ত তার ছেলেকে এবং গা'আদের সদরিকে তারা প্রশন্ত নীচনু ভামি ও সাইপ্রাস ব্লের মাঝে হালাক করেছে)। এ কবিতার مورد كنيد বলে د كنيد অথাৎ কিল্দার সদরিকে বা্ঝান হয়েছে। যুব্যান গোত্রের কবি নাবিগাহ জন্ত্রপুপ বলেছেনঃ

تبحب الى النعمان حتى تمناليه ـ قيدى ليك من رب طريقى وتباليدى (١)

(৯০, মানকে না পাওয়া প্যাভি ভার দিকে অগ্নসর হতে থাক, আমার নতন্ন ও পা্রাতন হালের সদরি ভোমার জন্য উৎস্কা হোক)।

(২) مصلح للشئي তথা সংশোধনকারী ব্যক্তিকৈওঁ আরবী ভাষায় رب বলা হয়, যেমুন ফার্যিয়াদাক ইব্ন গালিব বলেছেনঃ

তারা (কবিতার প্রেরিমিখত ব্যক্তিগণ) পানিস্থ উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত এমন তেলের মত বা অপরি-শোধিত চামড়ার আটকে রাখা হরেছে। এই পংতিতে في الابتم غير مربوب خور مسلح (অপরিশোধিত)। এমনিভাবে যখন তেউ তার তৈরী করা বহুকে ঠিকঠাক করার এবং তা টিকসই বানানোর ইফা করে তখন বলে, ان أسلان المرب صناعته عند أسلان

আলকামা ইব্ন আবদা-এর কবিতাটিও অনারপে, তিনি বলেছেন

কবিতায় বণিত الخت البك অর্থ হল المنت البك অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব তোমার নিকট পে'ছিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তুমি আমার কাজের প্রতিপালন করতে লাগলে এবং তা সঠিক ভাবে সম্পাদন করতে লাগলে। কেন্না আমি বেরিয়ে প্রেড়িছ তুমি ছাড়া অপরাপর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

<sup>(</sup>۱) نی نسخه اخری : "تماودی و طارفی"

<sup>(</sup>۲) في استخة اخرى ، وصلت

স্রো ফাতিহা ৮৯ থেকে যারী তোমার প্রে<sup>ব</sup> আমার উপর নিয়তে ছিল। তারা আমার কাজকে নণ্ট করে দিয়েছে এবং তার ু খৈজিখবর নেরাও পরিত্যাগ করেছে। অথচ তারা ছিল সংশোধনকারী। ربوب শবন্টির এক বচন হল با رب

ু (৩) আরবী ভাষায় কোন বভুর অধিকারীকেও رب বলা হয়। رب শব্দটির যদিও আরও অনেক অর্থ হয়, তবে তা তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

या रहाक आमार्यत ربَ (প্রভূ) हरण्ड्न अमन महान পরিচালক যিনি অতুলনীয় এবং যার কোন উপমা নাই। তিনি এমন মহান সংশোধনকারী যিনি তাঁর স্থিত জগতের প্রতি নিয়ামত পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে তাদের সংশোধন করেছেন। আর তিনি এমন প্রাক্রমশালী মালিক যে, সম্প্রসূতি ভারই এবং সকল আদেশও ভারই। এ ঘাবং رب المالمين –এর ব্যাখ্যার আমরা যা বর্ণনা করেছি. জনুরূপে ব্যাখ্যা হ্ষরত ইব্ন আৰ্বাস (রা) থেকে বণি<sup>ত</sup>ত আছে। তিনি বলেছেন হ্যুরত জিবরাঈল (আ) রস্লেফ্লাহ সাল্লালাহ্য আলইহি ওয়া সাল্লামকে সদোধন করে বলেছেন, হে মুহান্দাদ (স), পাঠ কর্ন الطبد للد رب المالحين হয়রত ইব্ন আববাস (রা) বলেন যে, হয়রত জিবরাঈল (আ) বললেন, হে মুহান্মাদ (স)! বল্ন, সমন্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যাঁর এই ভামাম মাধলকে (স্থিট জগং), সমন্ত আসমান এবং তাতে যা কিছা বয়েছে, আর সমন্ত যমীন এবং তাতে যা কিছা, রয়েছে –জানা, অজানা। জিল্রাঈল (আ) বলেন, হে মাহামাদ (ন)! জেনে রাখান নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তার কোন দৃষ্টান্ত নাই –িছনি অভ্লেনীয়।

## jaolk! नेंद्रित वर्गथा

ইমাম আবং জাফর তাবারী বলেন, المالمون শব্দটি المالمون -এর বহুব্দন। المالمون শব্দটিও অথের দিক থেকে বহাৰচন। কিন্তু এই শ্ৰুটির কোন একবচন নেই। বেয়ন আরবী ভাষার অনারপ্র আরও শবন রয়েছে, যথা الم حيش ইত্যাদি। এগ্রলোকে বহুব্চন হিসাবেই তৈরি করা হয়েছে। এ শব্দগ্রলোরও কোন একবচন নেই। স্ভিটর বিভিন্ন প্রেণীর সম্ভিকে এছ বলা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এর কোন একটি প্রেণীকেও মাত বলা হয়। অনুরূপভাবে প্রতাক যুগের প্রত্যেক শ্রেণীকেও ঐ যুগের এবং ঐ সময়ের জনা 🔑 বলা হয়। সুভরাং সমগ্র মানব জাতি مه তি والم এবং প্রত্যেক যালের মান্যই হল ঐ যাগের জনা কাতে। জিন সম্প্রদায়ও একটি म्यठन्त عالي, অনুরুপ ভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্টিই এক একটি اعالي, অ কারণেই শব্দ টিকে বহাবচন ব্যবহার করে عامون বলা হ্রেছে। এর একবচনও প্রকৃতপক্ষে বহুবেচন। কেননা প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক প্রকারের স্থিটই এক একটি স্বতন্ত্র 🔑 (আলাম)। বেমন কবি আভ্জাজ বলেছেন,

विश्वास के विश्वास के अर्थार विश्वनाय व जानरात की भड़न।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন. عالمون সম্পর্কে আঘরা প্রের্থ মতামত ব্যক্ত করেছি, এ সম্প্রে হ্যরত ইব্ন আৰ্বাস, সালদ ইব্ন জ্বারর এবং অধিকাংশ ব্যাথ্যকারদের মতামতও অন্র্পু ৷

হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন رب لمالمون المالمون المالمون عرب المالمون الم ইল সমন্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের জনো যিনি সমগ্র স্থিট জগতের নালিক। আসমান জমীনে যা কিছু আছে এবং এ দুয়ের মাঝে জানা অজানা যা আছে সব কিছুই আলাহ্ পাকের জনা।

হয়রত ইব্ন আন্বাস (রা) খেকে বাণিত, তিনি বলেছেন, الماليون বলে সকল মানব ও জিন জাতিকেই ব্ঝান হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন رب الماليون -এর অর্থ হল সকল মানব ও জিন জাতির প্রভা: হয়রত সাঈদ ইব্ন জাবারে (র) থেকে আল্লাহার বাণী رب الماليون এর বাণায় বণিত আছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ হল মানব ও জিন জাতি। তার থেকে رب الماليون সম্পর্কে আরও বণিত আছে যে, তিনি বলেছেন আদম সন্তান, সকল মানব ও জিন জাতির প্রতিটি দলই হল পথক প্রেক ভাবে একটি الماليون ا

عرب الماليون الماليون والماليون وا

### थत्र वाभा। الرحمن الرحمم

্রাল্য সম্পর্কেও আনি বিশুরিত আলোচনা করেছি। তাই দ্বিভায়িবার এ স্থানে এর প্রনর ক্রি করা নিষ্প্রোদ্ধন মনে করি না এবং এ ক্ষেত্রে কেন শব্দ দুধেকে পনুবরায় উল্লেখ করা হল সে আলোহনাও প্রয়োজন। কেননা আমরা إرحمن الرحمن الرحمن الرحمن من تقالرحمن الرحمن الرحمن الرحمن المات মনে করি না। যদি করতাম তাহলে অবশ্য আমাদের উপর প্রশন হত যে কেন ومورة के - رحمن الرحمن الرحمي के दक अ करा हास्तरह ? अथि ارحمن الرحمن ا মধ্যে الرحمن الرحيم শবদ্দরের দারাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের পবিত্ত সন্তার প্রশংসা করেছেন এবং দ্রানগত দিক থেকেও আয়াত দ্বটো একটি অপরটির অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এ কথাটি আমাদের कता এकि विद्यारे पलीन के সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যারা पावी করেন যে, بسم الله الرحمن الرحمن الرحمية হল সূরা ফাতিহার অংশ। কেননা বিষয়টি যদি এমনই হত তবে কোন ফাসিলা বা দরেছ ব্রতী হই একটি আয়াত একই অর্থ এবং একই শবেদর সাথে দ্বিতীয় বার উল্লিখিত হওয়া অগ্রিহার্য হয়ে দাঁডার। অ্থচ বিপ্রতিম্থী অর্থসম্পন্ন নিকটবতী এক শ্বৰ বারবার উল্লেখিত দুটি আয়াত, করুআন শ্রীফে কোথাও নেই ৷ তবে প্রিপির সপ্কহিনী কোন বাক্য থাকা অবস্থায় একই স্বায় একই আয়তে বারবার উল্লেখিত হতে পারে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রেখে। কিন্তু الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم १ वव الرحمن الرحيم अव मधाकां وبسم الله الرحمن الرحيم बुत मर्थाकात الرحمن ال সুরো ফাতিহার আয়াত---এ কথা দাবী করা ঠিক নয়।

यिन কেউ বলেন, দুই الرحمن الرحمن المعدمة والمحمد سرب العالمة المعدمة الرحمن الرحمن المعدم আয়াতই তো ব্যবধান, তবে এর উত্তরে বলা যায়, الرحمن الرحمن الرحمن وحمر (درم المعربة কিন্তু অর্থ কিত্তি কিক্থেকে তার অবস্থান আগে। অর্থ গৈত দিক থেকে মূল বাকা হল,

الحمد لله وب العالمين الرحمن الرحم مائلك يدوم المديدن

এ দাবীর যথার্থ তার উপর তারা আল্লাহ্র বাণী وم الدوم الدوم للدي দারা প্রমাণ পেশ করে বলেছেন বেন, আল্লাহ্র বাণী عبور الدور الدور الدور والدور وا

আল্লাহ পাকের গন্ববিলী যথা তাঁর মহত, শেষ্ঠত এবং মাব্দ হওয়ার গ্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তা হল আল্লাহ্র বাণী الرحمن المائمة والمعالمة والمعالمة المائمة والمعالمة والمعال

طاف الخيال وايمن مضك لعاما مد قدارجع لدزورك بدالسلام سلاما ـ

ম্লতঃ বাক্যটি ছিল খেনত প্র পাগলপারা থিক। খিনত করে পাগলপারা হয়ে অথচ তুমি কোথায় এবং সে কোহায়? অতএব হোমার সাক্ষাতকারীর জন্য সালামের উত্তরে সালাম দিও।" যেমন আল্লাহ ভাজালা তাঁর পথিত কিতাবে ইরশাদ করেছেনঃ

— ম্লতঃ আয়াত্টি عبده الحكاب قيما ছিল। অথৎি "সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলারই যিনি তাঁর বাল্যর উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং যিনি এতে কোন অসংগতি রাথেননি, বরং একে তিনি করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত" (সূরা কাহ্ফঃ ১)

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, ধানা শব্দের পাঠ নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মতবিরাধ আছে। কেউ শব্দিটিকে ধানা (আলিফ ব্যতীত), কেউ ধানা (যের বিশিষ্ট কাফ-এর সাথে) এবং কেউ ধানা (যের বিশিষ্ট কাফ-এর সাথে) ও পড়ে থাকেন। এসব কিরাআত ঘাদের থেকে বিশিত আছে তাদের রিওয়ায়েতগুলো বিস্তারিত ভাবে আমি কিরাআতের কিতাবে উল্লেখ করেছি। সেখানে আমার মনোনীত কিরাআতের উপর আলোকপাত করার সাথে সাথে এর বিশ্বন্ধতার কারণ্টিও সংক্ষণিভাবে বলে দিয়েছি। স্বতরাং এখানে তার প্রনরাবৃত্তি করার কোন প্রেয়জন মনে করছি নাম

কারণ এখানে ক্রেআন শ্রীফেব পাঠ প্রতি নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য হল আল-ক্রেআনের আয়াতসম্থের সহজ ও স্রল হ্যাখ্যা পেশ করা ১

আরবী ভাষার পারদর্শী সকল জানী ব্যক্তিই এ বিষয়ে একমত যে. এনি (মালিক) শব্দটি এনি (ম্ল্ক) থেকে এবং এনি শব্দটি এনি (মিল্ক) থেকে উভ্ভে হয়েছে। অতএব আয়াতটিকে যারা এনি এনি পড়েন ভাদের কিরাআত অনুসারে আয়াতটির ব্যাখ্যা হল, "প্রতিদান দিবসের নিরহকাশ আধিপত্য একমাত আলাহা ভাআলার। এতে স্থিত জগতের কারো বিন্দ্মাত দখল নেই। এই প্থিবীর ব্বেক যারা ইতিশ্রেইনির জনের বৈশাসনকে প্রতিভঠা করে রেখেছিল, যারা ক্ষমতার ব্যাপারে আলাহার প্রতিবিদ্যালয়েন করত এবং যারা শ্রেভিষ, মাহাত্মা, ক্ষমতা এবং একছের আধিপত্যের ক্ষেত্রে আলাহার প্রতিবিদ্যাকাতি করার ধ্টিতা প্রদর্শন করত-অভঃপর ক্মফল দিবসে আলাহার সাথে সাকাত হওলার পর নিশ্চিতভাবে ভারা উপলব্ধি করবে যে, ভারা নিতান্তই হনি-ভুছে এবং ক্ষমতা, শক্তি, শ্রেভিছ ও সন্মান একমাত্র আলাহার জন্য ভাবের জন্য কিংবা অন্য কারো জন্য আনে নায়। যেমন আলাহা পাক ক্রজানন্ল করীনে ইরশাদ করেছেন ঃ

"যেদিন মান্য (কৰর থেকে) বের হয়ে পড়বে, সেবিন আলাহ্র নিকট তাদের কোন কিছাই গোপন থাকবে না। আলকের দিনের কর্ড কার? আলাহা পাকেরই যিনি এক, পরাত্যশালী"—(স্রো মর্মিন ঃ ১৬)। উল্লিখিত আলাতে আলাহা পাক আমাদেরকে এই মর্মেই সংবাদ দিয়েছেন যে, বিচার দিনে তিনিই হবেন একক ক্ষমতার অধিকারী, দ্বিন্নার বাদশাহাগণ নয়, যারা কর্মফল দিবসে দ্বিন্নাভ্যন্ত এবং ক্ষমতারার হয়ে লাঞ্জিত, অপমানিত এবং ক্ষতিগ্রন্ত হবে চরম ভাবে।

মারা আয়াতটিকে ماليك بيوم البدين পড়েন, তাদের পঠনরীতি অনুসারে আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে হ্যরত ইব্ন আন্যাস (রা) থেকে বণি আছে যে, তিনি বলেন, بالبيك ييوم البدين 'কম'-ফল দিবসের মালিক' বলে এমন এক দিনকে ব্যোন্হয়েছে—যে দিনের বিচারকারে আল্লাহ্র সাথে আর কেট শ্রীক থাকবে না— যেমনটি দুনিয়ার বাদশাহদের বেলায় হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি পরপর নিশোক্ত আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করেন ঃ

- (২) وخشعت الأصوات للسرحين দরাময়ের সামনে সকল শব্দ শুব্দ হয়ে যাবে—(স্রা তহাঃ ১০৮)।
- (৩) ولا يشفعون الالمين ارتضى المراب তারা সম্পারিশ করে কেবল এ সগন্ত লোকের জন্য যাদের প্রতি তিনি সমূহট (সারা আল-আন্বিরা: ২৮)।

হ্মাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের উলিখিত দুটো পঠন পদ্ধতি এবং দুটো বাখার মধ্যে প্রথমটিকেই আমি সঠিক এবং উত্তম বলে মনে করছি। আর তা হচ্ছে, ঐ সমস্ত লোকদের কিরাআত ষারা শব্দটিকে এনি পড়ে থাকেন ষা ব্যবহৃত হয় এনি এর অথে । উক্ত কিরাআতকে প্রাধান্য দেয়ার যোক্তিকতা হচ্ছে এই যে, এ কিরাআতে আল্লাহ্র একক কত্ছের স্বীকৃতি দেরার মাথে আল্লাহ্র একছে সার্বভৌমতের স্বীকৃতিও বিদ্যান আছে। অধিকতু এনি শব্দটি এনি এর তুলনার অধিক শ্রেটিকের অধিকারী। কেননা আমরা সকলেই জানি যে, যিনি এনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তিনি এনি স্বজাধিকারী ও বটে। তবে স্ব এনি কির্লিধিকারী) এনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, বরং কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও স্বজাধিকারী হতে পারেন।

অতঃপর ইমাম তাবারী বলেন, আলাহ তা আলা را الدين الرحين الر

যেহেতু আল্লাহ তাআলা رب العالم এর দারা তাঁর কতৃতি আধিপত্য এবং ক্ষমতার কথা বালাদের জানিয়ে নিংয়ছেন প্রেই, তাই এখন আলাহ্র গ্ণেবাচক নামসম্হের থেকে এমন নামই উল্লেখ করা উচিং যা رب العالم من الرحدن الرحين الرحين عن عنون العامية কাছাকাছি সংযুক্ত থাকা সত্তে এদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে না। কারণ আল্লাহ্র হিক্মতই প্রকৃত হিক্মত যার কোন ন্যীর নেই।

وب العالمين والعالمين وا

বলে আল্লাহ্রে ইহকাল্লীন প্রভূত্বকেই ব্রেথান হয়েছে, পরকাল্লীন প্রভূত্বকেই ব্রেথান হয়েছে, পরকাল্লীন প্রভূত্ব নয়—তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে একথা বলে দেয়ার যে, যেসনিভাবে তিনি ইহকাল্লে জগংসমহের মালিক। আর একথাটিই প্রকাশ করেছেন তিনি ত্রিন ত্রিন ত্রিন ত্রিন তার করাটিই প্রকাশ করেছেন তিনি ত্রিন ত্রিন ত্রিন ত্রিন তার করাটিই প্রকাশ করেছেন তিনি ত্রিন ত্রিন ত্রিন তার করাল করেছিন তিত্তিক প্রয়াণাদি ব্যতীত এহেন সদেহ পোষ্ণকারী ব্যক্তির সদেহ যদি সঠিক হয় যে, ورو المارو الما

বাক্যাংশটি নামিল হতিয়ার পর যে সব আলমের স্থিট হয়েছে তিনি এগ্লোর রব নন। এ কথা অত্যন্ত নিভ্লৈ এবং সবজিন দ্বীকৃত যে, প্রত্যেক যুগের স্থিট তার প্রবর্তী যুগের স্থিট থেকে সম্প্রি র্পে আলাদা থাকে, এতদসত্তে কোন নিবেধি ব্যক্তি যদি আমার প্রেবিতাঁ বক্তব্যকে ব্রেবেতানা পারে তবে তার মনের রুদ্ধ দরজা উম্মোচিত করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতথানা পেশ করছি। আলাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

'আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কতৃছি ও নগ্ওয়াত দান করেছিলাম, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরন দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর—'' (সর্রা আল-জাসিয়াহঃ ১৬)।

এতে স্পেটভাবে ব্যা যাছে যে, প্রত্যেক য্থের স্থি তার পরবর্ষী যুগের স্থি থেকে সম্প্রি-রুপে আলানা এবং স্বতক স্বকীয়তা নিয়ে বিদ্যান থাকে। কেননা আলাহা রবন্ন আলামীন উদ্মাতে ودوم سره وه وم سره وه وم سره وه وم سره وموم سره

'তোমরাই শ্রেণ্ঠ উদ্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবিভবি (স্রা আল-ইমরান: ১১০)। এতে পরিদকার ভাবে বৃঝা যাছে যে, বনী ইসরাঈল যেহেতু আ্মাদের নবীকে তংঞালে অদ্বীকার করেছে এবং মিথ্যাবাদী বলেছে, তাই তারা শ্রেণ্ঠ উদ্মাত কদিনকালেও হতে পারে না। তবে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কিয়ামত প্র্যন্ত উদ্মাত তারাই যারা আল্লাহ্তি বিশ্বাসী এবং হ্ষরত মহোদ্মাদ সাল্লালাহ্য আলাইছি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথের অন্সারী, তারা নয় যারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং বিহুতে হ্য়েছে তার প্রদর্শিত পথ হতে।

সমসাময়িক বিশ্বের রব, সর্বকাল এবং সকল বিশ্বের জন্য তিনি রব নন نامال والمالية والما

وَمَ الْدَنَى عَمِلُكُ الْوَامِدَ عَوْمِ الْدَيْنِ وَمَ الْمَالِمُونِ وَمَ الْمَالِمُونِ وَمَ الْمَالِمُونِ وَمَ الْمَالِمُونِ وَمَ الْمَالِمُونِ وَمَا الْمَالُونِ وَمَا الْمَالُونِ وَمَا الْمَالِمُونِ وَمَا الْمَالِمُونِ وَمَا الْمَالُونِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الْمَالُونِ وَمَا الْمَالُونِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الْمَالُونِ وَمَا الْمَالُونِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الْمَالُونِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الْمَالُونِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ وَمَالِمُوالْمِنْ وَمَالِمُونِ وَمَالِمُونِ وَمَالُونِ وَمَالُونِ وَمَالِمُونِ وَمَالِمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِيْرُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَالِمُونِ وَمِنْ و

याता आशाकिरिक الديم الديم الديم الديم (ديماء) अदर म्द्र'आत ( ديماء) উদ্দেশ্যেই পড়ে থাকেন। তাদের পঠনরীতি অন্সারে মলে আয়াতিটি হবে يا مالك يروم الدين হে কম ফল দির্বসের মালিক)। যেমন اعرض عن هذا ব্যাখ্যা করা হয় عن هذا ব্যাখ্যা করা হয় دوسف ا عرض عن هذا

আরব ক্বিদের ক্বিতায়ও এর অনেক উদাহরণ বিদ্যোন রয়েছে। যেমন বনী আসাদের জনৈক ক্রিবলেছেনঃ

এখানে عرج বলে عا جرز উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমনিভাবে অপর এক কবি বলেছেন ঃ

এখানে الدان الدين এর পাবে এক টি الدين সাবোধন সাচক শব্দ উহা আছে। ইয়াম আবা জাফর তাবারী (র: বলেন, পকান্তরে লোকটি الدين الدين এন এন এবর দিয়ে এক দার্ন জটিল তায় নিপতিত হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন. الدين الدين এর এন এর এ খবর না দিয়ে যদি যের দিয়ে পড়া হয় তাহলে পাবে ভান্তর কোন করেছেন। এর এনএর যে ব্যাখ্যা শেশ করা হয়েছে এ ব্যাখ্যার সাথে الدين الدين الدين الدين আবা কান সাম্প্রস্তই অবশিদ্ধ থাকছে না। তাই উপায় খ্জে না পেয়ে তিনি عبور الدين الدين

তবে তিনি যদি স্বার প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাতি অন্ধাবন করতে পারতেন এবং জানতেন যে, বিশালিক ক্রেডি পারতেন এবং জানতেন যে, বিশালিক ক্রেডি (থেকে প্রে স্বাটি) তিলাওরাত করার জন্য আলাহ্র পদ হতে বান্দার প্রতি নিদেশি রয়েছে, যা আমি প্রে হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর স্তে উল্লেখ করেছি যে, হয়রত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম আলাহ্র পঞ্চ হতে নবী করীম সাল্লাল্ডাই আলাইহি উল্লামালামকে বললেন:

قبل يها محمد الحمل به رب المعالمين به البرحمن الرحيم · مالك يسلم ألدين وقل ايضار ينا محمد ايساك تسعيد وايساك تستسعين – (হে মাহাম্মাদ! বলান, প্রশংসা মারই আলোহার জন্য যিনি বিশ্বলগতের প্রতিপালক, যিনি প্রম্ দ্যালা ও দাতা, কমফিল দিবসের মালিক। হে মাহাম্মাদ! পান্নরায় বলান, আগরা শাধে তোমারই ইবাদত করি এবং শাধে তোমারই সাহায্য চাই)।

আনিকত্ব আরবদের একটি প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোন কিছা বর্ণনা করেন বা যাকে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা বর্ণনা করার নির্দেশ দেন তখন তারা বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করেন। যথা خطاب (মধ্যম প্রের্ব) থেকে بالنب (মধ্যম প্রের্ব)-এর দিকে কিংবা خطاب (মধ্যম প্রের্ব)-এর দিকে কিংবা خطاب থেকে থাকেন জারুর্ব)-এর কিনে করেন। বেনন তারা কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকেন عالما يوم الدين ইত্যাদি। তাহলে উক্ত ব্যক্তি বিশ্ব دوم الدين يوم الدين হত্যাদি। তাহলে উক্ত ব্যক্তি ব্যক্তি ব্যক্তি এন

وم الدين وم الدين এনা এন এর এন যের দিয়ে পড়ে পা্নরায় اياك نجود বলে خطاب বলে خطاب বলে الدين হওরার দৃষ্টান্ত ও বিরল নয়। আরবী বাক্যে আবা্ কাবীর হা্যালীর কবিতায়ও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে ঃ

কবিতার প্রথমাংশে خاله নাম পর্র্ব উল্লেখ থাকা সত্ত্তে কবিতার শেষাংশে خاله নাম প্র্বৃব উল্লেখ থাকা সত্ত্তে কবিতার শেষাংশে وبواض وجهائه বা মধ্যম প্রের্যের দিকেই প্রত্যাবতনি করেছেন। অন্রর্থ ভাবে লাবীদ ইব্ন রাবীআ বলেছেন:

এথানেও الغدفس नाम পারেছে সম্পরেণ সংবাদ দেওরার পর কবি الغدفس दा মধ্যম পারেছেবর প্রতি ধাবিত হরে কাব্য রীতিতে নাতুনছের সংযোজন করেছেন।

অনুরুপ পাঠ প্রক্রিয়া স্বাধিক সতা ও নিখ্তভাবে প্রমাণিত আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে:

"এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং অন্কেল বাতাসে এগ্লো যখন তাদের নিয়ে বয়ে চলে..." (স্রো ইউন্স : ২২)।

উল্লেখিত আয়াতে প্রথমে কেন্টা বিলে সংশ্বাধন স্টক ক্রিয়া ব্যবহার করার পর কিন্দু - - - - - - ক্রিয়া ব্যবহার করার পর কিন্দু - - - - - ক্রিয়া পরে হরে কিন্দু - - - - ক্রিয়া করিব করা হরেছে। আরবী কবিতা এবং আরবী বাক্যের মাঝে এ ধরনের পাঠ প্রক্রিয়া পরিবর্তানের অসংখ্য ও অগণিত উদাহরণ বিদ্যুমান রয়েছে। স্বগ্রেলা এখানে সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়। তবে ব্লিয়মান জ্ঞানী জনের জন্য—এ কটি উদাহরণই যথেণ্ট বলে মনে করিছি।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্থপন্টভাবে একথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, الديد الديد এন এর এনএ যবর দিয়ে পড়া শা্দ্ধ নয়। এ বিষয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ও বিদদ্ধ আলোমগণ সকলেই একমত।

- १-५-७ वा वावा

ইমাম আবা জাফর তাবারী (র) বলেন, ান্থ-া শ্বদটি এখানে হিসাব-নিকাশ এবং কম ফল প্রদানের অথে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অথে শ্বদটি বহুলে ব্যবহৃত বিধায় আরবের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকও তা ক্ষেত্র বিশেষে এ অথেই প্রয়াগ করেছেন। যেমন কবি কা'ব ইবন জাআয়ল বলেছেন,

্যখন তারা আমাদের গুতি বশু নিকেপ করে তখন আমরাও তাবের প্রতি বশু নিকেপ করি তার। যেমন্ আমাদের ঋণ দের, আমরাও তেমন তাবের প্রতিদান দেই)। অপর এক কবি বলেছেনঃ

(জেনে রাখ এবং বিশ্বাস কর, তোমার ফমতা চিরভ্যোী নয় এবং এও জেনে নাও, যেমন কম তিমন ফল)। আল-করুর আনেও ১৯-১১ শ্বন্টি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

"না, কখনো নয় লোমরা তো কর্মকল বিষয়কে অংশীকার কর। আংশাই আছে ভোমাদের উপর ভুলুবিধায়কগণ (স্বাইনফিতার ঃ ৯)।" (অথাং অবশাই ভোমাদের ক্মের প্রেণান্স্ত্থ পরিসংখ্যান নেয়া হবে)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন, فيلو ان كنت عن فيلو دين ان كنت المولاة "অতঃপর যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ না হ্বারই হল্ল"—(স্রা ওয়া হলাঃ ৮৬)।

প্রতিদান এবং হিসাব-নিকাশ ব্যতীত السلايل শ্বেণর আরো বহু অর্থা আছে যথাস্থানে তা বিস্থারিত ভাবে উল্লেখ করব ইন্শাআ্রাহা।

ট-২-ট-২ -এর ব্যাস্থার আমি যা কিঃনু বলেছি প্রবিতী তাফসীরকারদের থেকেও অন্রেপ ব্যাখ্যা খণিতি আছে। উদাহরণ দ্বর্প কয়েকটি আছার (হাদীস) নিশেন পেশ করলাম ঃ

عن "الضخاك عن عبد الله بن عباس (يدوم الديمن) تمال يدوم حساب التخلائيق وهو يدوم الآدات عن عبد الله بن عباس أو م يدوم الآداات يديدنهم باعمالهم ان خورا فيخبر وان شرافشر الابتن عنفاءنه فالادر أو م قدم قال (الاله التخلق والدر) -

"ইমাম দাহ্ছাক হয়রত ইব্ন আশ্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি يوم المدين এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, عرم المدين হল স্থিতি জগতের হিসাব নিকাশের দিন। অথিং কিয়ায়তের দিন—যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুপাতে ফল দেয়া হবে। যদি তাদের কাজ কলাণকর হয় তাহলে প্রতিদ্দিব হবে কল্যাণকর। আর যদি তাদের কাজ অ্কল্যাণকর হয় তাহলে প্রতিদানও অকল্যাণকর হবে।

তবে আল্লাহ যদি কাউকে ক্ষমা করে দেন—তা স্বতঃগ্র কথা, তাঁর আদেশই চুড়োভ আদেশ। অতঃপ্র তিনি পাঠ করলেন, 'জেনে রাখ, স্থিতিও তাঁর, আদেশও চল্বে তাঁর।"

عن أبن مسعود وعن نياس من أصحاب النيهي صلى الله عامله و سلم ماليك يوم الدين هو دوم الحساب -

"হ্যরত ইব্ন মাস্ট্র (রা) এবং রস্ল্লাহ সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালামের কতিপ্র সাহাবী থেকে বণিতি আছে যে, عدم اللين طالعة বলে বিচার দিবসকেই ব্যোনো হংগছে।"

عن قة ادة في قدوله ( مالك يدوم الدين ) قال بدوم يدين الله العراد باعمالهم

"হযরত কাতাদা (র) يـوم الدين সম্প্রেক বলেছেন, يـوم الدين হল ঐ দিন—যেদিন আল্লাই তাঁর বান্দাদের কাজের বিনিমন্ন দান করবেন।"

هن ابن جريب (ماللك يدوم الديدن) قال يدوم يدان الناس بالتعساب ــ

"হযরত ইব্ন জারায়জ (র) ماليك يوم الدين সম্পরে বলেছেন, যেদিন হিসাব জানুপাতে মানুষের প্রতিদান দেয়া হবে—ঐ দিনকেই يوم اللين বলে অভিহ্ ত করা হয়েছে।"

ع مردو مع مرد مد مو إياك لمعيد وإيالك لستنعين

# আমরা শুধু ভোমারই ইবাদত করি এবং শুধু ভোমারই সাহায় চাই

ইমাম আব্ জাফর ভাবারী (র) বলেন, ২০-২- ৫ ২ -এর ব্যাখ্যা হল - ১০-৯-১ ৫ ১ বিলেন ১০-২-১ ৫ ১ বিলেন ১০-২-১ ৫ ১ বিলেন ১০-২-১ ৫ ১ বিলেন ১০-২-১ ৫ ১ বিলেন ১ বিলেন প্রতিপালক ৷ তিমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য নর, বরং তোমার প্রভূত্বের স্বীকৃতি দেয়ার জাই আমরা কেবল ভোসারই কাছে বিনীত হই এবং ভোমারই কাছে আমাদের দীনতা-হীনতা আর অসহায়তার কথা প্রকাশ করি।

উপরোল্লিখিত ঝাখারে সমর্থনে ইমাম তাবারী (র) হয়রত ইব্ন আব্রাস (রা)-এর স্ত্রে বণিতি একটি হাদীস পেশ করেছেনঃ

عن ابين عباس قال قال جيبرييل لمحمد صلى الله عليمه و سلم قبل يدا محمد ايداك لـمهد ايداك لـمهد ايداك لـمهد

'হ্যরত ইব ন আব্বাস (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেন হ্যরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম হ্যরত মাহাম্মাদ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালামকে বললেন হে মাহাম্মাদ ! বলান করি এনা এনা আমরা শাধা তোমারই ইবাদত করি। হে আমাদের প্রভা! আমরা একান্ত ভাবে তোমার একছ বর্ণনা করি, তোমাকে ভর করি এবং তোমার (সাহাযা পাওয়ার) আশা রাখি এবং তামি ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না এবং কারো উপর ভরসাও রাখি না।'' হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রাণ-এর এই বক্তবা আমার ব্যাখ্যারই প্রশিক্ষ সমর্থন জ্ঞাপক। তবে আর ব্বের নিকট ইবাদতের মাল মগ্র হেহেতু দীনতা. হীনতা এবং বিল্লতী—তাই আমি করে বিশ্বাহার প্রাথ্যার

উল্লেখ করেছি অথচ خوف ورجاء ভয় ও আশা, দীনতা, হীনতা ও যিল্লতীর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এ কারণেই অধিক দলিত পথকে বলা হয় الطرياق المذاليل

অনুর্পভাবে আরবের স্প্রিসদ্ধ কবি اراسة بدن المعبد বলেছেন,

المهارى همقاقا فماجميات والمبهعت وظميمها وظهمها فدوق دور معميد

এখানে المذلل المواو অথ হল রাস্তা এবং المدراو অথ হল و অথ হল المدرال المواو अথ হল রাস্তা এবং المدرال المواو و অথ হল المدرال المواو و अधांकरम বাহন কাষে ব্যবহৃত بالمواو و কত্তি লা হিত্ত হয়, তাই ক্রীতদাসকেও বলা হয় المعبدات تيال تيان হল এ ব্যাপারে আরবী সাহিত্যেও অসংখ্য প্রমাণ রুদেছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। নম্নাম্বর্প আমি যা উল্লেখ করেছি তা ইনশাআল্লাহ ব্লিমানদের জনা যথেষ্ট হবে।

ুল্ল-ক্র-: এমি - এর ব্যাখ্যার ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল :

والها في ربينا فستعيين على عبادة نا الماك وطاعبة نا لك وقى المورنا كيالها لا احد سواك اذكان من يبكنفر بلك يستعين في الدوره معيوده الذي يعيده من الاوثمان دونيك و نعن بلك نستعين في جميد المورنا مخلصين ليك البعيادة

"হে আমাদের প্রতিপালক! আনাদের সকল কাজে আমাদের ইবানত ও আন্গতোর মাধামে আমরা শৃধ্ তোমারই সাহায্য চাই। তোমাকে যারা অদ্বীকার করে তারা যেহেতু তাদের আরাধা প্রতিমাগ্রেলার নিকট সাহায্য প্রথিনা করে তাই একনিষ্ঠতাবে তোমার ইবানত করতঃ আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই। উপরোজ ব্যাখ্যার সপক্ষে ইমাম তাবারী (র) নিম্ন বর্ণিত হাদীসখানা পেশ করেনঃ

هن عبد الله بن عباس (و ايداك نسة عدين) قال ايان نست عدين على طاعتك و على اورنا كنها .

উত্তর ঃ ইমাম তাবারী র) বলেন, প্রশনকারী আয়াতের ব্যাখ্যায় যে অর্থ গ্রহণ করেছেন মূলত আয়াতের অর্থ তা নয়। কারণ আল্লাহ্র যথাযথ আন্গত্য করার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনাকারী মূমিন দা ঈ মূলতঃ ভবিষ্যত জীবনে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সূহঠা ভাবে আঞ্জাম দেয়ার জনাই আলাহ্র নিকট সাহায্য চায়, বিগত জীবনের কার্যাদি এবং কৃত নেক আমলের জন্য নয়। প্রতিপালকের

নিকট এ ধরনের সাহাষ্য চাওয়া বান্দার জন্য বৈধ, কেননা আলাহ্ তাআলা বান্দার উপর যে সমন্ত ফারা-য়েয় নিধারণ করেছেন এবং যে সমন্ত ইবাদতের দায়িত্বভার অর্থণ করেছেন এগ্রলো আদায় করার জন্য অঙ্গ-প্রত্যাদে যোগ্যতা স্থান্টি করার পাশাপাশি বালাদেরকে প্রাথিতি বহুসমূহে প্রদান করা নিঃসল্দেহে আল্লাহার বিশেষ অনুগ্রহ এবং অপ্রিস্থিম দলা। আল্লাহ যদি তার কোন বান্দাকে তার অবাধ্যতা এবং ইলাহীর প্রেম থেকে বিম্থতার ফলে গ্রীয় অনুগ্রহ হতে বণিত করে দেন অথবা তিনি যদি কারো প্রতি তার আনুগত্য এবং প্রেমের চরম পরাকাষ্টা প্রদর্শনের ফলে গ্রীয় অনুগ্রহের দার উম্মোচন করে দেন ভাছতো এতে তাঁর ব্যবস্থাপনায় কোন গুকার হুটি এবং নিদেশিনামায় বিন্দু মাত অবিচার হওয়ারও সন্তাবনা নেই। এসব সত্ত্বেও আল্লাহার আনুগত্য করার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করার জনা আলাহা কতাকি বাদবাদেরকে আবেশ করা এবং আলাহার হাকামের যথাথতা অন্ধাবনে মুখ থাতিরা অসম্থ ও হতে পারে। এতে অন্বাভাবিকতার কিছা নেই। অধিকমু উদ্ধৃত আয়াতে আলাহা তাঁর বান্দাবেরকে أياك نـ مدود واياك نه الماك نه الما নিদেশি দিয়েছেন এতে প্রশ্নকারী ব্যক্তিদের উত্থাপিত অভিযোগের দ্রাভির স্কুপ্রত প্রমাণাদি বিদ্যামান রয়েছে এবং বিদ্যান রয়েছে তাফ্সীরের প্রবক্তা কাদারিয়াদের ভাত আকীদার জলেন্ত নিদর্শন— যারা কাজ করা বা না করার ব্য়পারে যোগ্যতা এবং সহযোগিতা প্রদান করার প্রে আল্লাহ্ কত্কি বালাদের প্রতি কোন নিদেশি দেয়া কিংবা কোন দায়িত অপণ করাকে অসম্ভব এবং অযোজিক বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি তাই হয়, বেদন তারা বলেছেন, তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে আলাহ্র নিকট হতে সাহায্য লাভের আকর্ষণ এবং অনুপ্রেরণাটি সম্পূর্ণভাবে বিনন্ট হয়ে যাবে। কারণ তাদের মতান্সারে আলাহ্র পাক্ষ হতে আদেশ, নিষেধ এবং দারিত্ব অপণি করার পর—বালাকে সাহায্য করা আলাহ্র জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, চাই বালা সাহায্য প্রার্থনা কর্ক অথবা না কর্ক, এমনকি তাদের দ্ভিউভদী হিসাবে সাহায্য না করা জ্লেনেরই নামান্তর। তাদের কথান্পাতে যে ব্যক্তি ভেন্ন দ্ভিউভদী হিসাবে সাহায্য না করা জ্লেনেরই নামান্তর। তাদের কথান্পাতে যে ব্যক্তি ভিন্ন তার প্রতি জ্লেন্ম না করেন। আথ্চ পর্শির্রী ম্সলিম বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বজ্ঞা চারের যেন তিনি তার প্রতি জ্লেন্ম না করেন। আথ্চ পর্শির্রী ম্সলিম বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বজ্ঞা এবং হিন্ এম হন্ম বিশ্বজ্ঞাণের এবং হিন্ এম হন্ম বিশ্বজ্ঞাণের এবং হিন্ এম হন্ম বিশ্বজ্ঞাণের এবং হিন্ এম হাম তারের জন্য স্কুপণ্ট প্রমাণ। কারণ তাদের বক্তবান্সারে দ্বার্থহীন অভিব্যক্তি উপরোক্ত মতহাদের লাভির জন্য স্কুপণ্ট প্রমাণ। কারণ তাদের বক্তবান্সারে দ্বার্থহীন বক্তার কথা বিশ্বজ্ঞাহ্। আমাদের প্রতি সাহায্য বন্ধ করেনা, যা বন্ধ করা তোমার পক্ষে জ্লেমেরই শামিল)।

বিদ প্রশন করা হয় যে, 'ইবাদত' আল্লাহ্পাকের সাহায্য দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং عبل عبادة এনি والمحافظة المناك المعنون عبادة عنونا الماك المعنون عبادة الماك المعنون معرود تحدم والماك المعنون معرود تحدم والماك المعنون معرود تعدم الماك المعنون الماكن المعنون المعنون الماكن المعنون المعنون الماكن المعنون المعنون الماكن المعنون الماكن المعنون المعن

উত্তরঃ এ কথা সবজনবিদিত যে বালা ইবাদতের স্যোগ তখনই পায় যখন সে আলাহ্র পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, এবং বালা ততক্ষণ প্যান্ত আবেদের প্যায়ে উন্নীত হতে পারে না, যতক্ষণ প্যান্ত সে আলাহ্র পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্ত না হয়। আর এ কথাও সত্য যে, ইবাদত সংঘটিত হওয়াকালীন স্থায়েই সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় আলাহ্র পক্ষ হতে। স্তরাং প্রপির সকল অবস্থাই এখানে একই প্যায়িভুক্ত, বিশ্ব কিন্তা কিলে এখানে কোন জাটিলতা স্থিত হয় না। যেমন কোন জাটিলতা নৈই নিন্নবর্ণিত আরবদের কথিত বাকাসমহহে, যেমনিভাবে এ৯০০। المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد ( বখন সে তোমার প্রয়েজন মিটিয়ে দিল, তখন সে তোমার প্রয়েজন প্রণে সহায়তা করল) এবং المحدد ال

সন্তরাং এটি এটি বিশ্ব করে বিশ্ব করি আন্তর আমরা তোমার ইবাদত করি, অত্তর তোমার ইবাদতে আমাদেরকে সাহায্য কর ) এবং এটি এটি বিশ্ব এটি এটি করি আলাহ্, আমাদেরকে তোমার ইবাদতে সাহায্য কর, আমরা তোমার ইবাদতকারী)—উভয়ভাবেই বাক্য ব্যবহার করা ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিক্ট বৈধ।

ইমাম আবা জাফর তাবারী (র) বলেন, কতিপায় অজ্ঞ বাজি মনে করেছে যে, শব্দগত দিক থেকে যদিও معتمل العاكد تعميد (প্রের) বেমন কবি ইমর্টেল কায়স বলেছেন :

কবিতার বিতীয় চরণে মলে عوارت হল الملك و له الله كثورا و له الله و المال و له الله و المال و له الله و المال و المال و المال و المال و المال و المال المال المال و المال الم

এ অহেতুক ধারণা নিরসন কলেপ ইমাম তাবারী(র) বলেন, আয়াতটি এক দিকে যেনন্দ্রটা ও তার হার বার থেকে মালে, এমনিভাবে কবি ইমর্টল কায়সের কবিতার সাথেও এর কোন সম্বদ্ধ নেই। কারন, স্বলগ সম্প্রমান্থের জন্য যথেন্ট হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো সে অধিক সম্প্রদের অনের্বার বান্ত হয়ে পড়ে। এতে ব্রামাছে যে, প্রেল্লেন পরিমাণ মাল বিদ্যানা থাকার ফলে অধিক উপার্জ নে আর্মিয়োগ করা বর্জনীয় নয়। যদি এমন হত তাহলে উহাকে ঐ ইবাদতের নজীর এবং সদৃশ বলে ধরে নেয়া যেত, যার অন্তিছের সাথে ইন্টেন্ড অনিত্র এবং সদৃশ বলে ধরে নেয়া যেত, যার অন্তিছের সাথে ইন্টেন্ড অনিত্র অবার করে করি এবং সাক্ষ যার অন্তিছ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিক ভুশব্ব দ্টো যেহেতু একটি অপর্টির জন্য ১০ বা নিদেশিক নয়, তাই শব্দ দ্টো থেকে প্রথমোক্ত শব্দটি যথান্থানে বিশ্তি আছে—এ কথা মেনে নেয়ার মাঝেই নিহিত আছে বাকোর বিশ্বেতা। স্ত্রাং ধারণাকারীর এ ধারণা অহেতুক, অবান্তব এবং অম্লেক।

বৃদি কেউ প্রশন করে যে, ১৯-৯-:-এর সাথে এ।। উল্লেখ আছে এতদসত্ত্বেও نهم এর সাথে উক্ত

শ্বদ্টিকে প্রনর্ক্রেখ করার কার্ণ কি ? محبود (উপাস্য) এবং حستمان (সাহাষ্ট্রকারী) যেহেতু একই সন্তা তাই বাক্যটিতে এটি শ্বদ্টিকে প্রনর্জেখ না করে কেন বলা হল না المالة শ্বদ্টিকে প্রনর্জেখ না করে কেন বলা হল না

ত্তর—ইনাম আব্ জাফর তাবারী(র) বলেন, العام الده আর্থিত এই আব্যাতি এ এই যা কিয়া পদের শেষে ব্যবহৃত হলে কিয়া পদের সাথে (এখানে المعالية এর সাথে) সংযুক্ত থাকে। এবং এ শ্বদতি এ المعالية হয়েছে। المعالية হয়েছে। المعالية একক অক্ষর কিল্ডিইন্টের আরবী ভাষায় নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে অনেক সময় এ এই অব্যাতি থানে এর স্থলাভিন্তিক হয়ে শংশ্বর প্রথমেও ব্যবহৃত হয়, এটি আর্মিটি থেছেতু المعالية এবং অব্যাতি যথনে ব্যবহৃত হয়, তাই এই অব্যাতি যথন কিয়াপদের (একা এবং এককভাবে হলে তা কিয়াপদে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাই এই অব্যাতি যথন কিয়াপদের (একা) পরে ব্যবহৃত হবে তথন তার জন্য সমীচীন হ'ল সংশ্লিণ্ট কিয়ার শেষে প্রের্লিথিত হওয়া, তাই الماهم المعالية ونسته المعالية ونسته المعالية المعالية ونسته المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية ونسته المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية ونسته المعالية ا

কোন কোন স্বল্প জ্ঞান স্প্র হাজি ایاك এর পর ایاك এর পর ایاك এর শ্রনটি প্নের্জেথ করাকে 'আদা ইব্ন যায়দ আল 'আবাদী এবং আলা হাসদানীর কবিভাদ্যের সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে,

উক্ত কবিতাদ্বয়ে বেমনিভাবে ್ಲು-। শব্দটিকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এমনি ভাবেই পন্নর্লেখ করা হয়েছে ಆಟ-॥ শব্দটিকে।

ইমান আবা জাফর তাবারী (র) উক্ত নহকে উপেক্ষা করে বলেন যে, এনি শব্দে ্না-তর সাথে তুলনা করা চরম বোকামী ব্যতীত আর কিছ্ই নয়। কারণ এনি এনন একটি শব্দ যা সংশ্লিণ্ট ক্রিয়াপদের সাথে প্নরন্তির দাবী রাখে —যার আলোচনা প্রে বিদ্যুত হয়েছে। তবে ত্না শ্বেদর ব্যবহার বিধি হল স্বত্ন। কেননা ত্না শ্বেদটি কোথাও এক না এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় না; বরং সর্বদাই তাদ্ ই না এর মাঝে ব্যবহৃত হয়। অগত্যা যদি উহাদ্ ই না থেকে কোন এক না এর সাথে ব্যবহৃত হয় তাহলে ত্না ব্যবহৃত বাক্যটি লি লি তাল করে দার্ণ দ্বেধিয় ইরে পড়ে। যেমন কেউ যদি বলে, ভানা ভানা গ্রেম্ব বাক্যাত বাক্যটি ক্রাণ করে তার অভাবে বাক্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পকান্তরে যদি কেই এনি নি নি নি দাবী করে তার অভাবে বাক্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পকান্তরে যদি কেই এনি নি নি নি নি নি কা তাহলে বাক্যটি প্রে হ্রে। অতএব ব্রুয়া যাচেছ যে, যে সমন্ত শব্দ কন্তি তার সংশ্লিণ্ট ক্রিয়া পদের সাথে পন্নর্লেথ হওয়াই উচিত। উপরোক্ত আলোচনার আমি এটা এবং ত্না শ্বেদ্বের মাঝে বিদ্যান প্রথিক্য সম্প্রক সাধ্যান্স্যারে আলোচনা করেছি।

اهد لا الصرال المستقيم

#### আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

ইমাম আবা জা'ফর তাবারী (র) বলেন, তেন্দ্রন্থী বিল্লা । এই এর অর্থ হল وفيقنا لله وأستا المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل (হে আলাহ্। আমানেরকে সরল পথের উপর অবিচল থাকার তওঁকীক দিন)। এ মর্মে হয়রত ইবান আক্ষাস (রা)-এর সাহে একটি হাদীসত্ত বণিতি আছে।

তিনি বলেছেন, "একদা হ্যরত জিবরাঈল (আ) রস্ল্লেহ সাল্লালহ্ আলাইহি তিয়া সাল্লামকে লক্য করে বললেন, হে মহান্দাদ (স)! বল্ন, ক্রান্দান নিল্লাহ্ আলাহ্ হ্যরত ইব্ন আব্বাস রা) বলেন, এর অর্থ হল ও ৬ । এ০০০ ৯০০০ । অর্থ তথি হে আল্লাহ্! আ্লাদেরকে হিদায়াতের পথ বাতলিয়ে দিন। ইল্হাম-এর অর্থ ই হল আলাহ্র পক হতে সাম্প্রা দান করা। যেসন আমি এ সন্পর্কে প্রের্থ করেছি। আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত আয়াত ত্রুত্র এন্টা -এর মতই। অর্থাণ এ আয়াতে বিশেষভাবে এ কথাই বলা হচ্ছে যে, বান্দা যেন ভবিষ্যত জীবনে আলাহ্র আন্ত্রত করা এবং আলাহ্র আদেশ-নিষেধের উপর 'আমল করার বাাপারে অবিচল থাকার জন্য আলাহ্র নিকট তওফীক কামনা করে। যেসনিভাবে ত্রুত্র নিকট তওফীক কামনা করে। যেসনিভাবে ত্রুত্রত ভবিনে আলাহ্র সাহ্যে চাওয়ার প্রতি ইপিত করা হয়েছে। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্তিত নুক্র বিন্ধা বিন্ধান বিন্ধান বিন্ধান বিন্ধান বিন্ধান বিন্ধান বিশ্ব ব্যাধান বিশ্ব ব্যাধান বিন্ধান ব

مشوق قد مرد و حدث لا شريك لك مخلصون لك الدوارة دون ماسواك من الانهمة اللهم اياك نعدود و حدث لا شريك لك مخلصون لك الدوارة دون ماسواك من الانهمة و الاردان فيا عنا على عباد الك و و في النا لها و قي الله من العمت عليه من البيا لك و احل طاحتك ون الدوسيل و الدنهاج -

'হৈ আলাহা। একনিণ্ঠভাবে আমরা একমাত ভোমারই ইবাদত করি। তোমার কোন শরীক নেই। আমাদের ইবাদত বিশেষ করে তোমার জন্য। তুমি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিমা এবং কলিপত মা'ব্দের জন্য নয়। সাত্রাং তোমার ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সাহাব্য কর এবং আমাদেরকে তওকীক দাও, ঐ কাজের জন্য যে কালের তওকীক বিয়েছ তুমি তোমার অন্প্রতি বাশ্বা নবীগণকে এবং তাদের পথ ও মতের অনুসারী পাণুবান লোকদেরকে।''

ুইমাম তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ প্রশন করে যে, আরবী ভাষায় নামি শবদ্ধি এই এর অথের্থ ব্যবহৃত হয়েছে এ কথাটি আধুনি কোথার পেরেছেন্ ?

উত্তরঃ এ সম্পর্কে আরবী ভাষার অসংখ্য প্রমাণ বিদামান রয়েছে। যেমন কোন এক কবি বলেছেন,

কবিতার প্রথম পংক্তি এখনে আন এনাএ এর অর্থ হল একনীর আনার এখনের অর্থানে স্থান শ্বন্টি এন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য এক কবি বলেছেন,

و فقلك الله لا صابة الحق في امرى वरलं هدالك الهاءلك कि पार कांउ كانته لا صابة الحق في امرى अर्थ वावराय क्रतरहा

অন্বৰ্পে অথে শক্ষি কুরআন্লে কারীমেও বিজ্ञত হয়েছে বহাবার। যেমন ইরশাদ হয়েছে, الطَّالُوعِنَ (আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না)। এতে প্রতীরমান হয় যে, আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সাহায্য করেন না—অথংি তিনি তাদের উপর আ্রোপিত خرض সমহ্ত তাদের নিকট ব্য়ান করেন না।

ইমাম আবে, জাফর তাবারী (র) বলেন, বিধি-নিবেধ স্বলিত আল্লাহ্র বোষণা সকল মান্বের জন্যই সমান। তাই আয়াতের উত অর্থ যথায়থ নয়। বরং আয়াতের যথায়থ উর্থ হল 🦽 🛂 👭 अडाटक दहा कहा खबर देगान धर्म कहात जना जाजारू و لا يشرح للحق و الايمان صدورهم অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বক্ষকে উদ্মান্ত করেন না এবং তাদেরকে এ কাজের জন্য তওঁফীকও দান करतन ना। रकान रकान छाक्रमौतकात गरन करतन रय. اعدلا مداية والعدال عداية (आमारपत कना زدنا عداية) (आमारपत कना হিদায়েতকে বাড়িয়ে দিন)। তাবারী (র)-এর মতে এর্প ব্যাখ্যার পেছনে দুটি কারণের যে কোন একটি व्यभित्रार्ग। अकः रहारणा व्याप्याकात घरन करतरहन रय, नवी कतीय मालादार् वालार्रेरि उहा नालाम দ্বীয় প্রতিপালকের নিকট الزيادة في البيان ( বর্ণনাশ্ভি ব্লির জন্য ) প্রার্থনা করতে আদিট হয়েছেন: দুইঃ অথবা তিনি আদিজ্ট হরেছেন الدريادة في المحوالة و التواقق সাহায্য এবং সামথ্য) কামনা করার জন্য ৷ ব্যাখ্যাকার বুদি ধারণা করেন যে, নবী কর্মি সাল্লালাহ্য আলাইছি अश मालाम न्वीश প্রতিপালকের নিকট الزيادة في البيان अश मालाम न्वीश প্রতিপালকের নিকট الزيادة في البيان वाथा। এकास्टरे व्यम्लक अर्वे प्रिक्टीन। त्कनना व्यालाह् भाक वानात निकरे فرائض अत् সাম্পতিবর্ণনা এবং উপবা্ক্ত প্রমাণাদি পেশ করা ব্যতীত কখনো বান্দার উপর জোন দায়িত্বভার অপণি করেন না। সাতরাং الزيادة ألى البيان এর অর্থ যদি البيان-ই হরে থাকে, তাহলে আরাতের অর্থ দাঁডাবে এই বে. নবী করীম সালালালালা আলাইছি ওরা সালাম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাঁর উপর অপিতি দায়িত্সগৃতে প্রকাশ করে দেয়ার প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছেন। অথচ এরপে দু'আ শ্রীআত বিরোধী বলে বিরেচিত। এজন্য যে, আলাহা পাক দায়িত্ব সন্বন্ধে অবগ না করে কথনো কোন ব্যক্তির উপর কোন দায়িত্বভার অপণে করেন না। অথবা এ ব্যাখ্যা অনুপাতে যেহেতু জায়াতের অর্থ এই হয় যে, যে সমস্ত বিধান এখনো তাঁর উপর আবোপ করা হয়নি, তা আবোপ করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করার জন্য তিনি আদিন্ট হয়েছেন। তাই উক্ত ব্যাখ্যা কোন কমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাখ্যার অসাড়তা সম্পর্কে এচটুকু वत्न त्मजारे ब्राव है रय, بين لنا فرالضك و حدودك वत खव اهدا المرا الدستة م अल प्रनीय আদেশ ও অপরিহার্য বিধানসমূহ। নর ।

আর তাফসারকার যদি الزيادة في المعونة و العوامية এর অথ زدنا هداية এ কারণে বলেন যে, নবী করীম সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীয় প্রতিপালকের নিকট الزيادة في المعونة و العوامق নিদেশিত হয়েছেন —তাহলে এ কথাটিও দুই আহ্বা হতে খালি নয়। হয়তো তার এ প্রার্থনা অতীত বিষয়বলীর সাথে সম্পৃত্ত থাকবে অথবা সংপৃত্ত থাকবে তা ভবিষ্যত কাষ কলাপের সাথে। বছুত: অতীত কাষ কলাপের কাষ আনায় করার সময় করার প্রায়ত বাংলার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরার প্রাঞ্জালে যদি প্রার্থনাকারী জানে যে, এ আধিকোর প্রার্থনা মলেতঃ ভবিষ্যত জীবনের জন্যই নিধারিত—তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা প্রে উল্লেখ করেছি তাই সঠিক এবং নিভূল। অর্থাং আয়াতের অর্থ হল ভবিষ্যত জীবনে প্রায়াহার দেয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার জন্য বাংদার পক্ষ হতে দ্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করা এবং তওফীক কামনা করা। উক্ত ভাষ্যের নিভূলভার মধ্য দিয়ে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির ক্রান্তির সংস্কেতভাবে প্রতিভাত হয়। তারা মনে করে, প্রতিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আদিও ব্যক্তিই দায়ত্ব প্রাপ্তির প্রেই আয়াহার কন্য আয়াহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন বাকী থাকে না বাংদার জন্য। ইমাম আবা জাকর তাবারী রে) বলেন, কাদারিয়ানের উক্তিকে নেনে নিলে তাক্র আরা হয়ের যাব্যা আমি প্রেই উল্লেখ করে। তার বিশ্বজ্ঞার ভিতর দিয়ে কাদারিয়ানের অহে ত্ক উল্লিটিও সংক্রেটভাবে প্রতীগ্রান্য হয়ে যায়।

سلكنا طريق الجنة في कर्ष क्ष و اعدال المبراط المستقوم कान कान वाधाकादाद मर्ज المسلك، و कान कान वाधाकादाद मर्ज المسلاد. (अर्थार वामादिदक निर्देश किंदा कन्न अद्यक्षानीन कामादिव अर्थ वद राज अर्थ है व्यामादिव क्ष कामादिव कर्म المسلاد و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم المس

তোদেরকে শরিচালিত কর জাহানাদের পথে)। مدایة এক এর এ অর্থণিট বহলে প্রচলিত। যেমন জারবরণ বলে থাকেন যে, تولی الهرائة الی روجها (মহিলা ভার স্থামীর সাহি ধ্যে গমন করেছে) الهرائة الهرائة الله المرائة المرائة (পদ্ভৱে ঘাটে অব্ভর্ণ করেছে)।

আর্য কবি তার্জা তা ইব্নাল আবদের ক্বিতায়ও শব্দটি এ অথে ই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

নিক্ট ক্রিন্ত এন্ধ্রী এর অর্থ হল পদরক্ষে ঘাটে অবতরণ করা। ইমাম আব্ জাফির তাবারী (র) বলেন, প্রেক্তি আয়াত مِنْ وَالْكُ نَمْرُ وَ الْمِلْكُ نَمْرُ وَ الْمِلْكُ نَمْرُ وَ الْمِلْكُ نَمْرُ وَ الْمُلْكُ نَمْرُ وَ الْمُلْكُ الْمُرْدُ وَ الْمُلْكُ الْمُرْدُ وَ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ الْمُرْدُ وَ الْمُلْكُ مِنْ الْمُرْدُ وَ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَلَا الْمُلْكُ وَلِيْلِكُ مِنْ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَلَا الْمُلْكُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُونُ وَالْمُلْكُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُونُ وَالْمُونُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُكُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيَالِكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيَعِلِكُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيَعِلِكُ وَلِيَا الْمُنْكُلِكُ وَلِيَعِلَا وَلِيَا الْكُلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِيْلِكُ وَلِيْلِكُونُ وَلِيَا الْكُو

ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন الطريق এন এন এন আবার কোধাও শব্দটি ত্রি-এর দ্বারা ওন্ন- হয়ে ব্যবহৃত হেছে। যেমন এনি এন এন এর প ব্যবহার বিধি কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে, ইরশাদ হয়েছে, ানি এন এন এবং ভারা বলবে, প্রশংসা মাতই আলাহ্র)—িয়িন আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন)। তিনি অনাত্র ইরশাদ করেছেন. আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন)। তিনি অনাত্র ইরশাদ করেছেন. বিধি কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে, ইরশাদ আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন)। তিনি অনাত্র ইরশাদ করেছেন. বিধি কুরআনেও বিদ্যমান করেছিলেন সরল পথের বিদ্যমান হর্মাণ করেছেন, এন এন এন এন এন এন এন এন বিদ্যমান বিধি কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছেন ব্যবহার রীতি আরবী ভাষার ব্যাপক এবং আরবী ভাষার সর্বত বিদ্যমান। জনক কবি বলেছেন.

এখানে استخفر الله ذنيا এর অথি হল استخفر الله ذنيا বেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, مرم مرم مرم مرم مرم مرم مرم واستنفر لذنيك (তুমি তোমার গ্লাহ্র জন্য ক্ষা চাও)। অন্রপে বিবরান গোতের নাবিগাহ নান্নী মহিলা কবি বলেছেন

এখানে نَصِيدًا-এর অথ হক্ষে لنا عصود মোটকথা আরবী গদো ও পদো এ ধরনের বাকরীতি অসংখ্য ও অগণিত। অনুধাবনের জন্য আমার শেক্ত উদাহরণগঢ়লোই যথেট।

## ाना । । भून निकास

ইমান আবা জাক্ব তাবারী (র) বলেন, এই ব্যাপারে সমস্ত তাক্সীরকারগণ এক্মত যে, তিক্রী ক্রিন আবা কর্মত হোলা, সেই ্রল, স্ঠিক ও সম্পেক্ট পথ্য যার কোন অংশই বাঁকা নয়। আরকী অভিধানেও শব্দ দ্টোর অর্থ তাই। এ প্রসংগে কবি জারীর ইব্ন আতিয়া আল-খাত্কী বলেছেন,

্রএখানে على صوالا مستقيم এখানে على صوالا مستقيم এখানে و العلى طريق العلى على صوالا مستقيم এখানে و এখানে و العلا পিতা হাহালী অনুবাপ বলেছেন,

এমনিভাবে কবি রাজিষ এর কথাও বলা যেতে পারে। কবি বলৈছেন, القاصد عن نهج الصرال القاصد عن نهج الصرال القاصد عن نهج الصرال القام -এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষ্ণে প্রে আমি যে

মতামত উল্লেখ করেছি—এ সম্পর্কে অসংখ্য ও অগণিত প্রমাণাদি আমার নিকট রয়েছে। তবে উল্লেখিত প্রমাণাদিই সুধী ও পাঠকদের জন্য যথেওঁ। রুপক অথে । ন্ন্ -এর ব্যবহার আরবদের ব্যবহার পদ্ধতিত কথা এবং কাজের উপরও হয়ে থাকে। আবার নিকট নিন্দ এর বিশেষণ কথনো 'লোজা' হয় এবং কথনো 'বাঁকা' হয়। তবে আমার নিকট নিন্দ বর্ন, তওফীক দিন, যা আপনার ব্যাখা। এই যে, হে আলাহ্! আমানেরকে এমন কাজে সাহায্য কর্ন, তওফীক দিন, যা আপনার প্রদানেরকে। এটাই সিরাতে মুস্তাকীম। কেননা নবী, সিশ্দীক, শহীদ এবং সং প্রকৃতির বাশ্বাদেরকে। এটাই সিরাতে মুস্তাকীম। কেননা নবী, সিশ্দীক, শহীদ এবং সং প্রকৃতির লোকদেরকে যে কাজের জন্য তওফীক দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাকে তওফীক দেরা হল ইসলাম ও রস্লোগণের সত্যতা স্ব'তোভাবে দ্বীকার করার জন্য, আল কুর্আনকে স্নৃত্ভাবে ধারণ করের জন্য, আলাহ্র নিশ্বেলী নত্শিরে মেনে চলার জন্য, আলাক্রআনকে স্নৃত্ভাবে ধারণ করার জন্য, এবং নবী করীম সাল্লালাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর চার খলীফা—আব্ বাক্র, উমার, 'উছমান ও 'আলী—এবং আলাহ্র সমন্ত সং বান্দাদের পথে চলার জন্য। বন্ধুত এ স্বের প্রত্যেকটিই ইচ্ছে সিয়াতে মুস্তাকীম। সিয়াতে মুস্তাকীম সম্পর্কে প্র বর্তী এবং পরবর্তী মুফাস্সিরদের বৃহ্ব ব্যাখ্যা বণিতি হয়ে আসছে। তবে আমার উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি সবগ্লোকেই বৃদ্ধায়।

সম্পকে বিণতি হাদীসগ্লো নিম্নর্পঃ

হয়রত আলী ।রা) বলেছেন, প্রিয়নবী হয়রত মৃহান্মাদ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন সংগ্রে আলোচনা করত বলেছেন যে, এটাই সিরাতে মৃসতাকীম।

🏣 ্**হ্যর**ত আলী (রা) বলেছেন, আল-কুরআনই হ'ল সিরাতে মুসতাকীম।

🏸 হযরত আবদ্লোহ (রা) বলেছেন, সিরাতে মনুসতাকীম হ'ল আল্লাহ্র কিতাব 🖡

্ হ্যরত জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বণিতি আছে যে, ৃত্ন-ইন্নত্তর ভাবাথ<sup>ে</sup> হচ্ছে ইসলাম যা আকাশ ও প্রিথবী এবং এ-দা্রের মধাবতী সমাদ্র বরু হতে প্রশন্তত্য।

হযরত আবদ্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বণিতি আছে যে, (একদা) হয়রত জিবরাঈল (আ) রস্ন্লাহা সাল্লাহাই ওয়া সাল্লামকে সদ্বোধন করে বলেছেন, হে মহোদ্মাদ! বলন্ন করে বলেছেন, হে মহোদ্মাদ! বলন্ন বিল্লাহাই (আমাদেরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত কর্ন) এবং তা-হ'ল আলাহার দীন যার মধ্যে কোন বচতা নেই।

হ্যরত ইব্ন আন্বাস (রা) আল্লাহ্র বাণী المستقوم —এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হছে ইসলাম।

ইব্নলৈ হানাফিয়া (র) আ্লাহ্র বাণী اهدئا الصرط المستقوم সম্প্রে বলেছেন যে, এর ভাষাথ হচ্ছে আলাহ্র ঐ দীন যা ব্যভীত অন্য কোন দীন গ্রহণ্যোগ্য নয়।

ইযরত ইব্ন মাসঊণ (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবীর মতে مدنا المستقوم এর অথ المستقوم ইসলাম।

হল (সত্য ও শাশ্বত) পথ।

হ্যরত আবলে আলিয়ার মতে مرا ! مستقوم হ'ল রস্লাল্লাহ সালাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরবত দ্বইজন খলীফা অথিং হ্যরত আবে বাক্র ও উমার (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই হাদীস হ্যরত হাসান (রা)-এর নিকট পেশ ক্রার পর তিনি বলেছেন, আলিয়া সত্য ও সঠিক বলেছে। হযরত আবন্র রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামের মতে তুলু কন্ম কার্বিত হচ্ছে ইসলাম।

নাওগাস ইব্নে সামআন আল আনসারী থেকে বণিতি আছে বে. রস্লালাহ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেছেনঃ مراط مستقوم আলাহ্ তাআলা ضرب الله عثلا صراط مستقوم আলাহ্ তাআলা مراط مستقوم الماء متا الماهمة على مراط مستقوم الماء الماهمة الماء الماهمة الماء الماء الماهمة الماء ا

নাওয়াস ইব্ন সাম্আন আনসারী (রা) রস্লুলুলাহ সাল্লাপ্রাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরুপে আর একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, তাই আলাহ্ পাক উহার বিশেষণ হিসাবে তাই শংগটিকে পথে যেহেতু কোন লাভি ও বক্তা নেই, তাই আলাহ্ পাক উহার বিশেষণ হিসাবে তাই শংগটিকে উল্লেখ করেছেন। কোন কোন স্থলবৃদ্ধি সম্পন্ন অবিবেকী তাফ্সীরকারের মতে এ পথ যেহেতু পথিককে ভালাতের দিকে নিয়ে যায়, তাই উহাকে তাক্তি বিশেষ আভিহিত করা হয়েছে। তাবারীর মতে এটা অন্যান্য তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার পরিপ্রহী। ম্ফাসসিরদের ঐক্যবদ্ধ ব্যাখ্যা প্রশান করাই এ ব্যাখ্যার দ্যিও প্রমাণের জন্য যথেওট।

صراط الذين انعمت عليهم عور المغضوب عليهم ولا الضالين -

# ভাদের পথ যাদের ভুমি জমুগ্রহ দান করেছ—যারা ক্রোধ নিপতিও নম্ন এবং পথজ্ঞ নম

ইমান আবা জাফর তাবারী (র) বলেন, তি কিলে বিলি কিলে কিলে মুস্তাকিনিরই ব্যাব্যা। কেনুনা সমন্ত পথই সিরাতে মুস্তাকিনির অন্তর্জ। তাই নবী করীম সাল্লালাহাত্ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছেঃ হে মুহান্মান বলনে, হে আলাহ্ আমানেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর—তাদের পথ থানেরকে ভূমি ইবানত ও আনুগত্যের কারণে অনুগ্হিত করেছ। অবহি ফিরিশতা, নবী-রস্ল, সিন্দীক, শহীদ ও নেক প্রকৃতির লোকনের পথ। আলোচ্য আয়াতিটি নিশ্মোক্ত আয়াতেরই সাদ্ধাঃ

"তাদেরকে যা করার জন্য উপদেশ দেয়া হ্রেছিল যদি তারা তা করত তাহলে তাদের ভাল হত। এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দ্তেতর হত। এবং আমি নিশ্চয় তথন তাদেরকৈ প্রদান করতাম আমার নিকট হতে মহাপ্রেণ্কার। এবং অবশাই পরিচালিত করতাম আমি তথন তাদেরকে সহজ ও সরল পথে। কেহ আলাহ্ এবং রস্লের আন্থতা করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সংকম পরায়ন—যাদের প্রতি আলাহ্ অনুগ্রহ করেছেন্—তাদের সঙ্গী হবে এবং কতই না উত্তম সঙ্গী তারা"—(স্বা নিসাঃ ৬৬)।

ইমাম আব্ জাফর তাবাবী (র) মতে ধে পথের হিদায়েত কামনা করার জন্য আলাহ্ পাক নবী করীম সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালাম ও তাঁর উম্মাতদের নিদেশি দিয়েছেন, তা হচ্ছে ঐ পথ মার গ্রেণাগ্রে আরিচল দাচ প্রতায়ী যে পথের যাত্রীদের সাথে আয়াহা ও তার রস্লের আনন্গত্যের ব্যাপারে অবিচল দাচ প্রতায়ী যে পথের যাত্রীদের সাথে আয়াহা ওয়ালা করেছেন যে, তিনি তানেরতে গন্তব্যস্থানে পেণীছিয়ে দিকেন। আয়াহা কথনো ওয়াদা খেলাফ করেন মা। আমাদের উপরোক্ত বর্ণনান্য-বায়ী এ মমে হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) সহ অনেকের স্তে বিভিন্ন রিওয়ায়েত ব্ণিত আছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, কিল্ল বিশ্ব থিছেল থিছেল এই তার অর্থ হ'লঃ হে আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে ঐ সব ফিরিশতা. নবী-রস্লে, সিন্দীক এবং সং লোকদের পথে পরিচালিত কর্ন—যাদেরকে আপনি আগনার আন্ত্রগতা ও ইবাদতের কারণে প্রেম্কৃত করেছেন।

হ্যরত রবী (র) বলেছেন এর অ্থ হড়ে নবীগণ।

হ্যরত ইবন আব্বাসের (র) মতে কুকুর নান্ত া-এর অর্থ হচ্ছে মুমিনগণ।

হ্যরত ওয়াকীর (র) মতে انعمت عاونها -এর অর্থ হচ্ছে ম্সলমানগণ, হ্যরত আগদ্র রহনান (রা) صرالا الذين انعمت عاونهم (রা) صرالا الذين انعمت عاونهم আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথীগণ।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য জায়াতের আলোকে স্ফণত ভাবে প্রতিভাত হছে যে আলাহর্ত তথফীক এবং অন্গ্রহ ব্যত্তি কোন মান্ধের পক্ষেই আলাহ্র ইবাদত করা সভাব নর । এ কারণেই হিদায়াত, ইবাদত এবং আন্গত্য প্রভৃতি বিষয়গ্লোকে المام و ال

উত্তরঃ এই গ্রন্থে একটু প্রেই আরবদের পারম্পরিক বাকরীতি সম্পর্কে আমি আলোকপাত করেছি যে, যদি কোন বজরের কথিত জংশ অকথিত অংশকে বোধগম্য করে দেয় এবং অকথিত অংশকে জন্য যথেত হরে যায়, তখন আরব্যুগ বজুবাকে সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে ঐ অংশটুকুকে বাজাবিক ভাবে যথেত মনে করেন। আল্লাহার বাণী الزين الممت عليهم -এর বেলায়েও তাই হয়েছে। কেননা আল্লাহা তাঁর বাল্যাদেরকে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর নিকট সিরাতে মন্তাকীমের হিদায়েত কামনা করার নিদেশির বিষয়টি যেহেতু بيل হয়েছে — তাই এতে ব্যুখা আছে যে, ঐ নেরামতগর্মল (যার দারা তিনি তাঁর ঐ সমন্ত বাল্যাদেরকে অন্গ্রহিত করেছেন যাদেরকৈ তিনি তার নিকট সঠিক পথ প্রদর্শন করার প্রার্থনা করার ছনা নিদেশ দিয়েছেন) হছে المراء المرا

উক্ত বিষয়টির প্রেরাক্তি একান্তই নিম্প্রয়োজন। যেমন যাব্যান গোরের নাবিগা নাম্মী এক মহিলা কবি বলেছেন,

উক্ত কবিতার দ্বিতীয় চরণে একটি جمل শব্দ উহা আছে। ম্লতঃ عن'رت হ'ল নিশ্নর্পাঃ

কিন্তু প্রথম চরণে উদ্বিত ক্রানির শেষেতু দ্বিতীয় চরণে উহা ক্রানির শ্রায়, তাই কবি উক্ত শ্রাবির উল্লেখ অনাবশাক মনে করে তা বজনি করেছেন। অন্ত্রেপভাবে ফারায্দাক ইব্ন গালিব বলেন.

এখানে কবিতার প্রথম চরণে المائية المائة সর্বনামটি উহ্য আছে, কিন্তু المائة و المائة المائة به المائة و المائة الما

### এর ব্যাখ্যা غور المغضوب عادهم

ইমাম আব**্জাফর তাবারী বলেন, ইং (গায়র) শব্দটিকে 'যের' দিয়ে পড়ার** ঝাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একমত। 'ইমাম আব্ জা'ভর তাবারী (র)-এর মতে এর কারণ দুটোঃ

পরিপাহনী। তবে المنظوب عليه ততে نكره তবে পদ্ধতিতে نكر و বাংধা বেন হরকত হতে পারে এতে কোন অস্থিবা নেই। যেমন বলা হয় غير السنام এখানে المنظوب عليه المنظوب عليه حروت بعبد الله المنظوب عليه المنظوب عليه عليه عليه المنظوب المنظوب

ইমাম আবং জাফর তাবারী (ব) বলেন, নুক্তক্ত্ কুল্লাল কুলি -এর উপরোক্ত ব্যাকরণগত ব্যাথ্যান্বয়ে হরকত বাবহারের ক্ষেত্রে যদিও বিভিন্নতা রয়েছে কিন্তু অর্থের দিক থেকে এ দুয়ের মাঝে যথেণ্ট নিল বুয়েছে। কেননা যাকে আল্লাহ্ পাক রহমত করেছেন তাকে নিশ্বরুট তিনি দীনে হকের হিদায়েত দান করেছেন। ফলে সে আপন প্রতিপালকের গ্রহ হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং মৃত্তি লাভ করেছে ধর্মীয় ব্যাপারে গোমরাহী থেকে। স্তরাং যথন কোন শ্রাণকারী তেলাওয়াতকারীর মুখে 🗓 سرا 🗓 المرا المرابية শ্বনতে পায় তখন প্রবণকারীর জন্য এ বিষয়ে সংগত পোরণ করার المستثمم صوالا الذين المعمت عليهم বিশ্বমার অবকাশ থাকে না যে, সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়েত প্রদান করতঃ আল্লাহ্ পাক যাদেরকে <mark>নিআমত দান করেছেন তিনি তাদের প্রতি অসত্তণ্টনন। এবং মহানুর বর্ল আলাম</mark>ীনের ভরক শেকে তারা যেতেতু দানে হকের সন্ধান পেয়েছেন তাই তারা পথদ্রুও নন। কেননা একই মহেতে একই ব্যক্তির মাঝে হিদায়েত এবং গোমরাহী, আল্লাহ্র স্তুণ্টি এবং অস্তুণ্টির স্মন্বর ঘটা একেবারেই অসম্ভব এবং অবাভর। চাই আলাহ্র বণিতি গ্লাবলী তথা আলাহ পাকের দেওয়া उद्यक्तीक दिनाद्व जाशाद्व जिन ए अनुबर غير المغضوب علمهم ولا الضالين उद्यक्तीक दिनाद्व जाशाद्व जिन ए अनुबर প্রদান করেছেন এর বিবরণ থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা যেদব বা<sup>°</sup>হাক গা্ণাবলীর দারা তাদেরকে প্ণান্বিত করা হয়েছে, যদি তা উল্লেখ নাও করা হত, তাহলেও তাদের মতে দ্শ্যমান গ্ণাবলীই া**সংস্পতিভাবে** অকথা প্রকাশ করে দিত যে, তারা মলেত এমনই। ইমাম আব**্জা**ফর তাবারী (র) वुरनन, مجرور भवन عور १७७० त्रा अप्तर्क श्वरा यहन قامر १ क्वरा अप्तर्क श्वरा अप्तर्क व्याधा महन عور -এর الذين का -غير प्रायुक्त । व व्याचात ट्राक्क جر कि - ( صراط ) الذين मिरायुक्त । বিশেষণ বানানো আমার পজে কোন কমেই সম্ভব নর, বরং এ সময় নঞ্চল ন নিকল ন ভিন্ত এর দারা এর বিপরীত অর্থ বর্ঝানোই আ্যার উচ্চেন্দ্র। যদিও উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ ধমে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে প্রেণ্কুত হবেন আল্লাহ্রই পক হতে। প্রকৃত পক্ষে যথন আমরা 🔑 विक्रिंटक الذبن अत दिरमयन निर्धातन अवत, जयन سامير - अत निक्रे अ दिस्या প्रभानानि रिश्रम করা একান্ত ভাবে অপরিহার্য। যদিও আগ্লাহেতর বাহ্যিক অর্থ سامم কে এ বিষয়টি থেকে সম্পর্ণভাবে न्द्र वरदाद प्रस्त । ইনাম আব জাফর ভাবারী (র) বলেন, مغموب عليهم المغضوب عليهم عور المغضوب عليهم পিড়াও জায়েয়—যদিও কিরাআ চ বিশেষজ্ঞানের প্রচলিত পঠনরীতি হতে ব্যতিক ধ্রমী হওয়ার ফলে তোমাদের নিকট উক্ত কিরা আত পছন্দনীয় নয়।

শুৰদ্টিতে যথর বাবহার করার মলে কারণ হচ্ছে এই যে, শুৰদ্টি যবর বিশিষ্ট হওরার অবস্থার بهم भारत والذين করার মলে কারণ করে সাথে সম্প্রিক । উল্লেখ্য, غير শুৰদ্টি প্রকাশে যদিও أهم কর্ পক্ষান্তরে তা مجرور جار ساعلی এই হিসাবে আয়াতের মলে علی হবে নিদ্নরপ্রে,

আগং যাবেরকে আন্থেহ করে চুমি পথ প্রদর্শন করেছ তাদের পথ, যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথ হল্টও
নয়। উপরোক্ত আয়াতে هو কে বরর দিয়ে পড়ার বিষয়টি الرهود (المريم و لا الرهود (المريم و المريم و المري

اهداً الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الا المغضوب عليهم الذين لم تنعيم عليهم. في أد ياتهم والم تمودهم للحق للا تجعلنا منهم -

অথাং আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর্ন। তাঁদের পথ যাঁদের প্রতি আপনি অন্ত্রহ করেছেন। কিন্তু যারা অভিশপ্ত এবং যারা পথছাট, যারা অপ্রনার অন্ত্রহ হতে বণ্ডিত—অন্ত্রহ প্রেক্ আমাদেরকে তাদের দলভক্ত করবেন না। যেমন য্বয়ান গোতের কবি নাবিগা বলেছেন.

এখানে এখানে থিকে শিক্ষা নিন্দ্র নিন্দ্র করা হয়েছে তিমনি ভাবে الذين الممت عليهم করা হয়েছে তেমনি ভাবেই নিন্দ্রনা করা হয়েছে ক্রিক্ত্র নিন্দ্রনা করা হয়েছে বিদ্রু ধমের ক্রের এক আদর্শের অন্সারী নয় ভারা।

কুফাবাসী-আরবী ব্যাকরণবিদগণ উক্ত ব্যাখ্যাকে অন্বীকার করে উহাকে ভ্ল বলে মতামত প্রকাশ করেছেন এবং মনে করেছেন বে. যদি বসরার ব্যাকরণবিদগণের মতামত সঠিক হয়, তাহলে ولا الضائين বলা অবশ্যই ভ্লে হবে, কারব স অব্যয়তি হচ্ছে না বাচক। আর আরবী ভাষার নিয়মান্সারে না বাচক বছুকে না বাচক বছুর উপরই مطف করতে হর। এ প্যারে তারা আরবী ভাষার প্রয়োগ বিধির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, অদ্যাবধি আরবী ভাষার এমন داده المنظماء علامة ما المنظماء المن

বাচক বস্তুর উপর سلحه করা হয়েছে। আমরা তো শ্রে داستها কে استها و الدائم المراه و الدائم المراه و الدائم و الدا

নিভারশীল হওয়ায় দর্ব আলোচ্য গ্রন্থে আরাতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মলে প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া সর্বে আলোচ্য গ্রন্থে আরাতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মলে প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া সর্বেও আমি اعراب এর বিভিন্ন প্রেক্ষিত নিয়ে বিভিন্ন প্রশেষর অবতারনা করেছি। যাতে ভাফদীর পাঠকের নিকট কিরাআত ও اعراب এর বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আয়াতের স্কুপত ব্যাখ্যাও স্কুরভাবে বিকশিত হয়ে যায়। ইয়ম আবা জাফর তাহারী (র) বলেন, আয়ার মতে আলোচ্য আয়াতের সঠিক কিরাআত এবং বিশান্দ্রতম ব্যাখ্যা হছে প্রথমটি। অর্থাং وغير المغضوب عليه والمعادوب عليه বা বিশেষণ সাব্যন্ত করা, তবে এর ক্রেপেণিকতার প্রক্রিয়ায় ভর্ম করে নির্মাণ করার প্রার্থাণ করার জালাক করের যাধ্যের দল্ভল্ক না করার প্রার্থাণ করার জন্য—আলাহ্য পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ?

উত্তর: তারা ঐ সমন্ত লোক যাদের পরিচয় তুলে ধরে কুরআনে আলোহ্ পাক ইরশাদ করেছেন,

<sup>্</sup>বিল, আমি কি ভোমাদেরকে এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যা আলাহার নিকট আছে ? 
যাকে আলাহালানত করেছেন, যার উপর তিনি লোধানিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে 
ক্রিকরে রপোভর করেছেন এবং যারা তাগাতের (আলাহা বিরোধী শালির) ইবাদত করে—ম্যাদায় তারাই 
নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে স্বাধিক বিচ্যুত—'' (স্রা মায়িদা, আয়ত নং ৬০)।

<sup>ি</sup> উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাদের প্রতি আপতিত শান্তির কথা জানিয়ে দেওয়ার শাশাপাশি অনুনহ করে এই নিন'ম পরিণতি থেকে মুজির পথ কি তাও স্কুপণ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

বদি কেউ জিজেস করেন যে.—কুরআনলৈ করীমে আল্লাহ্ পাক যাদের পরিচিতি এবং সংবাদকে এভাবে চিত্রিত করে তুলে যদেহেন, তারাই যে ঐ সমন্ত লোক এ কথার প্রমাণ কি ?

উত্তর: ইয়াম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ প্রশেনর উত্তরে নিশেনর হাদীসগালো সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

হবরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলের, রস্লেরোহ সাল্লালাহ্য আলাইছি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : منشوب طاهي বলে গ্রাহ্দি সম্প্রদায়কে ব্যানো হয়েছে।

হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, রস্লাল্লাহ সালালাহাই অলাইহি ওয়া সালাম আমাকে বলেছেন, ১৬১৯ ক্রান্ডার ভারাজ হজে য়াহাদী সংপ্রায়।

হযরত আৰী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, আমি রস্লেরলাহ সালালাহাই আলাইহি ওয়া সালামকে عَمْرُ الْمُخْمُوبِ عَلَيْهُمُ

হয়রত আবদ্লোহ ইব্ন শাকীক (রা) বলেন, ওঁরালীউল কুরা অংরেধেকালে এক বাজি রসলেলুলাহ সালালাহ্ আলাইছি ওয়া সালামের নিকট এসে বললেন, হে আলাহ্রি রস্লা! এবা কারণ যাদেবকে আপনি অবরোধ করছেন? রস্লালাহ সালালাহ্য আলাইছি ওয়া সালাম বললেনঃ এরা হঙ্ছে অভিশপ্ত রাহ্দিনী সম্প্রায়।

আবদ্যুল্য ইক্ন শাকীক থেকে বণিতি আছে যে, এক বাজি রস্লায়ুল্য সালালায়ে আলাইহি ওয়া সালামের নিকট একটি প্রশন করার পর তিনি অন্যুর্প আলোচনা করেছেন।

আবদ্দোহ ইব্ন শাক্কি থেকে ব্ণিতি আছে যে, বন্ কাইনের এক ব্যক্তি ওয়ালীউল কুরার অথা-রেহী অবস্থার রস্লালাহ সালালাহ্য অলাইহি ওয়া সালামকে এশন করলেন, হে আলাহ্রে রস্লাহ এবা কারা ? উভরে রস্লালাহ সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালাম مخصوب عليه المخضوب عليه المعتمود المنظوب عليه المعتمود ا

আবদর্লাহ ইব্ন শাকীক থেকে বিশিতি আছে যে, এক ব্যক্তি এ বিষয়ে রস্লাইখাহ সালালাহাই আলাইছি ওয়া সালামকে জিজেয় কয়লে তিনি অনুর্পুপ নত প্রকাশ করেন।

مَوْرِهُ الْمَخْوَبِ الْمَخْفُوبِ अन्दरत হ্যরত ইব্ন আন্বাস (রা) বলেন, তারা হচ্ছে রাহ্দে**ী স**ন্প্রদায় সাদের প্রতি আলোহা লোধান্যিত।

হযরত ইব্ল মাণ্ডিদ (রা) সহ কতিপর সাহাবী ومرالمنشوب عليه স্মণ্ডেদ বলেন, ভারা হটেছ রাহ্দী সম্প্রার।

মংজাহিদ বলৈন । وَوَ الْمَغْفِوبِ عِلْمُعْوِبِ عِلْمُعْوِبِ عِلْمُعْوِبِ عِلْمُعْوِبِ عِلْمُعْفِوبِ عِلْمُعْفِي الْمُعْفِوبِ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْمِ عِلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُعُمْوِبِ عِلْمُعُمْوِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلَمِلِمِ عِلِمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْ

तवी वरलन, क्रुक्ति शास्त्री गन्थनाज्ञ।

ह्यत्र हेर्न आब्दाप्त (ता) वरलन, عصر المغضوب عليهم -এत ज्ञामा ह दल हार्मी प्रप्थनात। हेर्न यात्रन (ता) दरलन, أَعُيْر المغضوب عليهم -এत ज्ञामा ह दल सार्मी जामाउ। हर्ल् शांद्री रागाउँ । المغضوب عليهم राख्य वर्णना करतन त्य, المغضوب عليهم राख्य शांद्री हर्ल्

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, আ্লাহ্ রব্ধন আলামীনের জােধের ধরন কি ? এ বিবরে বিশেষজ্ঞ দের মতপার্থকা আহে। কেউ কেউ বলেন, আলাহ্ কারো প্রতি জােধানিক হওয়ার অর্থ হল, ব্রাকর প্রতি তার শাস্তিকে অবধারিত করে দেওয়া। চাই তা দ্নিয়াতে হােকে বা আবিরাতে হােক, ধেমন আল-কুরআনে বিশ্ব নিয়ন্তা আলাহ্ পাফ ইরশাদ ক্রেছেনঃ

ره ا روم مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد ومرد مرد مرد المعالم الم

<del>্ধু</del>খন তারা আঁমাকে সভুজীকরতে পারলোনা তখন আমি তাদেরকৈ শান্তি দিলাম এবং নিমন্থিত ক্রলাম তাদের সকলকে '—(স্বো যুখ্বেকে, আরাত নং ৫৫)।

কেউ কেউ বলেন, মান্ধের প্রতি আল্লাহার কোধান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদ্রে প্রতি এবং তাদের করে।

জাবার কারো কারো মতে আলাহার কোগানিত হওয়া এমন একটি বিষয় যা গজব হতে বোধগম্য হয়। তবে এ গ্রণটি আলাহার জন্য একটি ৣঃ ৸ ( জ্বারণী) গ্রণ। ফলে আলাহার জোগ এবং মান্থের জোধের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কারণ জোগানিত হয়ে মান্য চণ্ডলমতি ও অভ্রির হয়ে যায় এবং এতে দে অন্তব করে বহা কর্ট ও বহা ব্যো। কিন্তু আলাহা পাক এসব অবভার উর্বে, কোন বিপর্যাই তাঁকে সপ্র্যা করতে পারে না। তবে এ হল আলাহার একটি বিশেষ করতে ( গ্রণ)— বেমন করি অলাহার আলাহার আলাহার আলাহার আলাহার আলাহার ও বান্দার মাঝে বিরাট পার্যা বির্যান রয়েছে। কারণ বান্দার জ্বান তার অভ্রের অন্তর্তি ও শ্রির অভ্রের অন্তর্তি ও শ্রির অভ্রের আন্তর্তি ও শ্রির অভ্রের আন্তর্তি ব

## াখাখা ولا الغالين

ত্রীমান আব্ জাফর তাবারী (র) বলৈন, কতিপর বসরাপণ্হী ব্যাকরণবিদের মতে الخيالين। এর লাথে সংযুক্ত সি শাকাটি বাক্যের পরি শ্রক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অর্থ সিক থেকে সি শাকাটি হল অতিরিক্ত। আরব কবি আজ্জাজের কবিতারও এর সাক্ষ্য বিদ্যান রয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি বলেছেন, তিন্দুল্ভ তি মালতঃ কবিতার অর্থ হচ্ছেত্র শত্র শত্র অর্থ অর্থ কর্ম ত্র কর্ম বলেছেন,

فما الوم الويض ان قسخرا हरव عوارت क्षांत क अिवनिंदे इन अिविविका भान عوارت हरव الوم الويض ان قسخرا किवि आर्ख

এথানেও احوم ال لا احوم ال এবানেও ال المعلق অতিরিক্ত। অনুর্পেভাবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিবৃতি হয়েছে, ما منعلى ال لا المجر আয়াতে বণিত عبيد لا المجرد সামাতে বণিত عبيد لا المجرد

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত মত পোষণকারী ব্যক্তি হতে বণিতি আছে যে, তিনি ্রধান্ত থাকিন্দ্রী।
-এর সাথে সম্প্তি ুট সম্পর্কে বলেন যে, উক্ত শব্দটি হচ্ছে অনুন্দর সমার্থবাধ্ক। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে,

سوى माना हिएक غور अहा जा जा कि का ومنتضوب عليهم कुकात कि जा अहा अहा अहा कि अहा कि ومنتضوب عليهم -এর সমার্থবোধক বলাকে পছবদ করেন না। তাদের মতে বিষয়টি যদি তাই হয় তাহলে عطن इत्र हे - نفى काता है के हाता । काता ولا الضالين করা যায়, অনোর উপর নয়। িবয়টি আমি প্রেওি উল্লেখ করেছি। স্বতরাং যেমনিভাবে এ هندي سوى - ولا النالين عرم عرو النالين عرب عرب عن النالين عرب عرب عرب عن النالين عرب عرب عرب النالي ولا النالي ولا النالي এ এর থেকে नहा এরপে ব্যবহার বিধি যেহেত عطف আরবী ভাষার নিরম বিরোধী এবং কুর আন থেহেতু স্বাধিক বিশন্ক ভাষার নাম্বল হয়েছে, তাই এতে সাম্পত ভাবে ব্রুলা যাতে যে, مخضوب عليهم এর সাথে সম্পত্ত أيد فير وي ما غير المادة على المادة على المادة على অথে মনে করা নিতান্তই ভাল। কুফী ব্যাকরণবিদদের মতে শব্দটি এখানে 🚜 ই-এর অথে ব্যবহৃত হুয়েছে এবং غور শব্দটি فغر এর অর্থে আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত। তাই আরব লোকেরা বলেন ابيداء ক্রুফীদের মতে الخوك لا محسن ولا مجمل এর অথ'হ'ল اخوك غير محسن و لا مجمل (প্রের زن نفي ন্বর উল্লেখ নেই এমন স্থানে) لا শব্দটি حزف نفي ভিহা)-এর অথে ব্যবহৃত হওয়া ঠিক নর। কারণ বাক্যের মাঝে دال على النفي (নেতিবাচকের প্রতি নিদেশিক) প্রেণ উল্লেখ থাকা वाजीज यिन प्र भवनि حزف (उदा) अर्थं वावक्ज दल जादल لا वाजीज यिन प्रभानिक रोग مرف اخاله चाकां है गाँठक हुए। ख्राह طائداء حزف वाकां है गाँठक हुए। ख्राह اردت ان اكرم اخاك ख्रावहरू বাবহুত না হওয়ার ব্যাপারে—আরবী ভাষা শাদের পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত উক্ত মতামতের ভ্রাতির উপর সংস্পৃত্ট প্রমাণ হিসাবে বিদামান আছে। তবে বসরাপুত্রী ব্যাকরণ্বিদ্দের দলীল আজ্জাজের কবিতা সম্পকে ক্ফীগণ বলেন যে, উক্ত কবিতাংশে 🕽 শব্দটি ুটা-এর অর্থ যথার্থ বি বাবহুত হয়েছে এবং কবিতাংশের অর্থ হচ্ছে,

কবিতাংশৈ বিব্ত حور শব্দটি আরবদের কথিত বাকা مور কিবিতা حور শব্দটি আরবদের কথিত বাকা مل المالية أما الوم الميض دمن المالية المراه المراه

বাকোর প্রথমাংশৈ যেহেতু ৣয়য়য়য় উল্লেখ আছে—ভাই সক্র ১ শবদটি ক্রমান্তর অরেণ ব্যবহৃত হওরা জারেয় আছে।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলৈন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় অভিমত দৃটির মধ্যে প্রথমটিই আমার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ আরবী ভাষার বাকোর প্রথমাংশে خنواه এই এর উল্লেখ ব্যবহার করার বিধান কোখাও প্রচলিত নেই। আন্রশ্ভাবে উহাকে এবং خبر احتاء عبر المتعام والمتعام عدال المتعام عدال المتعام عدال المتعام المتعام والمتعام المتعام المتع

এক ঃ--- । নিইঃ ঃ-- ভৈ তিল ঃ-- ভুল

অতএব নানা বেহেতু খ — الخاص অথে ব্যবহৃত হয় না এবং منصوب عليه এর সাথে সংখ্যত তুল করা যায় না এননকি به خون করা যায় না এননকি مون করে করা যায় না এননকি مون এর কথে ধরে এর উপর অনাকে عطن করা যায় না এননকি موى مرف عطن এর অথে ধরেও যেহেতু এর উপর পরবর্তী বাক্যাংশের عطن আহম নেই, অথচ حرف عطن এর মাধামে খ অকরিট عطن হয়েছে প্রবিতী শবেদর উপর—তাই এতে ব্যা যাছে যে, এর মাধামে খ অকরিট عطن হয়েছে প্রবিতী শবেদর উপর—তাই এতে ব্যা যাছে যে, এবং এবং এর সাথে সংখ্যত হয়েছে এবং غير الخضوب عليهم — و لا الضائون আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হছে এই :

(আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর্ন। তাদের পথ যাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছেন, যারা ক্রোধে নিপতিত নয় এবং পথদ্রুটও নয়)।

ইমাম আবং জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, ঐ সমন্ত পথ্ড জালাক কারা, মাদের পথকে গ্রহণ করে এবং চলে ভ্রুট ও বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বাচার জন্য—আলাহ্ আমাদেরকে তাঁর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করার জন্য নিদেশি দিয়েছেন ? উত্তর : – তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের পরিচিতি তুলে ধরৈ আল-কুরআনে আলাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

"হে কিতাবীগণ। তোমরা তোমাদের দীন সংবদ্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি কর না এবং যে সম্প্রদার ইতিপাবে পথভাও হয়েছে ও অনেককে পথভাও করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের থেয়াল খা্শীর অন্সরণ কর না"—(সারা মারিলা: ৭৭)।

প্রখন : -- এরাই যে পথভাট এ বিষয়ে তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি ?

উত্তর : - এ বিষয়ে নিশ্নের রিওয়ায়েতগ্রলো বিশেষভাবে লক্ষ্ণীয় :

আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, রস্লাল্লাহ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সালান ইরশাদ করেইেন : ولا الخيالين হ'ল খ্রটান সম্প্রদায় ।

আদী ইবন হাতিম (রা) বলেন রস্লাক্ষাহ সালালাহা আলাইহি ওরা সালাম আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন : নিশ্চয়ই ্রাটা (পথভণ্ট মান্যপালো) হছে খাস্টান স্বপ্রবায় ।

আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, আমি নবী করীন সাল্লাল্লাহ্য আলাইহি ত্রা সাল্লামকে আলাহ্রি বাণী ولا الخالين সন্বন্ধে জিজেস করল পর তিনি বলেন ولا الخالين الخالين খ্লেটান সন্প্রদায়ই হচ্ছে পথল্লটা

আবদ্রোহ ইব্ন শাকীক (রা) বলেন, রস্লা্লাহ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম ওয়াদিউল-কুরা অবরোধকালে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন, কারা ঐ পন্মরাহ দলটি? উত্তরে তিনি বললেনঃ এরা হচ্ছে খাটান্দের জামাত।

অবেদরেরাহ ইব্ন শাকীক (রা) রস্লালাহ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাগ হতে অনুরেপে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদ্রাহ ইব্ন শাকীক (রা) হতে কণিতি আছে যে, ওয়াদিউল কুরায় অখারোহী অবস্থায় রস্লাল্লাহ সাল্লালাহ, আলাইহি তুয়া সাল্লামকে বনী কাইনের এক বাজি জিজেস করলেন, হে আলাহ্র রস্লা! এরা কারা? নবীলি বললেন ঃ এ প্রভ্রুণ্ট দল্টি হচ্ছে খুণ্টান সম্প্রায়।

হথরত ইব্ন আৰ্বাস (রা) থেকে বণিতি আছে যে, তিনি ولا الضائين المقالية বলতেন, ولا الضائين الفلهم الله المقالية والأعلام الله المقالية المقالية والمقالية والمق

الهمنا دینك الحق و هو لا السه الا الله و حده لا شریك لسه حتی لا قفضب علیه اكما غضبت علی الهمنا دینا الحق و هو لا تضایل الفالت النصاری فتعذینا بما تعذیهم بسه ـ

(হে আলাহা। আমাদের প্রতি দীনে হকের ইলহাম কর্ন। অর্থাং আলাহা ব্রতীত কোন উপাসা নেই, ভিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই—এই পথে আমাদেরকে পরিচালিত কর্ন। হে আলাহা। আমাদের প্রতি জোবালিত হয়ে লা, বেমন জোধালিত হয়েছ তুমি রাহ্দী সম্প্রদায়ের প্রতি এবং আমাদেরকে পথছণ্ট করো না, বেমন পথছণ্ট করেছ তুমি খ্লটান সম্প্রদায়কে। ফলে তাদের নাম আমাদের প্রতিও তোমার শান্তি আপতিত হবে)। তিনি আরো বলতেন, المنتال برافل برافل وقدراك والمناب

হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) عن الخلاءين তথা পথদ্রত দলটি খ্রেটান সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন।

হ্যরত ইব্ন নাস্টদ (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবী থেকে বনিতি আছে যেঁ, পথভাই দল' হছে খুদ্টান সম্প্ৰদয়ে !

হ্বরত রবী থেকে বণিতি আছে যে, نهالها এর অর্থা হটেছ খ্রেটান সম্প্রদায়।

হযরত আবদরে রহমান ইব্ন যায়দ (রা) বলৈন, خيالين) (পথল্ড)-এর অথ হছে খ্ৰেটান সংগ্ৰায়।

হযরত আবদার রহমান ইবান যায়দ (রা) তাঁর পিতার স্টের বর্ণনা করেন যে, وبالنبياء এর বারা ব্যানো হয়েছে খ্লটান সম্প্রদায়কে।

ইমান আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, সরস পথ বর্জন করি প্রান্ত পথ অবলম্বনকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই আরবী ভাষার ১৮ বা পথদ্রুট বলা হয়। কারণ, সে পথদ্রুট হধেই এ কাজ করেছে। বেহেত্ব ব্যুক্তিন সম্প্রদায়ও পথদ্রুট হধে পড়েছে এবং অবলম্বন করেছে দ্রান্ত পথ –তাই আল্লাহ্শ পাক তাবেরকে পথদ্রুট সম্প্রদায় বলে অবিহিত করেছেন।

यनि कि अपने करतन या. तारानी मन्ध्रताय कि भथ छणी नय ?

উত্তরঃ হাঁ।

্ এখানে আরেকটি প্রশন হতে পারে যে, খ্স্টান্দেরতে বিশেষ করে প্রভ্রুট এবং য়াহ ্দীদেরতে কোপ্রপ্র বলা হ'ল কেন ?

উত্তর: উত্য সম্প্রদায়ই হচ্ছে المنفرب عليه (প্রস্রাষ্ট্র) এবং ومنفرب عليه (আভিশপ্ত)। তবে আল্লাহ্রিশাক মান্ত্রের নিকট প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এমন একটি অবস্থাকেই তাদের বিশেষ নিদর্শন স্বর্পে বর্ণনা করেন, যার দ্বারা লোকেরা তাদের যথাযথ পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হবে—যথনই তাদের আলোচনা হবে কিংবা তাদের সম্বদ্ধে সংবাদ দেয়া হবে। যদিও এর চেলে অধিক মাদ স্বভাব তাদের মাঝে বিদামান আছে।

ইমাম আবা লাফর ভাবানী (র) বলেন, কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিবেক বিজিত কতিপয় লোক মনে করে যে, আয়াতাংশ نَهُ لَهُ الْكِانِ مَا مَا الْمَا الْمَ

चायाविष्गान प्रकर्ता अक्षर । जग्नुभित खाहार् भारकत वानी حتى إذا كنتم في القلك وجرين بهم

ত্মি কি লক্ষা করেছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আলাহ্ জেনে শুনেই তাকে বিদ্যান্ত করে দিয়েছেন এবং তার কর্ম ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষর উপর রেখে দিয়েছেন আবরন। অতএব আলাহ্র পর তাকে কে প্রনিদেশ করবে? তব্ত কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই মূলত হেদায়াত ও গোমরাহীর মালিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ افَرَايَتَ مَنِ اتَّخَذُ اللهَ هُوَاهُ وَ اَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ قَخْتُمَ عَلَى اللهُ افَلاَ تَذَكَّرُينَ ﴿سِرِه الجائية - ١٣ ﴿وَآلَهُ اللهُ عَلَى بَصَرِه غَشَاوَةً فَمَن يُعد الله افَلاَ تَذَكَّرُينَ ﴿سِرِه الجائية - ١٣ ﴿وَآلَهُ اللهُ افَلاَ تَذَكَّرُينَ ﴿سِرِه الجائية - ١٣ ﴿وَآلَهُ اللهُ افَلاَ تَذَكُّرُينَ وَاللهِ اللهُ افَلاَ تَذَكُّرُينَ وَاللهِ اللهُ افَلاَ تَذَكُّرُينَ وَاللهِ اللهُ افَلاَ تَذَكُرُينَ وَاللهِ اللهُ اللهُ افلاً تَذَكُرُينَ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غَشَاوَةً فَمَن يُعدي مِن بَعد الله افلاً تَذَكُرُينَ ﴿سِرِه الجائية - ١٥ ﴿وَآلَهُ اللهُ اللهُ

তবে মনে রাখতে হবে, কুরআন আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ, যেমন এ গ্রন্থের প্রথম দিকে আলোচনা করেছি। তাদের বাকপদ্ধতিতে অনেক সময় ক্রিয়াকে সেই ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, যার থেকে তা প্রকাশ পেয়েছে। আবার কথনও মূল কারণের সাথেও সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, যদিও তার প্রকাশ ঘটে ভিন্ন কারোর থেকে। এমতাবস্থায় বলুন তো, যে ক্রিয়া বান্দা ক্ষেছায় ও স্ব—ক্ষমতায় অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তাআলাহন সে ক্রিয়ার অন্তিত্বদাতা ও সৃষ্টিকর্তা সে ক্ষেত্রে আপনার কি ধারণা ? বলাই বাহল্য, সেথায় ক্রিয়াটিকে তার অর্জনকারীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা অধিক যুক্তিসংগত। আবার আল্লাহ্র সাথেও সম্বন্ধযুক্ত করা বিধেয়, যেহেত্ তিনিই সে ক্রিয়ার অন্তিত্বদাতা এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁর সৃষ্টি।

কুরআন মজীদ সম্পর্কে ধর্মদ্রোহী সমালোচকদের একটি প্রশ্ন ঃ কেউ আমানেরকে জিজেস করতে পারে যে, আপনি তো এ গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন যে, বর্ণনার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের ও সর্বপ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাই, যা বিষয়বস্তুকে সর্বাধিক বিকশিত করে, বজার উদ্দেশ্যকে সবচেয়ে বেশী পরিজার করে এবং তা হয় শ্রোতার কাছে সহজবোধ্য। আরও বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণীই এরূপ ন্তরের বর্ণনা হওয়ার অধিকারী, যেহেত্ তা অন্যসব বাণীর ক্রয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণনার সর্বোচ্চ স্তরে তার অধিষ্ঠান। তাই যদি হয়, তাহলে (দৃষ্টান্তকরপ) সূরা উম্পূল–কুরুআন সাত আয়াতে প্রলম্বিত হওয়ার কারণ কি, ফোনে এর দু'টো আয়াতই সবগুলো আয়াতের-অর্থ বহন করে ? আয়াত দু'টো হচ্ছে الله এবং আল্লাহ্ তাআলাকে বিচার দিবসের অধিকর্তা বলে জানে, সে তো তাঁকি সমুদ্য উর্তম নাম ও মহৎ গণাবলী সহকারেই জানে। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগত সে নিঃসন্তেশ্বহ তাঁর অনুগ্রহধন্য বান্দাদের পথাবলম্বি এবং অভিশপ্ত ও ভ্রন্তদের পথ পরিহারকারী। তাহলে অবশিষ্ট পাঁচ আয়াতের সে কি মর্ম ও রহস্য, যা এ দুই আয়াত আদায় করতে পারেনি ?

জওয়াবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থে প্রিয়নবী ও তাঁর উম্মাতের জন্য এত বিপুল অর্থবোধক বর্ণনা দিয়েছেন, যা আর কোন নবী ও উম্মাতের জন্য কোন গ্রন্থে ঘটাননি। কেননা ইতাঃপূর্বে যে নবীর প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, তাতে মহানবী হয়রত মুহাম্মাদ — এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বর্ণিত অংশমাত্রই বিদ্যমান ছিল। যথা তাওরাত গ্রন্থ, তা উপদেশবাণী ও বিধি–বিধানের

বিবরণ, যাব্র গ্রন্থ আল্লাহ্র প্রশংসা ও মর্যাদা এবং ইন্জীল ওধু উপদেশবাণী ও নীতিবাক্য। এর কোনটাতেই মুজিয়া নাই,যা প্রেরিত নবীর সত্যতা প্রমাণ করবে।পক্ষান্তরে যে কিতাব প্রিয় নবী মুহাম্ম দি

—এর প্রতি অবতীর্ণ হয়, তাতে উপরোক্ত সমুদয় বিষয়বস্ত্র সমাহার তো রয়েছেই, অধিকল্প তাতে এমন বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা অপরাপর গ্রন্থসমূহে নেই। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাগ্রে সর্বাধিক প্রণীধানযোগ্য যে বিষয়ের কারণে অন্যান্য গ্রন্থের উপর এ কিতাব শ্রেপ্ত লাভ করেছে, তা ্লো এর বিময় কর ভাষাশৈলী, অলংকারয়য় শন্যযোজনা ও বাক্যবিন্যান। যে কারণে এর ক্ষুদ্রতম একটা সূরার সমতুল্য বচন তৈরী করতে সক্ষম হয়নি দুনিয়ার পণ্ডিতগণ। হার মেনেছে সব জাঁদরেল কবি—সাহিত্যিক জনুরূপ রচনাশৈলীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে। সমঝদার ও বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক—বৃদ্ধি এর নজীর দেখাতে হয়েছে ব্যর্থ। অবশেষে তাদের একথা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি যে, এ গ্রন্থ মন্থ প্রতাপশালী এক আল্লাহ্র পক্ষ হতেই অবতীর্ণ। এ গ্রন্থে সংকর্মে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং অসৎকর্ম হতে করা হয়েছে সতর্ক। এমনিভাবে আদেশ—নিষেধ, কাহিনী, বিতর্ক ইত্যাকার বহু বিষয়বন্থ এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, যা আর কোন অবতীর্ণ গ্রন্থে নেই।

কাজেই কুরআন কারীমে উম্মূল–কুরআন সদৃশ যে দীর্ঘতা মাঝেমধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার কারণ একে তো এর গুণাবলী অপূর্ব, ভাষাশৈলী বিশয়কর, যা কবিতার মাত্রা, অতীন্দ্রিয়বাদী সুলভ ছন্দবদ্ধতা, বাগ্মীদের বক্তৃতা ও সাহিত্যিকদের রচনাধারা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সমগ্র সৃষ্টি যার সমতুল গুণ উদ্ভাবন এবং সমস্ত মানুষ যার সমকক্ষ ভাষা বিরচনে নিতান্তই অক্ষম। এভাবে আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থকে প্রিয় নবী –এর নবুওয়াতের পক্ষে সমুজ্জ্ব প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। তাছাড়া এতে যে আল্লাহ তাজালার প্রশংসা ও স্তৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে, তদ্বারা বান্দাদেরকে তাঁর মহিমা ও শক্তি এবং নিখিল বিশ্বব্যাী সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে, যাতে তারা তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ শরণ করে এবং তার প্রশংসায় লিপ্ত হয়। ফলে তারা আরও বেশী অনুগ্রহের উপযুক্ত হবে এবং আখিরাতে হবে মহা পুরস্কারের অধিকারী। অনুরূপ স্বীয় পরিচয়দান ও আনুগত্যের তাওফীক দিয়ে তিনি যাদেরকে অনুগ্রহীত করেছেন, এ গ্রন্থে তাদের যে প্রশংসা করা হয়েছে, তার দ্বারা বান্দাদেরকে এ কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দীন-দুনিয়ার যত নিয়ামত তারা লাভ করে, সবই তাঁর অনুগ্রহ, কাজেই তাদের উচিত মনগড়া সব মাবুদ ও তাঁর শরীক হতে মুখ ফিরিয়ে এক বিশ্বপালক আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া। এমনিভাবে এতে যে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণাম ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, তার দারা বান্দাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন তাঁর অবাধ্যতা এবং অনিবার্য শান্তির কারণ হয় এমন কাজে জড়িত না হয়, অন্যথায় তাদেরকেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় ভাগ্য বরণ করতে হবে। কন্তুত এই হলো সূরা উমুল-কুরমান এবং অনুরূপ অন্যান্য সূরাগুলির দীর্ঘ হওয়ার কারণ। এই হলো দীর্ঘতার গৃঢ় রহস্য ও প্রকৃত তাৎপর্য।

ইয়রত আবু হরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। হয়রত রাস্লুল্লাহ্ বলেন, বাদা যখন বলে الَّاحَدُ للَّ তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, حَمَدُنِي عَبِدِي عَبِدِي عَبِدِي اللَّحِينِ الرَّحِينِ اللهِ اللهُ ا

হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আরও দুই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এক সূত্রে তিনি হয়রত রাসুলুল্লাহ্ – এর উদ্ধৃতি দেননি, অন্য সূত্রে দিয়েছেন।

হযরত জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আন্সারী (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাস্লুল্লাহ্ বলেন, أسمَدُ الله رَبُ العلَمِينَ قَالَ اللهُ حَمدَني عَبدي الصلَّوةَ بَينِي وَ بَينَ عَبدي نصفَين وَ لَهُ مَا سَأَلُ فَاذَا قَالَ العَبدُ الْحَمدُ لله رَبُ العلَمِينَ قَالَ اللهُ حَمدَني عَبدي قَالَ مَثَا لِي وَإِذَا قَالَ اللهُ يَسِومُ الدَّينِ قَالَ مَجَدَني عَبدي قَالَ مِثَا لِي وَإِذَا قَالَ اللهُ عَبدي قَالَ مَجَدَني عَبدي قَالَ مِثَا لِي وَإِذَا قَالَ اللهُ عَبدي قَالَ مَجَدي قَالَ مَثَا لِي وَإِذَا قَالَ اللهُ عَبدي قَالَ مَثَا لِي (أَسْ اللهُ عَبدي قَالَ مَجْدَني عَبدي قَالَ مِثَا لَي وَإِذَا قَالَ اللهُ عَبدي قَالَ مَثَا لِي وَاذَا قَالَ اللهُ عَبدي قَالَ مَثَا لِي اللهُ مَن أَلَي مَا اللهُ عَلا اللهُ عَبدي قَالَ مَثَا لَي مَا اللهُ عَلى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

مَاكِ يَوْمُ الدَّيْنِ वाज्ञार् वर्रणन, जाমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে।

বি আয়াত পর্যন্ত (প্রথম তিনখানা আয়াত) ওধু আপনার প্রশংসার জন্য। পরবর্তী আয়াতগুলোতে
বান্দার আবেদন–নিবেদন।



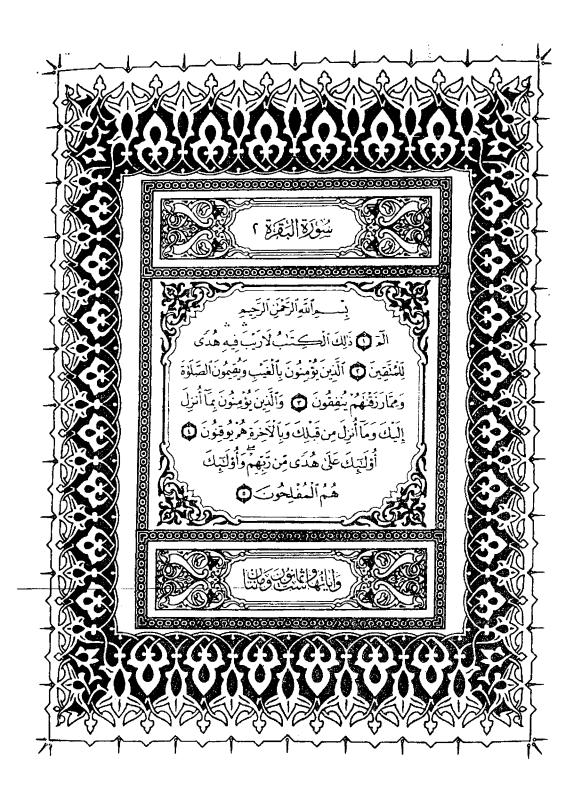

# ২. সূরা বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু, মাদানী

## দ্যাময় প্রম দ্য়ালু আল্লাহ্র নামে

- ১. जानिक-माम-भीग।
- ২. এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নাই, মুন্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ,
- ৩. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে,
- ৪. আর তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নায়িল হয়েছে তাতে যারা ঈমান রাখে এবং আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,
- e. তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।

## ্ আলিফ-লাম-মীম-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, ়া –এর ব্যাখ্যায় তাফ্সীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, তা ক্রআন কারীমের নামসম্হের মধ্যে একটা নাম। হযরত কাতাদা (র) হতে বর্গিত। তিনি الما – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা ক্রআন মজীদের নামসম্হের মধ্যে একটি নাম। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, া ক্রআন মজীদের নামসম্হের মধ্যে একটি নাম। হযরত ইব্ন জুবায়র (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কারো কারো মতে এ হরফ ক'টি উপক্রমণিকা। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন কারীমের সূচনা করেছেন। হযরত মূজাহিদ রে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, الم ক্রআন মজীদের সূচনা। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদ শুরু করেছেন। অন্য সূত্রে মূজাহিদ রে) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত মূজাহিদ রে) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, المن حم المن حم المن حم المن عم হলো সূচনাবাক্য, যার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন স্বার সূচনা করেছেন। হযরত মূজাহিদ রে) হতে আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এটা অল্লাহ্ তাআলার এক নাম এবং এর দারা আল্লাহ্ তাআলা শপথ করেছেন।
হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর দারা আল্লাহ্ তাআলা শপথ করেছেন এবং
এগুলো তাঁর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইকরিমা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ্যা হলো শপথ।

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাসমূহের সূচনায় উল্লেখিত শব্দগুলো আল্লাহ্ তাআলার নাম।

আন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এগুলো হলো বিভিন্ন নাম ও ক্রিয়া হতে গৃহীত حروف مقطعات (কর্তিত অক্ষর)। এর প্রত্যেক টর আলাদা আলাদা অর্থ আছে। হযরত ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, الله الله الله আছি৷ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। হযরত সায়ীদ ইব্ন জুবায়র হতেও অনুক্রপ বর্ণিত আছে। হযরত ইব্ন আবাস (রা) হতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) এবং অপর এক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, اله হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহের বর্ণমালা হতে উৎপন্ন শব্দ।

হ্যরত ইব্ন 'আঘ্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি خم الم ও ن সম্পর্কে বলেন, এগুলো বিচ্ছিন্ন নাম। কেউ কেউ বলেন, এগুলো অর্থবোধক হরফ।

হ্যরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাসমূহের গ্রারন্তে উল্লেখিত \_ ص - حم - ص - الر \_ طسم - حم - ص و এগুলো অর্থবোধক অক্ষর।

কারও মতে এগুলো এমন হরফ, যার প্রত্যেকটির মধ্যে বহু অর্থ নিহিত রয়েছে। যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

হযরত রবী ইব্ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি الم সম্পর্কে বলেন, এগুলো ২৯টি বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত, যে বর্ণমালার উপর সমস্ত ভাষা নির্ভরণীল। এর প্রত্যেকটি হরফ দ্বারা মহান আল্লাহ্র কোন না কোন নাম ভক্ত হয়। এ হরফসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যেই তাঁর রহমত বা গথবের ইদিত রয়েছে। এমন কোন হরফ নেই যা কোন জাতির আয়ুকাল ও মেয়াদের ইদিত বহন করে না। হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) বলেন, আশ্চর্য বটে, মানুষ আল্লাহ পাকের পবিত্র নামসমূহ দ্বারা কথা বলে এবং তাঁরই দেওয়া জীবিকা দ্বারা জীবন নির্বাহ করে, তারপরও কিভাবে তারা কুফ্রী করেং তিনি বলেন, আলিফ হলো তাঁর আল্লাহ নামের কুঞ্জী।এমনিভারে 'লাম' المايف (লাভীফ, কর্ম স্ক্রান্দী, দয়ালু) এবং মীম المايف (আরাহর আলাহর কন্ত্রহাবলী), লাম মানে المايف (আরাহর মহত্ব)। অনুরূপ আলিফ হচ্ছে এক বছর, লাম ত্রিশ বছর এবং মীম চল্লিশ বছর। ইবন হুমায়দ (র) –এর সূত্রে হ্যরত রবী (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেরই কিছু রহস্য আছে, কুরআন মজীদের সে অজানা রহস্য হলো হুরুফে মুকান্তায়াত (কর্তিত অক্ষরসমূহ)।

বর্ণমালার এমন ক'টি হরফ যেগুলো উল্লেখ করার পর অবশিষ্টগুলো উল্লেখর প্রয়োজনীয়তা বাকি থাকে না। অবশিষ্টগুলো আটাশটি বর্ণমালার পরিশিষ্ট বিশেষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারও সম্পর্কে যদি সংবাদ দেওয়া হয় য়ে, সে আটাশটি বর্ণমালার মধ্যে আছে, তখন عبال الكتب উল্লেখ করলে বাকিগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না, যেগুলো আটশটিরই পরিশিষ্ট। এজন্যই بالكتب এর অবস্থান وفي —এর স্থানে। কেননা আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আলিফ, লাম ও মীম কর্তিত হরফসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই কিতাব যা আপনার প্রতি সমষ্টিগতভাবে (বিন্যস্ত আকারে ?) অবতীর্ণ করেছি, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ বলতে পারে, আলিফ, বা, তা, ছা তো বর্ণমালার মধ্যে নামের মত হয়ে লছে ঠিক ফেমন আলহামদ্ (الصد) স্রাফাতিহার নাম হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হবে, কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমার ছেলে তোয়া ও জোয়া বর্ণের মধ্যে আছে তাহলে তা ফেমন জায়েয় তেমনি এটিও জায়েয়।

তোয়া ও জায়া বর্ণের মধ্যেই আছে—তাহলে তা যেমন জায়েয় তেমনি এটিও জায়েয়। সে যদি বলে, এ কথা দারা সে অহিত করতে চেয়েছে যে, বিজ্ঞিন বর্ণগ্রেলার মধ্যেই তার ছেলের নাম আছে—এ থেকে জানা যায় যে, এ — এ — । তার নাম নায়। যদিও তা বর্ণমালার অন্য বর্ণগ্রেলার উল্লেখ না করার কারণে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ইমাম আহু জাফর মহুলমাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী বলেনঃ স্রাসম্হের প্রারম্ভে আরবী বর্ণমালায় অক্ষরসমূহ এলোমেলে উল্লেখ করা এবং বর্ণমালার প্রারম্ভিক অক্ষরগ্রেলা থেকে এ — এ — । ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করার শ্যাপারে মতানৈক্য আছে। কারণ এতে অথের ক্ষেত্রে পার্থক্য স্ভিট হয়। অমার ছেলে তোয়া ও জোয়ার মধ্যে আছে বলে আরবী বর্ণমালা ব্যঝানো হয়েছে এটি এবং অন্রস্পে বাক্যে আমার প্রে আলিফ যা, তা, সা-র মধ্যে আছে কথাটি সমার্থকি। এ ক্ষেত্রে তারা আসাদ গোত্রের একজন ক্বির রাজায় ছল্বের কবিতাংশকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। কবিতাটি নিন্নর্পঃ

لما رأیت امرها فی حطی ، وفخکت فی کذب ولط ، اخذت منها بقرون شمط فلم یزل ضربی بها و معطی ، فی علا الرأس دم بغطی

و يسلمدة ما الانس من العالها ـ و ينقلول الابسل ـ ما هاج الحسرانيا و شجوا قلم شجا ـ

এখানে ় শক্ষাটি কবিতার অংশ নর। কবিতার ছান্দের মিল রাখার ক্ষেত্রেও এর কোন ভূমিকা নেই। বরং এর দারা একটা বাক্য শেষে আরেকটি শ্রে করা হয়েছে।

আল্লামা তাবারী বলেন, যাদের বর্ণনা আমরা প্রের্গ উল্লেখ করেছি তাদের প্রয়োকের মতের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। যারা আলিফ-লাম-মীমকে কুরআনের একটি নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁদের এ বক্তব্যের পেছনে দুটি কারণ আছে ঃ প্রথম কারণটি হলো তাঁরা ধরে নিয়েছেন—আল-কুরআন যেমন ক্রেআনের একটি নাম তেমনি আলিফ-লাম-মীম একটি নাম। এ ক্লেতে তাদের যাখ্য অন্সারে মহান আলাহ্রে বাণী الكنالي الكنالي الكنالي الكنالي الكنالي الكنالي المنالية অহান আলাহ্রে বাণী

শপথ'! এ কিতাবের মধ্যে আদে কোন সন্দেহ নেই। বিতীয় কারণ হলো—তাঁরা মনে করেছেন, এটি স্রাটির একাধিক নামের মধ্যে এমন একটি নাম যা দিয়ে তা চেনা যাবে। যেমন সব বসুকে তাদের নামেই চেনা যায়। এ ভাবে কেউ যদি কাউকে বলে আমি আজ স্রা আলিছ-লাম মীম ছোয়াদ তাথবা স্রা 'ন্ন' পড়েছি তাহলে শ্রোতা ব্যাবে যে, সে মম্ক শ্রা পড়েছে। যেমন কেউ যদি বলে, আজ আমি উমার অথবা যায়েদের সাথে সাক্ষাত করেছি—কোন লোকের পক্ষে এ কথাটি ব্যাক ফটকর হলেও যায়েদ এবং উমার ভাল করেই জানে যে কোন লোকটি তাদের সাথে সাক্ষাত করেছে। নামসমহে তখনই আলামত হয় যথন তা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পাথক্য স্ট্না করে। যদি তা পার্থক্য স্ট্রক না হয় তাহলে তা আলামত নয়।

তা কৈ ত্রৈ একটি প্রশন উত্থাপিত হতে গাবে যে, অনেকের একই নাম হওয়ার কারণে তা পার্থকা সিহেক হয় না বলে এ উদ্দেশ্যে আরো কিছা শবন, পরিচিলিমালক কথা বা গাণাললী কিংবা কোন কিছার সাথে সম্প্তিতা দেখাতে হয়। এতে নামকরণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

এর জবাবে বলা যায়, যে কোন জিনিসৈব নামকবর্ণ করা হয় মলেতঃ পার্থকা ব্রানোব জন।ে প্রে একই নামের একাদিক ব্যক্তির বা বন্ধুর নামকরণ কবার কার্নে এসব নামের ব্যক্তিদের পরিটিচিত্র সালিধার জন্য তার সাথে পাথকিঃসাদক কিছা শব্দ বা গ্রাণাবলী উল্লেখ্যে প্রোছন ছয়ে পড়ে। সারা-গালির নামকরণের ব্যাপাবও তাই। প্রশেকটি সা্রার নামকরণ সেই দরেগ<sup>া</sup>কৈ নিদি<sup>ৰ্</sup>ণ্ট করে। বা্ফাতে ভার আলামত বা চিহ্ন হিসেবে অধ্যার কবা হয়েছে। কিন্তু ক্রের্ডানের আরো স্বোর নাম জনার্প ছাওয়ার কারণে বা্ঝার সাবিশার জনা সারার নামের সাথে এমন কিছা, গানিবা প্রশংসা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা পার্থকাস্টক হতে পারে। তাই যথন কেট এ ভাবে বলবে যে সে সারা জালিফ লাম মীম ( 🔑 ) পড়েছে তাকে বলতে হবে, আমি স্বা আলিফ, লাম মীম জাল-াকারা (।, الجرورة ) সরোটি পড়েছি। আর আলিফ, লাম, মীম ( ।। ) বলে সারা আলে-ইমরান ব্রুরাতে हाहेल वनरा हाद्य — আমি আजिए, नाम, भौभ—खाल-हेशदान (اله ال عمران) जानिए, नाम, भौभ— यानिकान किञाव (بادراا دالاه الا اله আনিফ, লাম, মীম—আলাচ্ লা ইলাহা ইলা হ্লোল হাইউন কাইউম (الم الله لا الدم الأهو المرير التووم) পড়েছি। বেমন কেউ উঘার নামে তামীম এবং আষ্দ গোরের দুই ব্যক্তির পরিচয় দিতে চাইলে তাকে অবশ্যই বলতে হবে—উমার আত-ভাষীমী বা উমার অ'ল-আয্দী। কেননা উমার নামের এ দুই ব্যক্তির মাঝে এছাড়া আর কোন ভাবেই পাথ কা করা যাচ্ছে না। যারা বিভিন্ন বণ স্থাহেকে স্রাসম্প্রর নাম বলে বাংখা করেন তাদের বাংগারটিও অন্রপে। আর যারা এগালোকে সারাসমাহের প্রারম্ভিকা বলেছেন অগতি এসৰ বর্ণভারা আল্লাহা তা'আলা তাঁর বাণী শ্রে: করেছেন তারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা আমরা ইতিপ্রেই আরাদের বাকরীতি থেকে উদ্ধাত করেছি৷ অথথি তারা এ'ক একটি স্বার শেষ উআরেক স্রোরশাবা বলেধরে নিয়েছেন আর এ বর্ণগালোকে দ্বটি স্বার মধ্যে পার্থকাসচ্চক বর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন পাবে বিণিত কাসীদাতে بل শব্দটি একটি কথার শেষ এবং আরেকটির শরের বনুখাতে বাবহৃত হয়েছে। এখানে بل শব্দটি কাসীদার কোন অংশও নয়, আবার এর ছন্দ নির্মাণেও শব্দটির কোন ভুমিকা নেই! বরং এখানে একটি বাক্যের সমাণ্ডির পর আরেক বাক্যের আরম্ভ ব্রুঝাতে শব্দটির ব্যবহার হয়েছে 🕴

আর যারা এগুলোকে বিচ্ছিল্ল বর্ণ ( مروث حائد ) বলৈ মত প্রকাশ করে বলেন, এর কোন কোন অকর মহান আল্লাহ্র নাম আর কোন কোনটি তার গুণোবলী বা গুণোবলী প্রকাশক এবং

প্রত্যেক رن বাবণের একটা দ্বতদ্ব অথ আছে, তারা এ ব্যাখ্যা দারা কবির নিদ্নোক্ত ক্বিতাংশে ফুটে উঠা প্রকাশভংগীই গ্রহণ করেনঃ

অথিং কাফ ( ্ত্র) বর্ণটি বলে দে ত্র্রত্র ব্রুলালো। অথাং ত্র বর্ণটি প্র্ণ একটি শবদ ত্রিন্ত্র প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তার অর্থ বহন করছে। তাই া এবং অন্রর্পে আরো বে সব বিভিন্ন বর্ণ কুরআন মজীনে আছে তাও একইভাবে অর্থ প্রকাশ করে থাকে। অথাং একেবটি বিছিল্ল বর্ণ একেবটি প্রণ শবেরর অর্থ প্রকাশ করে। তাই কেউ কেউ বলেছেন ঃ আলিফ—'আনা' শবেরর, লাম 'আলাহ্' শবেরর এবং মীম 'আ'লাল্ল' শবেদর প্রতিনিধিত্ব করছে। এর সন্মিলিত র্পে দাড়ায় বালি আছিল বালি বালি বালাল্ল আলাহ্ আলাল্ল বালাল্ল আলাহ্ স্বাধিক জানি।' তারা বলেন এভাবে কুরআনের যত সর্বার প্রথমে বিভিন্ন বর্ণ আছে সেগ্লোর ব্যাখ্যা এভাবেই করতে হবে। এটা আরবনের প্রসিদ্ধ রীতি যে, বন্তা কোন কান সময় তার কথার শ্রুল একটি মার বর্ণ ছাড়া আর স্বগ্রেলাই উহা রাখেন কিংবা অথের পরিবর্তন না ঘটলে কোন কান বাড়িত বর্ণ যোগ করেন। যেমন তাল হারিস শবন্টিকে উল্ডারণের স্বিধার জন্য চি বিল্লুক্ত করে 'ছার্ণ' ব্রুবহার করেন এবং (এনি) শবের কাড় বর্ণ'টিকে কমিরে ১িন্তু উচ্চারণ করেন। যেমন ঃ

অথাৎ যথনই المعالم শ্বনটি ব্যবহার করার দরকার হবে তখনই তার প্রথম অক্ষর ৮৮-র ব্যবহারই ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহার হথেতি মনে করবে। আরো একটি উদাহরণ ঃ

এখানে প্রথম অংশের Li হারা । এটা ব্রানো হয়েছে এবং দিতীর অংশে Ls । । দারা দিটো ব্রানো হয়েছে এবং দিতীর অংশে Ls । । দারা দিটো বির্নির কলেবর বাদি করবে মার। মারাশ্যাদ (ইব্ন মাসলামা) থেকে বিভিত, তিনি বলেন, ইয়াষীদ ইবন্ মুখাবিয়া মারা গেলে আবাদা আমাকে বললেন, এখন ফিতনা স্ভিট হওয়া ছাড়া আমি আর কিছ্ই দেখছিনা। তাই নিজের কতি সম্প্রে সাবধান হও এবং পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও।

আমি জিজেস করলাম, আমাকে কি করতে আদেশ কগছেন? তিনি বললেন, তোমার জন্য আমার কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় ব্যাপার হলো ধুনুন্ধ গৈ অথিং তুমি শায়ে থাকো। আইয়াবেও ইব্ন আএন বলেন, তিনি তাঁর জান গালের নীচে হাত দিয়ে ইংগিতে শোয়ার বিষয়টি ব্ঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এভাবে তুমি এখন কিছা দেখতে পাবে যা তোমার কাছে পরিচিত। অন্য একজন কবি বাড়তি বর্ণ যোগ করে বলেছেনঃ

এখানেত । প্রেক্ত পক্ষে ছিল ১৯৮। আলিফ যোগ করে । প্রেক্ত আরো একটি উদাহরণ:

এখানেও এক করা হয়েছে। অথচ মলে শশ্দে সেটি নেই। এভাবে উপরোক্ত প্রতাকটি শশ্দের যে সব বর্ণ উহ্য বা অনুপ্রেখিত রাখা হয়েছে তা কর্মই আরবী বর্ণমালার অস্তভ্তি এর নজীর হিসেবে আমরা এখানে আরবদের কবিতা ও কথারতি। থেকে উক্ত করলাম। আর যারা বলেন যে, দু!! ও অনুরুপ বিভিন্ন বর্ণসম্হের প্রভ্যেকটি অক্ষর বিভিন্ন অর্থবাধক। এ মর্মে আমরা রবী ইবনে আনাল থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি। যারা দু!!-এর অর্থ দু! এ আনুরুপ এম্বর ব্যাখ্যাকারগণও অনুরুপ অর্থ করতে চান। প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি স্বত্ত শশ্বের প্রতিনিধিত্ব কর্ছে। সাভ্রাং প্রেয়া শশ্দটা উল্লেখ্য কোন প্রয়োজন হয়নি।

্রালিফ অনেক কয়েকটি অথেরি ধারক ও প্রকাশক। তার মধ্যে মহান রব আল্লাহ্র নাম এবং তাঁর নিরামতসমাুহের পা্ণ নাম প্রকাশও অভভত্তি। আর সব বর্ণের মধ্যে মানের হিসেবে আলিফ যেহেতু এক মানের ধারক তাই তাকোন কওমের জন্য নিদি'ণ্ট 'আজাল' বা সমর এক বছর নিদেশ করছে। জার لطون আল্লাহ্র لطون নামটির প্রেটার প্রকাশক, আর এ নামটি আলাহ্র 'ফজল' বা মেহেরবানী তথা 'লুভফের' প্রকাশক। লাগের মান তিশ হওয়ার কারণে তা কোন কত্তমের জন্য নিদি ভিট মেয়াদ বা সময়কাল বিশ বছর নিদেশি করে। মীম বণ টি আলাহ্র প্রেরা মজীদ নামটির প্রকাশক এবং তার 'মাজদ' অ্থাৎ মহত্বের বা তাঁর ম্যাদি প্রকাশক এবং কোন কওমের অবকাশকাল চল্লিশ বছর নিদেশিক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মহান আলাহ্ নিজের প্রশংসা ও গ্ণোবলী প্রকাশ করে তাঁর বাণী শারু করেছেন। এভারে বান্দা তার বঁজবা শারু করতে গিয়ে, চিঠিপত ব। বই-প্রন্তুক লিখতে গিয়ে এবং গ্রুর্ত্বপূর্ণ কাজকর্ম করতে গিয়ে শ্রুর্তেই যে পথ ও পাহা অনুসরণ করে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে কিয়ামতে তিনি বান্দাদেরকে প্রপক্ত করতে পারেন। তিনি 'আল্হামদ্ লিল্লাহি রাখল আলামীন; আলহাম্দ্ লিল্লাহিলা্মী খালাকাস্-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদ এবং অনুরুপু যেসব সূরার প্রথমে নি**ংজর প্র**শংসা দিয়ে কথা শাব্ব করেছেন তা দারাও তিনি বান্দাকে তার কাজ শাবু করার নিয়ম-পদ্ধতি নিদেশি করেছেন। এসব স্বার কোনটি তাঁর মহত্ব প্রকাশের মাধ্যমে, কোনটি সম্মান প্রকাশের মাধ্যমে আবার কোনটি পবিত্তা বর্ণনার মাধ্যমে শ্রেরু করেছেন। যেমন স্রা বানী ইসরাঈলের প্রথমে ف الدنى الدنى প্র বলে শ্রু করেছেন। সমগ্র কুরুআনে এরূপ আরো যেদব স্রা আছে তা প্রশংসা বর্ণনা, সম্মান প্রকাশ অথবা পবিতো বর্ণনার দারা শ্রু হয়েছে। অন্তর্প অন্যান্য স্রোগ্লোর প্রার্য্যে কখনো আরবী বর্ণমালার কোন বর্ণ দিয়ে নিজের 'ইল্ম' ও জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে শুরু করেছেন। কখনো ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কথা বলে শুরু করেছেন, আবার কখনো সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর ফ্যল ও ইহুসানের কথা বলে শুরু ক্রেছেন এবং তারপর অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেছেন।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে الكئاب এর প্রত্যেকটি হরফ বা বর্ণ মারফ্ হওয়া জর্রী। এক্ষেরে ذالك الكئاب

المورة الله المورق ال

যারা المحروف المتطعة ধরে অথ করেন তারা বলেন, আমরা বিভিন্ন বর্ণসম্তের স্থানীয় মান প্রকাশক বা বর্ণমালার অওভ ্জি বর্ণ হওঁয়া ছাড়া আর কোন অর্থ বৃদ্ধি না। তারা আরো বলেন ঃ ব্ঝা যায় বা বোধগমা হয় এমন ভাবে কথা বলা ছাড়া মহান আল্লাছ্ তাঁর বাংলাকে সম্বোধনই করতে পারেন না। ১৮এর অর্থ যে তার আক্ষিক মান হবে সে দলীল নীচে উল্লেখ করা গেল।

জাবের ইরনে আব্রিক্সাহ ইননে রাবাব থেকে ব্রিভি। তিনি বলেছেনঃ আব**ু ইয়াসার ই**বনে আছতাৰ রস্লাল্লাহ (স)-এর নিকট দিলে যাওয়ার সময় দেখলেন বে, রস্লাল্লাহা (স) উপজমনিকা স্রো বাকারা অ্থাং الله دالك الكتاب لا ربب فيده করছেন। সে তার ভাই হুরাই ইখনে আথতাবের কাছে গিয়ে বসলো। তথ্য ভয়ে।ই ইবনে আথতার একদল গ্রাহ্মেরি সাথে বসা ছিল। সে তানেরকৈ লক্ষ্য করে বললো, জানো না্হান্যাদ (স)-এর প্রতি মহান আপ্রাহা যা নাহিল করেছেন তা থেকে আমি তাঁকে الكنا دالكنا العالم ि जा ध्या क तराज भर्ति । जाता जाक अध्यय के तराना जूमि নিজে শ্নেছো? সে বললোঃ হা। জাবের ইবনে আব্দিলাহ ইবনে রাবাব বলেন, তথন হায়।ই ইবনে আখতাব ঐ সব লোককে সাথে নিয়ে রগা্লা্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, হে মা্হাম্মাদ (স)! আপনার প্রিত-যা-নাম্বিল করা হরেছে ভা থেকে আপুনি الكئال الكئال ভিলাওরাত করছিলেন, তা কি আমাদের কাছে বলা হয়নি ? তিনি বললেন, হাঁ। তারা বললো, এগালো কি আলাহার নিকট থেকে জিবরাঈল (আ) আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেন ! হাঁ। তারা বললো, মহান আলাহা আপনার পাবে<sup>ৰ</sup> বহা নবী পাঠিয়েছেন। তবে শাুধা আপনাকে ছাড়া তাঁদের কাউকেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাজছের স্থিতিকাল ও উম্মাতের জন্য নিদি'ণ্ট সময় অবগত করেছেন বলে আমার জানা নেই। অতঃপর হয়োই ইবনে আখতাব তার সাথাদের দিকে ঘারে বললো, 'আলিফ' অর্থ' এক, 'লাম' অর্থ' চিশ এবং 'মীম' অর্থ চিল্লিশ। এ ভাবে এর অর্থ হচ্ছে একান্তরে বছর। এরপর দে রস্লুল্লাহ । স)-এর দিকে ফিরে বললো, হৈ মহোমাদ (স)! এর সাথে কি আরো কিছু আছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, কি আছে ? তিনি বললেন ঃ المصن আছে। সে বললো, এতো আরো অধিক ভারী ও দীর্ঘতর। 'আলিফ' অর্থ এক, 'লাম' অর্থ তিশ, 'মীন' অর্থ চল্লিশ এবং ছোরাদ অ্রথ নব্বই। এ ভাবে সব মিলিয়ে একশ এক্ষট্টি বছর। হে মুহামাদ, এর সাথে কি আরো আছে? রস্লুলাহ (সু) বললেন ঃ হাঁ। সে বললো, কি আছে? তিনি ফালেন: ,।।। সে বললো, এটাও অধিক ভারী ও দীর্ঘতির। 'আলিফ' অর্ধ এক, 'লাম' অর্থ তিশ

এবং 'রা' অর্থ দিইশত। আর এ ভাবে দুইশ এ দিলেশত বছর। এর পর সে বললো হে মুহাশ্যন, এর পর কি আরো কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ ালছে। সে বললো, এটাও অধিকতর ভারী ও দীঘ্তর। 'আলিফ' অর্থ এক, 'লাম' অর্থ চিশ, 'মীম' অর্থ চিল্লিশ এবং রা' অর্থ দুইশো এবং এ ভাবে দুইশো একাতর বছর। এবপর সে বললো, হে মুহাশ্মাদ, আপনার এ বিষয়টি অংমাদের বাছে গোলমেলে মনে হছে। এমনকি আমরা ব্রুতেই পারছি না যেঁ, আপনাকে কম দেয়া হয়েছে না বেশী। এরপর তারা উঠে চলে গেল। আগু ইয়ামার তার ভাই হুখ্যাই ইবনে আখতাব ও ভার সাথী ধর্ম- যাজকদের উদ্দেশা করেবললোঃ হতে পারে এসব অক্রের প্রণিনান সমান সমন সমন মহা মুহাশ্মানকে দেয়া হয়েছে। অর্থাং একান্তর, একশত এক্রিটি, দুইশত এক্রিশ এবং দুইশত একান্তর সব মিলিয়ে মোট সাত্শত চৌরিশ বছর। তারা বললো, তার ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোলমেলে মনে হছে। এ ব্যাথার উপর ভিত্তি করে একলল মুফাসসির বলেন, ক্রেআনের নিশন যণিত আয়াতটি ঐ সব য়াহ্দীর সম্পর্কেই ন্যিল হয়েছে:

"তিনিই সেই মহান সন্তা যিনি আপনার প্রতি এই কিতাক নাখিল করেছেন। এতে দ্ব'ধরনের আয়াত আছে। এক ধরনের আয়াত হলো 'ম্হকামাত'। আর এগ্লোই কিতাবের প্রকৃত ব্রনিয়াদ। আর আরেক ধ্রনের আয়াত হলো 'ম্লোশাবিহাত'।'—(স্বা আলে ইম্রানঃ ৭)

তারা বলেন—আগরা । া-এর যে ব্যাখ্যা করেছি এ হাদীস ধারা তা সত্য ও সঠিক প্রতিপম হয় এবং বিরুদ্ধ মত পোর্বকারীদের মত বাতিল সাব্যন্ত হয়। আমার কাছে বে ব্যাখ্যা সঠিক বলে মনে হয় তা হলো—স্রাসম্হের প্রথমেই যেসব বর্ণ ব্যব্রত হয়েছে তা আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। মহান আলাহ্ এসব বর্ণকে শব্দের সন্মিলিত বর্ণগ্লোর মতনা মিলিয়ে প্রণ্পর বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। কারব তিনি এর প্রতিটি বর্ণকে একটি মার অর্থে প্রয়োগ না করে বরং একাধিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। রবী ইব্ন আনাস তার বর্ণনার এ কথাটিই বলেছেন। যদিও তিনি এর অধিক অর্থ বর্ণনানা করে মার তিনটির মধ্যে সীমিত রেখেছেন। আমার মতে এর সঠিক থাখ্যা হলো—রবী এবং অন্য সব মৃকাশ্সির এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন প্রতিটি বর্ণ তার সবটা অর্থাই বহন করছে। তবে এতে উল্লেখিত আরবী ভাষাভাষীদের এ ব্যাখ্যা শামিল নায়, যাতে এসব আক্ররেক আরবী বর্ণনানার অক্রর বলা হয়েছে। সরোসমহ্হের প্রথমে উল্লেখিত এসব আক্রর উল্লেখ করেই মোট আটাশটি বর্ণ বৃদ্ধানা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ ভাবে যে, এই শব্দ সমাজি দ্বারাই এ কি তাব গঠিত যাতে কোন সন্দেহ নেই। তার এ মতি সম্পূর্ণ ভলে। কার্ণ তা সমন্ত সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের প্রবর্তী মৃকাস্সির ও ব্যাখ্যাকারদের মতামতের বিশ্রতি। আর এটিই তার ভলে প্রতিপ্র হওয়ার জন্য যথেজী। মোটকথা ধ্যা-াত্তর ব্যাখ্যা হলো এ সব বর্ণ সম্বিটিই তার ভলে প্রতিপ্র হওয়ার জন্য যথেজী। মোটকথা ধ্যা-াত্তর ব্যাখ্যা হলো এ সব বর্ণ সম্বিটিই তার ভলে প্রতিপ্র হওয়ার জন্য যথেজী। মোটকথা ধ্যা-াত্তনের ব্যাখ্যা হলো এ সব বর্ণ সম্বিটিই তার ভলে প্রতিপ্র হওয়ার জন্য যথেজী। মোটকথা ধ্যা-াত্তনের ব্যাখ্যা হলো এ সব বর্ণ সম্বিটিই তার ভালে প্রতিদ্বার বিশ্বটার।

১ - দাহকাম ও মাতাশাবিহ শাব্দদ্পের ব্যাবা স্বো আলে ইমরানের উপরোভ আয়াতের অধীনে দেখান

এ কেন্ত্রে কেউ যদি প্রশন করে যে, একটি মাত অকর কি করে আনকেগ্লো ভিন্ন ভিন্ন অথেরি ধারক হতে পারে? এর জ্বার হলো—একটি মাত শব্দ যথন ভিন্ন ভিন্ন ভাল অনেকগ্লো অথেরি ধারক হতে পারে তথন একটি অকরও ভিন্ন ভিন্ন অনেকগ্লো অথি বহণ করতে পারে। যেমন একদল মান্য অলপ কিছা সমর, আলাহ্রে একাত অন্গত ইবাদত গ্যার বাজি এবং দীন ও মিরাতকে উদ্মাহ (2.4) শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন প্রতিদান ও কিসাসকে 'দীন' বলে, বাদশাহ ও আন্গতাকে দীন বলে, নত হওয়া ও ন্যতা প্রকাশকে দীন বলে, কিলামতের হিসাব নিকাশকেও দীন বলে। এ ধরনের আরো অনেক শব্দ আহে যা অনেকগ্লো ভিন্ন ভিন্ন অথি প্রকাশ করে। তবে এ ক্ষেত্রে নে স্বের উল্লেখ লাহ্রু প্রক্রের কলেবর ব্রিন্ধ করবে।

অনুর্প ভাবে বিভিন্ন স্রার প্রার্ভে আরবী বর্ণমানার যে সব বিভিন্ন অকর আঁছে তার প্রত্যেকটি বিভিন্ন অংথবি ধারক। এমধ্যে বিভিন্ন মহেদাদিবের মতামত আমরা প্রেই উল্লেখ করেছি। তাঁবের মতে এসব বর্ণেরি সবগর্লোই মহান আল্লাহ্র নাম ও গ্পাবলী প্রকাশক। যেমন ومردالم المصر এবং অন্বেপে অন্যান্য স্বোর প্রারম্ভিক বিভিন্ন বর্ণসমা্হও ঐগর্বলর উপদ্যনিকা। আর এ১-১১ শ্বন্টি মহান আল্লাহার নাম ও গ্লোবলীর অংশ হওবার কারণে তা স্রোগলোর অবচরনিকা হওণার ক্তেরে প্রিক্ষক নয়। কারণ মহান আলাহ্ করেআনের অনেক সুরাই নিজের প্রশংসাম্লক কথা দারা শারা করেছেন এবং অনেকস্লো স্রা নিজের তা'জীম ও মুখবির কথা বর্ণনা করে শ্রা করেছেন। এটা অবস্তব নয় যে, এ সব স্কার কোন কোনটি তিনি কসম বা শাথে বারা শা্রা, করবেন। তাই যেশত সা্রা আরবট বর্ণালার কিছা, অকর দিয়ে শা্রা, করা হরেছে সেগুলো দ্বাবা কসম করা হয়েছে। কারণ ঐগুলো আল্লাহ্ তা'আলার মহান নাম ও পুশোরলীর প্রকাশক শ্বেদর বর্ণ। এ বিষয়টি প্রেই আলোচিত হয়েছে। আর আলাহা, তাঁর নাম ও তাঁর প্লোবলীর শাধ্য করা নিঃসালেহে জাতেয়। এস্ব বর্ণ দিয়ে যেস্ব সূরো শ্রু করা হয়েছে দেগ্রালা ঐ স্বার প্রতীক ও নাম। আমরা ইতিপ্রের্ব যেসর কারণ বর্ণনা করেছি তার ভিত্তিতে উল্লেখিত সবদ্ধলো অথ'ই এটা শব্দটি ধারণ করে। এটা লব্দটি যে অর্থা বহন করে না মহান আল্লাহ্ যদি দেটিই ব্যঝাতে চাইতেন তাহলে রস্লে লাহ (স) অত্যন্ত সহজভাবে তা প্রকাশ করতেন। কেননা আল্লাহ্ কতৃকি তাঁর রস্লোর উপর কিভাব নাঘিলের উদ্দেশ্যই হলো-যে সব ব্যাপারে মান্যে ভিন্ন ভিন্ন মতে বিভাগ হারে প্রেছে তা তাদের সামনে স্পণ্ট করে ত্লে ধরা। আর যেহেতু রস্লে, লাহ (স) তা বর্ণনা না করে এমনিই রেখে নিয়েছেন তাই এক ধ্রুত্তিতে এটিই ভার অর্থ । তবে অনা মৃতিতে আবার এটি তার অ্থনিল দ এতে স্পণ্ট প্রমাণ হয় যে, শ্বন্টি যতগ্লো অথেরি বাহক হতে পারে এখানে তার সবকটিই উদ্দেশ্য—যদি সেই ব্যাখ্যা ও অর্থ বিবেক-ব্রন্ধির কাছে অসন্তব 🗿 অগ্রহণযোগা না হয়। যেমন একই বাক্যের একই শব্দের অনেকগ্রনো অর্থ হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা এখানে এ!। শব্দটি সম্পত্তে যা কিছা বললায় তা যদি কেট অস্বীকার করে তাহলে তাকে অন্যান্য অক্রের সমণ্বয়ে গঠিত একাধিক তথাবোধক শব্দ ও এ। এর মধ্যে পাথাক্য দেখিয়ে দিতে বলবো। েবেমন ؛ دين এবং এরপে আবো জন্যান্য বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক শ্বনসমূহ যার একাধিক অর্থ ইয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে যাই বলবে তা অন্য শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজা হবে। এমনি ভাবে যারা অন্যস্ব কারণ ও যুণিক্ত প্রমাণ বাদ দিয়ে বিশেষ একটি কাবণ বা যুক্তি দেখিয়ে এর ব্যাখ্যা করবে যা মেনে নিয়া তানের কার্ছে অপরিহার্য – আমরা এর বিরুদ্ধেও য, ক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি। সে এমন একটি ব্যাখ্যা পেশ করে যা ১৯৯১-এর ক্ষেত্রে পেশকুত ব্যাখ্যার পরিপত্বী। তাহলে তাকে এ দ্'য়ের মধ্যে অর্থাৎ ম্লেগত ও মূল দারা প্রতিপন্ন অর্থেরে মধ্যে পার্থক্য নির্পণ করতে বলা হবে। এ

কেরে দে একটির ব্যাপারে যা বলবে অন্যটির ব্যাপারেও তা অপরিহার্যভাবে প্রযোজ্য হবে। আর ব্যাকরণবিদদের মধ্যে যিনি এ অভিযত ব্যক্ত করেছেন যে, ৬১১ শব্দটি কবিতার মধ্যে দিন এ অভিযত ব্যক্ত করেছেন যে, ৬১১ শব্দটি কবিতার মধ্যে দিন এ বিতার করেছিন তাবে বাল্যের মধ্যে অভিরিক্ত একটি শব্দ হিম্পেরে ব্যবহাত হয়েছে। যেমনঃ

উত্ত ব্যাকরণবিদ বিভিন্ন কারণে ভূল করেছেন। প্রথম কারণ হলো, তিনি মহান আঞ্লাহ্র প্রতি এই বিশেষণ আরোগ করেছেন যে, তিনি আরবদেরকে এমন এক ভাষায় সম্প্রাধন করেছেন যা তাদের এমন কি কোন মান্যেরই ভাষা নয়। কারণ আরবরা বিদিও উপরে বিণিত ক্ষিতার মত ।।
শব্দ দারা তাদের কাব্য শ্রু করতো তথাপি এটা স্বারই জানা যে, তারা তাদের বক্তব্যের বা আনের করতো না। স্থাং এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্গ ।। শব্দের স্নাথিক হয়ে তাদের বক্তব্যের প্রারম্ভিকা হতো না। এটি স্বার্টিও যথন বক্তব্যের প্রারম্ভিকা নয়, আর মহান আল্লাহ্ ক্রেআন মজীদে তাদেরকে যে ভাষায় সন্বোধন করেছেন তা তাদের জানা, পরিচিতি ও প্রস্পরের ব্যবহারের ভাষা। আরবী বর্ণনালার যে স্ব অক্ষর স্রো স্মাহের প্রারম্ভান করা হয়েছে আর ঐ স্ব অক্ষরকে আমরা যে ভাবে বিশেষিত করেছি নিঃসন্দেহে গোটা ক্রেআন মজীদের জন্য তা গ্রেছ্ডা। এনেই প্রগাণিত হয় যে, তারেররা যে ভাষা জানতো এবং নিজের কথাবাত্য়ি ভাষা ব্যবহার করতো মহান আল্লাহ্ সে ভাষা রীতিকে লংখন করেন নি। কারণ তাহলে স্পত্ট বর্ণনাকারী বলে ক্রেআনকে বিশেষত করা অর্থহ আল্লাহ্ তাআলা নিজেই বলেছেন ঃ

''আমানতদার রাহ তা নিয়ে তোমার কলণের উপর নাযিল হয়েছে। যাতে তুমি একজন স্তর্ক-কারী হতে পার। স্পট আরবী ভাষায়''—(আশ-শত্তারাঃ ১৯৩)।

শা বিশ্ব জাহানের কেউ বোঝে না এবং যা কোন মাখলকের ভাষা বলে পরিচিত নয় তা কি করে দপণ্ট হতে পারে? আর তা দপণ্ট আরহী ভাষা আলাহ তাআলার একথাত মিখা হতে পারে না। আরবরা যে এ কথা জানতো তাও তিনি জানিছেলে। আর তা ছিল তাদের জন্য দপন্ট। এটা তার (নাহবীর) ভালের একটা কারণ। ছিতীয় কারণ হলো, আলাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকো বে-কায়েদা বা অর্থহীন কথায় সন্বোধন করেছেন —এ কথাটি সে মহান আলাহ্র সাথে সন্প্ত করেছে। এটা একটা অর্থহীন বিষয়কে আলাহ্র সাথে সন্প্ত করা। সমস্ত একঘ্রাদীলণ মহান আলাহ্র ব্যাপ্যারে এটা মেনে নিতে অংবীকার করেছেন। তৃতীয় কারণ হলো, আরবদের ভাষা ও কথাবাতায় ব্যবহৃত ট্রা শ্বন্টির অর্থ ও ব্যাথ্যা বেংধগম্য। তাদের বাকরীতিতে কোন কোন সময় পা্রেত বজব্য পরিত্যাপ করার ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ এটা দেনে নিত্ত ক্রিটি আমেনি বরং বাপ এসেছে। এ ধরনের আরো যে সব বাকা আছে তাতেও এর উদাহরণ দেখি নাই, বয়ং আবদ্লাহকে দেখেছি। এ ধরনের আরো যে সব বাকা আছে তাতেও এর উদাহরণ ছিলবে। যেমন সালাবা গোরের আশা বলেছেনঃ ভ্রিট্রা — হিট্ডা — হিট্ডা

এ ভাবে বলতে বলতে এ কথা প্য'ন্ত পে'ীছেছেন :

ما لجلسان و طهب اردا نه ، بالون يضرب يكو الاصبعا

তারপর বলেছেন,

بل عد هذا فی تریض غیره: و اذکر فی سمع الخلیقة اروعا ه ভাবে তিনি যেন বলেছেন: এ সব কথা বাদ দিয়ে পরের কথাটি গ্রহণ করো। তাই দেখা যাছে আরবদের ভাষায় এ ধরনের কথোপকথনে بل শ্ৰেদর প্রয়োগ হয়ে থাকে। الكتاب الكتاب

'ষালিক ল 'কতাব'-এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মহুফাসদির বলেছেন যে এর অর্থ হলো 'হাযাল কিতাব' বা এই কি তাব। এমতের দ্বপক্ষে দলীলঃ মুজাহিদ, ইকরিমা, সুদ্দী, ইবনে জারাইজ ও ইবানে আৰবাস (রা) বলেছেন, 'ধালিকাল কি ভাব' অর্থ হাযাল কি ভাব বা 'এই কিভাব'। এ ক্ষেতে কেট যদি वाल (य طنان (عَ) भरव्यत अर्थ الله (عرَّه) कि करत हर्ड भारत ? किनना 'हाया' वा 'এ है' भवत हाता চোথের সামনের কোন দৃশিমান বস্তু ব্ঝানো হয়ে থাকে। আর 'বালিকা' বা 'ঐ' শব্দ দারা দ্রের কোন অনুদৃশা বা দ্ডিটর বাইরের ১৯০কে ব্ঝানো হয়ে থাকে। কারণ যা দ্বারা কোন থবর জানা যায় বা প্রায় জানা যায় তা নাম প্রেষ হলেও বস্তার ক'ছে তা মধাম প্রেষ হিসাবে গণ্য হয়। ناب الكناب কথাটির মধ্যে 🗗 এর অবস্থাও অন্রেপে । কেননা মহান আল্লাহ্ যথন যালিকা শব্দের প্রের্ণ 🕬 উল্লেখ করেছেন তখন তার অর্থ দাঁড়াক্সে, তিনি তাঁর নবী (স)-কে যেন বলেছেন ঃ হে মা্হাম্মাদ এটাই সেই কিতাব যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি। আর এ কারণেই ১৯-এর স্থানে এ১-এর বাবহার উত্তর ও যথাযথ হরেছে। কেননা এ ভাবে না । যে অর্থ বহন করছে সে দিকে ইংগিত করা হ্রেছে। এ ভাবে মহান আল্লাহ্ যেন তাঁর নবী (স)-কে বলছেন: হে মহোম্মাদ (স), আমি তোমার পুতি যে কিতাৰ নায়িল করেছি আর সে কিতাবের স্বোধন্তে যা আছে তার স্বটা মিলে সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সংক্রে নেই অঃপর মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটা অর্থ আইটি আর্থ করেছেন যে, এটি (এই কিতাব)। কেননা আমানের নবী হয়রত মাহাম্মাদ (স)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্রে কিতাব নাযিল করেছেন দেই সমগ্র কিতাবের সব স্রা বাকারার প্রের্থ নামিল হয়েছে। এ ক্ষেরে ম্ফাস্সির্গণের প্রথম ব্যাক্ষাই বেশী য্রিক্তাক্ত। কারণ এর দারাই এটা-এর অর্থ ভালভাবে পুকাশ পায়। থিফাফ ইবনে নাদবা আস-সলোমীর নিংনবণিতি কবিতায় ৫৪১ শবদ যে অথে ব্যবহার ব্যা হয়েছে তাকে এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

কবি যেন এখানে ১৯০ টা ুঃ গা এন করিছিল করিছিল এখানে তার নামকে নাম পরেষ ব্যালান করেছেন। তাই ম্ফাসসিরগণ মনে করেছেন আমি ১৯০ -এর ১৯০ জ্ব ভি । থিফাফ এখানে তার নামকে নাম প্রেষ্থ ব্যানা অথে ব্যবহার করেননি। বরং তিনি নিজের সম্পর্কেই বলতে ধ্যেছেন। এ ভাবে ১৯০ শব্দটি এখানে নাম প্রেষ্থ ব্যালাত ব্যবহৃত হয়েছে। আঘরা যেসব করেণ উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে আখানে নাম প্রেষ্থ ব্যাখ্যাটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ বলেছেনঃ 'যালিকাল কি তাব' কথা ছারা তাওরাত ও ইনজীল কিতাবকে ব্যানানা হয়েছে। 'যালিকা'-র ব্যাখ্যা এ ভাবে করা হলে ব্যাথ্যাকারীকে কোন ভাবে অভিযাক করা যায় না। কারণ এ ক্ষেত্রে যালিকাকে সঠিক ভাবেই নাম প্রেম্বের ক্থে ব্যবহার করা হবে।

### ব্যাখা ১৯-৬ ويب فيهده

মহান আল্লাহ্র বাণী الموال ال

শ্বনটি দুইবার উল্লেখ করেও বর্ণিত আছে। এখানে যেরও ঘবর দুটি হরকতই বৈধ। তবে ঘবরের বাবহার অধিক। কবি তার কথা مصروا به দারা المنتواء অথা গ্রহণ করেছেন। তাই এখানে المنتواء والمنتواء والمنتواء

## মহান আল্লাহ্র বাণী ৫১৯-এর ব্যাখ্যা

এক্ষেত্রে কেই যদি বলে যে, আল্লাহ্র কিতার কি 'ম্বাকী' ছাড়া আর কারো জনা ন্র নয় এবং মানিন ছাড়া আর কারো জনা হিদায়াত নয়? এর জবাবে বলা বেরে পারে, মহান আল্লাহ্ এ ভাবেই তাঁর কিতাবের বৈশিণ্টা ও গাণাবলী বর্ণনা করেছেন। যদি কিতাব মানিন ও মারাকী ছাড়া আর কারো জনা নার এবং হিদায়াত হতো তাহলে তিনি মারাকীদের উল্লেখ বিশেষভাবে নিনিশ্টা করে দিতেন না যা, এ কিতাব শাধায়াত তাদের জনাই হিদায়াত; বরং বলতেন যে এ কিতাব সাধায়ণভাবে তাদের স্বার জনাই হিদায়াত যাদের কেনাই হিলায়াত; বরং বলতেন যে এ কিতাব সাধায়ণভাবে তাদের স্বার জনাই হিদায়াত যাদেরকে সত্রু করা হয়েছে। কিতু তা না বলে এ কিতাবকৈ মারাকীদের জনা হিদায়াত, মানিনদের হাদের জনা হিলিহসা, মিথ্যা প্রতিপ্রকারীদের কানের পদা, অন্বীকৃতি জ্ঞাসনকারীদের গোখের আরম্ব এবং কাফেরদের বিরাজে সপত্র দলীল বলা হয়েছে। তাই এ কিতাবের প্রতি স্থান প্রেছ্কারী হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং একে অন্যীকারকারী প্রভাগী।

هدى শব্দটি একাধিক অথের ধারক হতে পারে। প্রথমতঃ কিতাব শব্দটি থেকে আলা করে নসব
(نصب) পড়া। কেননা শব্দটি نگرة किন্তু الكتاب পড়া। কেননা শব্দটি نكب কর নসব
الم فلايا الكتاب هاديا للمتقن অথং "আলিক-লাম মীম ঐ কিতাব মন্তাকীদের জন্য হিদায়াত
দানকারী।" এ কেতে فراي الم فلايا الكتاب هاديا المتقن হােরা মারফ্ (حرفوع) হােরতে এবং ها فلايا الكتاب الكتاب الكتاب عاديا الكتاب والمتقن والمنافعة والمنافعة المنافعة ال

খ্যবহৃত হয়েছে তা থেকে আলাপা করে নস্ব (المب) পড়া খেতে পারে। এ কেতে অর্থ হবে الـه الـذى ু وي فه هاديا প অথিং "আলিফ-লাম-মীম যার হিদায়াত প্রদানকারী হওয়ার ব্যাপ্যারে কোন সন্দেহ নেই।" আবার যুগপং এ দুটি কারণেই নসব হতে পারে। অর্থাং 🚓 শবেদর স্বানাম (🖦) থেকে যা আলাদা করে পড়ে এবং الكتاب থেকে আলানা করে পড়ে। শেষোক্ত ক্ষেতে الكتاب হবে একটি প্রাংগ ৰাকা। আবদ্লোহ ইব্ন আৰ্বাস রা) এ কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেছেন. 🚚 এর প্রের্প خور हरव नषून ذيك الكتاب धा-व्याम बाह्राह् जावानाहे प्रवाधिक खाजा ब एकरव فيك الكتاب खात بر توع / হবে, এবং यानिका (طنة) আল-কিতাব (مر توع ) হবে, এবং यानिका (طنة) দারা মারফ্ হবে। 🗻 শবদটি হবে কিতাবের অংশ। 🚜 শবের মধ্যে হা ( 🗸 ) স্বানাম যালিকা (طرق)-র সাথে সম্প্রক্ত হওয়ার কারণে طرق श्रावकः (مرقوع) হবে। আর بانكاب হবে তার المت আর 🛵 শবেদর হা (ماء)-এর সাথে সম্প্তে হবে مدی শবদটি। مدی শবদটিক মারফ্ কংলে হাড়া আর কিছ; হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে عنور হবে একটি স্বয়ংসম্পর্ণ বাক্যা তবে শুধন্নাত্র একটি কারণেই তা বাহাত হতে পারে। অ্থণি এ৯-কে মাদহের অর্থে মারফ্ الم كلك ايات الكذاب الحكيم هدى و رحمة प्रात्न वरलंडिन والم كلك ايات الكذاب الحكيم পড়া হথেছে رحمة ক্রআনের কুররা যা কারীদের একটি কিরাআতে المحسنين জায়েয হবে। । কাকের مدح হিসেবে। এ কোত هدى শব্দটির উপরে তিনটি করেণে وال প্রথম কারণ যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাং এটি নতুন عدر । দ্বিতীয় কারণ হলো এটি যালিকা এটে শবেদর مرائع হবে। আর اکتاب হবে যালিকার نخت । তৃতীর কারণ হলো अवत म्हातन والمناسبة श्रातक कातरम والمناسبة श्रातक कातरम والمناسبة श्रातक कातरम والمناسبة श्रातक कातरम والمناسبة তাহলে তা আল্লাহ্র و هذا کتاب انزلناه میار । বাণীটির অন্তর্প হবে। আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ थाहीन कुकावात्रीरनंत भाषा रक छे रक छे वरल एक रख, مالي الماكنات الكناب الماكوة - المناقع काहीन कुकावात्रीरनंत भाषा रक छे র্বাণ্ডাবে هذه النحروش من حو ف اسمعجهم ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أو حهه اليمك দীণ্ডাবে বর্ণমালার এই বর্ণমুলোই সেই কিতাব যা আপনার কাছে ওহীর মাধামে পাঠানোর ওয়াবা আমি আপনার সাথে করেছিলাম। তারপর তারা অতি দ্রুত তাদের একথাটি বাতিল করে দিয়েছে এবং বলতে भद्बद्द करत्रष्ट रय, هدى भवनिष्ठि नद्विष्टि कात्रर्त सात्रक्ट् (مرفوع) अ नद्विष्टि कात्रर्त सातमद्व (منصورب) न्हात- مرفوع १८४ نعت স্বৰণটির دنك শব্দটি আরহে بابتارات हात- مرفوع १८४ अवर्ग हे والمعالم المحالم यरत्र दार्भ नांकाय जाइरला من اذ لك لا شك فيه वरत दारकाय एवं वरकाय एवं वरकाय प्रवास कार्य वर्ष ودرب فيه वरत ودرات আয়াতাংশের খবর ধরে নেয়া হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও مدى শব্দটি মারজ্'হবে। কারণ তখন তা وهذا كناب انزلناه مهارك প আয়াতাংশের স্থানে انزلناه مهارك প আয়াতাংশের স্থানে عابه قادا كناب انزلناه مهارك -এর অন্র পাহবে। একথা দ্বারা যেন এটাই বলা হলো যে, এটি একটি হিদায়াতের গ্রন্থ এবং এর বৈশিষ্ট্য ও গ্লোবলী এর্প এবং এর্প। আর هدى শব্দটির মানস্ব হওয়ার দ্টি কারণের একটি نصي কে ধ্যাত্র مدى হিলো, যদি مدى হিসেবে গুণা করা হয় তাহলে خور কে ধ্বতশ্বভাবে نصي न नार्य महिन्दे हरप्रदर्श अभे हरना الكرة या अर्कां निका बार्य महिन्दे हरप्रदर्श अभे अर्था कांत्र هدى त दर्जभारत मनीन : حمرالية कथाना معرالية पहा। इत्या نصب अजात्य এछात्य अन्य দতে পারে না। আর কেউ ইঞা করলে هدى কে الماء থেকে আলাদা করে مري দিতে रिया शादा। এक्ति एवन वना हरना: الأشاع أديه الاشاع हिमाम जाव का का वादादी

#### ं---व-व्यानिक वादा

হাসান বসরী (র) 'মা্ডাকীন' কথা টির ব্যাখ্যা প্রদক্ষে বলেছেন : যারা হারাম বছু থেকে সাবধান থাকে এবং ফর্যসমূহ আদায় করে তারাই 'মা্ডাকী'। আর্দ্রোহ ইব্ন আন্বাস (রা) থেকে 'মা্ডাকী' শব্দটির ব্যাখ্যা বিশি ত হয়েছে এরপে । যারা হিদায়াতকে বজান করার ক্ষেত্রে আলা হ্রে শান্তিকে ভর করে এবং তার নির্দেশকে সভ্য প্রতিপল্ল করার কারণে রহমতের আদা করে। আবদ্লাহা ইব্ন মাসউদ (রা) রস্লেলাহা (স) এর ক্ষেকজন সাহাবা থেকে ত্রান্থা তাত বান্টির ব্যাখ্যা উর্ভ করে বলেছেন যে, 'মা্ডাকীন' শব্দের অর্থ হলো মা্মিনীন বা মা্মিনগণ। আহ্ বক্রে ইব্ন আইয়াশ বলেন : আমাশ আমাকে মা্ডাকীন সম্পর্কে জিজেস করলে আমি তাকে জ্বাব দিলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি কালবীকে এ সম্পর্কে জিজেস করলে আমি তাকে জিজেস করলে তিনি বললেন : যারা ক্রীরা গ্রাহ্ থেকে দ্রে থাকে। তিনি বলেন : এরণর আমি আমানের কাছে ফিরে এসে তাকে তা জানালাম। তিনি বললেন, হাঁ, তাই। তিনি কালবী কত্কি বণিতি অর্থ অন্থাকীকার করলেন না। সাঈদ ইব্ন আলী আর্বা বলেন : আমি কাতাদাকে জিজেস করলাম, মা্ডাকী কারা ? তাঁদর পরিচয় ও গা্ণাবলী কি ? তিনি কুরআনের এই আয়াত পড়ে তাদের পরিচয় ও গা্ণাবলী তুলে ধ্রলেন :

বৃশ্না করে দিতেন। তবে তাও একমাত তথনই সন্তব ছিল যদি কোন কারণে ভাকওয়ার সাধারণ অথ গুছণ অসন্তব হতো। তাহলে যাদের মতে 'মৃতাকীন' শাখের অথ হলো যারা শিরক থেকে দুরে থাকে এবং মানাফেকী থেকে পবিত্র থাকে-তাদের এমতটি বাতিল হয়ে যার। কারণ কখনো কখনো এরপ হয়ে থাকে। তাই সে ফাসেক, ভার মৃতাকী হওয়ার যোগাতা নেই। তবে এর অথ যদি মোনাফেকী, হারাম ও ফ হেশা কাজে লিপ্ত হওয়া এবং অ লাহ্র ফর্যকে নস্যাত করা হয় তাহলে স্বত্ত কথা। যারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত হয় একদল আলমে ভাদেরকে মোনাফেক বলে অভিহিত করেন।

### ত্র ব্যাখ্যা এর ব্যাখ্যা

একাধিক স্তে হ্যরত আবদ্লোহ ইব্ন আফ্বাস রাদিয়ালাহা আনহামা হতে বণিতি আছে যে, তিনি الزَّيْن يؤمنون (याता ঈমান আনমন করে)-এর ব্যাখ্যাম বলেছেন, المردون (याता সভার্পে বিশ্বাস করে)।

রবী হতে বিণ'ত আছে যে, তিনি ناوسنون (তারা সমান আন্তরন করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, দুনান গুলা "তাঁরা ভর পোছণ করে।" ইমাম জুহুরী (র) বলেছেন, সমান হলো আমল করা। আই আবদ্লোহ ইব্ন আন্বাস (রা) বলেছেন, সমান হলো সভার পে বিশ্বাস করা। আই আবদ্লোহ ইব্ন আন্বাস (রা) বলেছেন, সমান হলো সভার পে বিশ্বাস করা। আর আরবদের পরিভাষার সমান হলো তাসদীক—সভার পে বিশ্বাস করা। সাত্রাং যথন কেট কোন বর্ম সপেকে কোন কথা বিশ্বাস করে, তখন তাকে তির্যারে মাণ্ডিন-(বিশ্বাসী) বলা হয়। আর যে ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যনে তার কথার সভ্যতা প্রমাণকারী হয়, তাকে সে বিষয়ে মাণ্ডিন বলা হয়। আর এ অথেই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সারা ইউসাক, আয়াত নং ১৭; বিশ্বাসী" নন) ব্যবহৃত হয়েছে। অথি আপুনি আমাদের কথায় আমাদেরকে সভার পে স্বীকার করেন না। ইমানের অথে আলাহ্র ভর রয়েছে, যার তাংপ্য হলো আল্লাহ্র অল্ভিছের কথা স্বীকার করা এবং কামে পরিণত করা। আর-সমানের অথে আর-সমানের অথি অভাজ-ব্যাপক। শুনাট আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর কিতাবসমাহ ও তাঁর রস্কোন সম্পর্কে প্রীকারেরিভিত এবং কার্য মাধ্যমে সেই স্বীকারোভিতে সত্যে পরিণত করা।

আর যখন তা' এরপেই তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এটাই উত্তম এবং মা'মিনগণের হিসেবে স্বাধিক উপর্যোগী যে, তারা কথা, কাজ ও বিশ্বাস, সব'ক্ষেতে গায়েবের প্রতি ঈমানের গাণে গাণিবত হবে। যেহেতু আল্লাহা তা'আলা জালাশানাহা তাদেরকে ঈমানের বিভিন্ন অথের মধ্য বিশেষ কান অথের মধ্যে সামাবদ্ধ করেননি—এর অথ'সমাহের মধ্যে বিশেষ কোন অথের মধ্যে সামিত না করে তাদেরকে ঈমানের গাণে গাণাশ্বিত রাপে বণ না করেছেন।

### শুরুটা (অদুশা)-এর ব্যাখ্যা

হথরত আবদ্রাহ ইব্ন আব্বাস রাদিয়ালাহ; আনহমো হতে বণিতি আছে যে, তিনি 🛩 এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যা' তাঁর নিকট হতে নিয়ে রস্লালাহ সালালাহাহ আলাইহি ওয়া সালাম আবিভ্তি হয়েছেন। অথিং আলাহা তা'আলার নিকট হতে।

হযরত আবদ্লাহ ইব্ন 'আন্বাস (রা) হতে (দিতীয় সনদে) এবং আবদ্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ও রস্লালাহ সালালহাই আলাইহি ওরা সালাবের কিছ্ সংখ্যক সাহাবী হতে বণিত আহে যে, 'গায়ব' হলো যা বেহেশত, দোষথ সম্পক্ষি এবং পবিত্র কুরআনে আলাহ্য পাক এতদসংক্ষে যা কিছ্ উল্লেখ করেছেন—যে ব্যাপারে আরবের মৃ'মিননের নিজেদের কিতাব এবং ধ্যাম জ্ঞানে ইতিপ্বে বিশ্বাস ছিল না। যির (زر) হতে বণিত আহে যে, গায়ব অর্থ আল-কুরআন। হযরত কাতাবাহ الزين يؤمنون بالنوب (যায়া অন্শ্যে বিশ্বাস পোষণ করে। এর ব্যাথায় বলেছেন, যায়া বেহেশত, দোষথ, মৃত্যুর পর পন্নর্থান ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস পোষণ করেছে। এগ্লো সবই (গায়ব) অন্শ্য।

রবী ইব্ন আনাস الذيان يؤداون بالغيب -এর ব্যাখনার ব্লেছেন, তারা আল্লাহ্ তাআলা, তার ফেরেশ ভাগণ, তার প্রেরিজ রস্লাগণ, পরকালের, বেহেশ্তের, দোযথের এবং তার সাক্ষাত লাভের প্রতি বিশাস ছাপন করেছে এবং তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিথাস ছাপন করেছে। আর এগ্লো স্বই অদ্শা (গায়ব)।

যে ব বন্ধু অনুশ্য মূলতঃ ঐসবকেই গায়েব বলা হয়। আর তা আরবদের বাগধায়া الأرن يندب غيرا للها (অসমুক প্রোপ্রিভাবে অদুশ্য হয়েছে)।

এই স্বার প্রথম দুটো আয়াতে যাদের সম্বন্ধে বলা হঙেছে, তানের অন্ধ্যে বিশ্বাসসহ যে সমস্ত গ্লাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তানেরকে চিহ্নিত করতে গিয়ে ভাষাকারগণ মতভেদ করেছেন। তাঁদের েক্ট কেট বলেছেন যে, তারা হচ্ছে আহলে কিতাব ব্যতীত বিশেষভাবে আরবীয় মুমিনগণ। আর তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের বিশক্ষেতা ও তাঁদের ব্যাখার বাছবতরে উপর এ আয়াত দ্বীটর মাধ্যমে و الذهان بؤسنون بما انزل الملك मन ेन रभग करतरहन। आत ठा' र एक आलार् ठाआलात वानी আর যারা ঈমান আনে আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা' আপনার প্ৰে নাধিল হয়েছে তার উপর)। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাম্মাদ সালালাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন, তংপত্বে আরবদের জন্য এমন কোন কিতাব ছিলানা, যার প্রাত বিদ্বাদ স্থাপন, দ্বীকারোজিকরণ ও যার উপর আমল ক্রার মাধ্যয়ে তারা ধর্ম পালন করতে পারে এবং কিতাব তো ছিল, এ কিতাব ছাড়া অন্য দ্বু' কিতাবের অন্সারী (অনারবদের জন্য)। ভারা বলেন, অদ্বােগ বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সম্পকে বর্ণনা করার পর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা—যারা মহেশমাদ সাল্লালাহ্য আলাইছি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও তংপ্রেবিতাঁ কিতাবের উপর ঈমান অনয়ন্কারীদের সংবাদ প্রসঙ্গে—আলোচনা করেছেন, দেহেতু আমরা ব্রতে পারি যে, তাদের প্রত্যেক দল অপর দল হতে ভিল্ল। আর অদ্শ্যে বিশ্বাসীগণ এবং উভয় কিতাবে বিখাসীগণ যার একটি মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাহুহি ওয়া সাল্লামের উপর আর অপরটি তাঁর পূ্ব'বতী আলাহ্র রস্লগণের উপর অবতীণ', ইহাদের উপর বিশাস পোষণকারীগণ প্রত প্রেণী। তাঁরা বলেন, যখন ব্যাপারটি এর্পই, তবে আমাদের व नावौ मिठिक रखिहा रय, الذين يؤسنون بالنمب कर आज्ञाचारम नाखि विश्वामी दिमात वे मव ব্যক্তিকে ব্রোনো হয়েছে যাঁরা বেহেশ্ত, দোষখ, পুন্র, শান্তি, পুনুর্থান আল্লাচ্কে সভ্যজানা এবং জাহিলী যুগে আলাহার বালাদের উপর যে ধনীয় 'আমল ওয়াজিব ছিল এই সব কিছুতে বিশ্বাস রাখেন ৷

## যাঁরা এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা

হ্যরত আবদ্রোহ ইব্ন আব্বাস রাদিয়ালাহ্য আনহা্যা এবং হ্যরত আবদ্রোহ ইবান মাসউদ রাদিয়ালাহ্য আনহা্ ও বস্লালাহাহ সলালাহ্য আলাইহ ওয়া সালাগের কয়েকজন সাহাবী হতে বিশিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, অন্শ্য বিশ্বের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ হচ্ছেন ঈমানদার আববগণ, আর তাঁরা সালাত কায়েম করেন ও আমি যা' তাদেরকে উপলীবিকা দান করেছি, তা হতে (আমার রাহে) বায় করেন। আর অসাশ্য হচ্ছে যা' বাল্যদের নিকট অদ্শ্য। যেমন, বেহেশ্তে ও দোষ্থের বিষয় এবং যা' আলাহ তা'আলা কার্লান মন্ত্রীদে উল্লেখ করেছেন। এ সকল বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ইতিপ্রে কেন কিতাবের ভিত্তিতে অথবা তাদের কিতাব ও জ্ঞানের ভিত্তিতে ছিল না। আর যারা ঈমান আনয়ন করে সেই কিতাবের প্রতি যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা আপনার প্রে নাযিল হয়েছে, আর যার। আথেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাথে এরাই হয়েছ তথ্নকার আহলে কিতাব মন্নিন।

আর কেট কেট বলেছেন, বরং এ চারটি আলাতই বিশেষভাবে আহলে কিতাবের মধ্য হতে ঈমান আনয়নকারীদের সম্প্রেশনায়িল হয়েছে।

কিতাবীরা নিজেদের মধ্যে বহু জিনিস্গোপন রাখত। কুরআন করীমে আহাহা তাআলা যখন সেই সম্বন্ধে জানিয়ে দিলেন এবং ওহাঁর মাধ্যমে রদ্ল (স)-এর কাছে যখন ঐ সব কিছু প্রকাশ করে দিলেন তখন তারা বাবে ফেলল যে এই কিতাব অবশা আলাহার পক্ষ থেকে অবতার। ফলে ভারা রদ্ল (স)-এর উপর ইমান আনে এবং কুরআনকে সতা বলে বিশ্বাস করে। সাথে সাথে কুরআন করীমে উল্লেখিত এমন সব গায়ব সম্পর্কার বিষয়েও তারা বিশ্বাস স্থাপন করল যা তারা জানত না। কেননা তারা নিজেদের গধ্যে যা গোপন রাখত তাতে যখন আলাহা তাআলা দলীল প্রমাণ সহ কুরআনে বলে দিলেন তখন অপরাপের গায়েব সম্বন্ধীয় বিষয়েও স্তিক হবে বলে তাদের প্রত্যাহ স্তিই হয় এবং প্রা কিতাবিটিই যে আলাহা্র পক্ষ থেকে অবতাবিশ এই বিষয়েও তাদের দ্বিমত রইল না।

তাদের মধ্যে আরো কেউ কেই বলেছেন, এই স্বার প্রথম চারটি আহাত আরব, অনাবব সমস্ত মুমিনের গ্ণাংলী বর্ণণা করে হযরত নবী করীম সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নামিল হলেছে তবে কিতাবীদের বাতীত। বরুত ইহা এক শ্রেণীর লোকের বিশেষণ। আর আলাহ্য ভা আলা মুহাম্মাদ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা' নামিল করেছেন তার উপর এবং তংপাবে যা নামিল হলেছে তার উপর ঈমান আনমনকারী হচ্ছে, অদ্শো ঈমান আনমনকারী। তারা বলেন যে আলাহ্য ভা আলা তাদেরকে অদ্শো ঈমান আনমনের সহিত বিশেষিত করের অব্যবহিত পর মুহামাদ সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা' নামিল হয়েছে এবং যা' তংপাবে নামিল হয়েছে তদ্পরি ঈমান আনমনের কথা। এ জন্য বিশেষত করেছেন যে, যেহেতু তিনি তাদেরকে অদ্শো ঈমান আনার সহিত বিশেষত করেছেন, তদ্বারা এ অর্থই উদ্দেশ্য ছিল যে তারা ব্যেহেশ্ত, দোষথ, পানর্মান ও অপরাপর যাবতীয় বিষয় যার প্রতি ঈমান আনার সহিত আলাহ্য তা আলা তাদের বাধ্য করেছেন, এবং যা' তারা প্রতাক্ষ করে নি, তারা এ সবের উপর ঈমান আনমন করেছে। অত্যপর তিনি তাদের সম্পর্কে যে বিশেষণ প্রয়োগ করার ছিল তা' প্রয়োগের পর তাদের সম্পর্কে গেনা বিশেষণ আনমন করেছেন এবং তার পার্বতা রস্বালগণ যা' আনমন করেছেন ও কিতাবসমূহ (যা' রস্বোগণ কর্তক আনিত হয়েছে)-এর উপর ঈমান রাথে। তারা

যাঁরা এর্প ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের সংপ্রিক্ত আলোচনায় মুক্সাহিদ হতে বণিতি আছে যে, তিনি বলেন, স্রা বাকারার স্থ্যে চার আরাত মুমিনগণের বিশেষণ বণনায় দুই আয়াত কাফির-গণের বিশেষণ বণনায় এবং তের আয়াত মুমাফিকগণের বিশেষণ বণনায় নাযিল হয়েছে।

্রনা-সন্দে) ম্জাহিদ হতে অন্রপেই বণিতি হয়েছে। (আবা নাজীহ-এর সন্দেও) ম্জাহিদ হতে অন্রপে বণিতি হয়েছে। রবী ইব্নে আনাস হতে বণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, এই স্বার অথিং দ্রো বাকারার ম্থাক অংশে উল্লেখত চার মায়াত তাবের উদেরণা নায়িল হয়েছে, যারা ঈমান আনয়ন করেছে। আর দ্, আয়াত আহ্জাব যুদ্ধে নেতৃদ্দান্কারী কাফিদের উদেশো নায়িল হয়েছে।

আর আমার (ইমাম আব্লুজাফির তাবারী), মতে সঠিক ও শাল্পর র্পে উত্তম এবং কিতাবল্লাহার ব্যাখ্যার্পে সঠিক অধিক সঙ্গত বক্তব্য হচ্ছে উল্লেখিত বক্তব্য দু?'বির মধ্য হতে প্রথমোক্ত বক্তব্যটি। আর তা' হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অদ্দো ঈমান আলয়নের সহিত বিশেষিত করেছেন এবং প্রথম দ্ব'আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, তারা তাদের ভিন্ন অপর লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুহান্মাদ সালালাহ; আলাইহি ওয়া সালামের উপর যা নাখিল হয়েছে এবং যা তাঁর প্রেবিতী রস্লগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে—তদ্পরি ঈমান আনয়নের সহিত বিশেষিত করেছেন। যেমন ইতিপ্রে আমি যারা এরুপ বলেছেন তাদের এরুপ ব্যাখারে কারণসমূহ বণুনা করেছি। আর ইহাও এ বক্তব্যের বিশক্ষেতার প্রতি নিদেশে করে যে, ই**হা ম**ুমিন্দিগকে যে দ্র'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে যে বিশেষণের পর শ্রেণী হিসেবে ব্যবহৃত। আর ইহা আলাহাতা'আলা কত্ কি উভয় পক্ষকে শ্রেণী বিভাগ করার পর শ্রেণীস্বর্প, যেমন আলাহ তা'আলা কাফিরদিগকে দ্ব' শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। আর তিনি তাবের এক শ্রেণীকে অন্তরে ছাপ লাগানো ও মোহরাজ্কিত, তাদের ঈমান আনয়নে আশাহতর্পে চিহ্নিত করেছেন। আর অপর শ্রেণীকে মানাফিক – কপটাপ্রয়ী রাপে গিলিত করেছেন, যারা প্রকাশ্যে ঈমান প্রকাশ মাধ্যমে নিজেদেরকে মামিন রাপে প্রতারিত করে, আর অন্তরে তারা নিফাক--কপটতা লাকিয়ে রাথে। এ ভাবে তিনি (আল্লাহ তা'আলা) কাফিরদিগকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন তিনি স্বার প্রারম্ভে মুনিন-দিগকে দ্ব'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আল। তাঁর বান্দাগণকে ভাদের প্রত্যেক শ্রেণীর গুল ও বিশেষণ সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং ভালে গপ্রভ্যেক শ্রেণীর জন্য তিনি পান্য ও শান্তি মধ্য হতে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তবিষয়ে অবগত করেছেন। আর তাদের মধ্য হতে নিন্দনীয়দের নি-দাবাদ করেছেন, অঃর তাদের মধ্য হতে অনুগত শ্রেণীর প্ররাদের প্রশংসা করেছেন।

(আর তারা প্রতিষ্ঠা করে), দালাত ফরজ ও ওয়াজিবসম্হ সহ উহাকে যথাযথর্পে আদায় করা, দে ব্যক্তির বেলায় যার উপর তা' ফরজ হয়েছে। যেমন আরবদের ভাষায় বলা হয়—ক্রিক্র নিটের বিলয়ে বিলয়ে করা হতে উহাকে বেকার লোকেরা তাদের বাজার প্রতিষ্ঠিত করেছে, যখন তারা তাতে ক্র-বিক্র করা হতে উহাকে বেকার ফেলে রাখে নাই। আর যেমন কোন কবি বলেছেন —

(ইরাকবাসীদের জন্য আমরা ব্যবসায়ের বাজার প্রতিণ্ঠা করেছি, তখন তারা প্রস্পরে লেনদেন ও প্রতিযোগিতা করেছে এবং সকলে দারিও গ্রহণ করেছে বা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে)। আর ধেমন, হ্যরত আবদ্বলাহ ইব্নে আব্যাস (রাদিরাল্লাহ্ম আনহ্মা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি ক্রিম করে। হ্যরত এর ব্যাখ্যার বলেছেন, যারা সালাতকে উহার ফর্যসম্হ সহ যথায়থ ভাবে কায়েম করে। হ্যরত আবদ্বলাহ ইব্ন আব্যাস (রা) হতে (অপ্র সনদে) বণিত আছে যে, তিনি "তায়া সালাত কায়েম করে"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সালাত কায়েম করা হচ্ছে—র্কু, সিজদা, তিলাওরাত ও বিন্য়-ময়তা প্রণ করা ও তাতে তংপ্রতি মনো্যাগী হওরা।

# ১/৯/৷ (সালাভ)-এর ব্যাখ্যা

দাহ্হাক (র) হতে বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী و ক্ষেত্র ব্যথার বলেছেন, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, অথিং ফরমকৃত সালাত বা নামায। আরবদের ভাষার (সালাত) হচ্ছে, দোয়া। যেমন কযি আ'শা বলেছেন,

'বাতাস তার বৃহদাকার মটকায় মুখোনুখী হয়েছে। আর তার সটকার জন্য দোরা করে ও চিহ্নাগিয়ে দিয়েছে।''

ইমাম আবে জা'ফর তাবাবী (র)-এর মতে ফর্য দালাতকে এজন্য দালাত নামকরণ করা হয়েছে, ষেহেতে মুদ্দলী তার আমলের দ্বারা অভাষ্য তা'আলার প্রেদ্কার বা ছাওয়াব আশা করে। একই সাথে সে তার প্রতিপালকের প্রয়োজনীয় দাহায্য সহান্ত তি প্রাথ'না করে।

'আমি বা তাদেরকে উপজীবিকা দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্র রাহে) বায় করে।' তাফসীরকারণণের মধ্যে এর ব্যাথায় মতানৈকা রয়েছে। অনন্তর কেউ বলেছেন, যেনন ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বণিতি হয়েছে যে, তিনি نَوْمَا اللهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ

ইব্ন আৰবাস (রা) হতে (অপর সনদে) বণিতি হায়ছে যে, তিনি ু নিন্দ্র কর্মন ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের সম্পদের যাকাত।

দাহ্রাক (র) হতে বণিতি হরেছে যে, তিনি المنافقة و و ما رزئيهم المناققة এব বাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিন, কতিপার ব্যর নৈকটা অজনে পহায়ক ছিল, হছারা তাঁরা আলাহ তাআলার নৈকটা লাভে তাঁলের সাম্থা ও সাধ্য অনুসারে সচেণ্ট হতেন। এমনকি স্বো বারাআতে ফর্য সাদকা সংব্রে সাহটি আয়াত নাখিল হয় যাতে ফর্য সাদকাসমূহ উল্লেখ ছিল। এর দারা ফর্য সাদকাসমূহ প্রতিষ্ঠিত ও প্রে প্রচলিত সাদকাসমূহ বাতিল হয়।

আর ঞেহ বলেছেন, বেমন—

হ্যরত ইন্ন মাদ্টের (রা) ও রস্লাল্লাহ (স) এর ক্রেক্রন সাহাবীর মতে, কুঞ্-এর ত্র ব্রেক্রন সাহাবীর মতে, কুঞ্-এন্ত্র তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে। ইহা যাকাত সম্প্রিক বিধান নামিল হওয়ার প্রেক্রার প্রেক্রার বিধয়।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যবেলীর মধ্যে উত্তর ব্যাখ্যা এবং সংগ্রিণ্ট লোকদের গাণের অধিক সঙ্গতিপাণ ব্যাখ্যা হতে এই যে তাঁরা তাঁবের সম্পরের মধ্যে যা কিছা তাবের উপর অপরিহার তাঁরা তা আদার করেন চাই তা যাকাত হেকে, কিংলা অন্যথি ব্যাহ হোক, যার উপর পরিহার-পরিজনের এবং অন্যান্য যারে ব্য়েভার বহন করা তার উপর আত্মীয়তার বরুন, মাজিকানা বা অন্যবিধ কারণে ওয়জিব হরেছে। কারণ আজাহ তাআলা তাঁবের বিশেষণকে ব্যাপক অর্থে রেখেছেন, এবং তিনি ভাঁবের এ ব্যায়র প্রখংসা করেছেন। সমুতরাং তা স্থিবিদিত যে, বেহে হা আজাহ তাআলা তাঁদের প্রশংশা ও বিশেষণকে কোন বিশেষ ধরনের ব্যায়র সাথে নিদিণ্টি করেনিন, যার উপর ভার কতা প্রশংসিত হয়েছেন, এবং অন্যধরনের ব্যরকে তা হতে বার বেন নি কোন সংবার ইত্যাদি মাধ্যমে। তাঁদের দানের প্রশংসা করা হয়েছে এজন্য যে, তারা পরিত বস্তু থেকে দান করেছেন, যা এমন হাজাল যার সাথে কোন হারাঘ মিঞ্জিত হয়নি।

এ বিশেষণে বিশেষিত গাণের বর্ণনা ইতিপাবে আলোচিত হরেছে। তবে কোন শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের হতে ভিন্ন, সে সম্পর্কে আলি এখানে উল্লেখ করব—যা এ আলাতের ব্যাখ্যার অধীনে উল্লেখিত ইয়েছে।

والزيار يا وعنون بما انزل اليك وما 'نزل من قبلك विर्व कार्य प्रिकार विर्व कार्य का अर्थ والزيار يا ومنا انزل العلام التقالم التقالم विष्य कार्य का कार्या करत या व्यापनात अविज नायिल इस्तरह खबर या वापनात अर्द नायिल

হয়েছে তার উপর''—এর ব্যাখায় বলেন, অথাৎ আপনি আল্লাহ তাআলার পাক হতে যা নিয়ে এদেছেন, তদ্বিয়ে তারা আপনাকে সভ্যারোপ করে বিশ্বাস করে, আর তারা আপনার পা্ববিতাঁ রুস্লেগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবসম্হের উপরও ঈমান আনে। তারা তাঁদের মধ্যে কোনরপে পাথাক্য করে না এবং তারা সে সম্দ্র অস্বীকার করে না, যা' তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিয়ে এসেট্হন।

खात हेन्न मामछेन (ता) ও तम्ब्यूबार (म)-এत এकनल मारावी एक विर्ण आर्थ या, जीता والذيان يو الوارد المراك والمائيل المرك والمركز المركز المركز

ر ۱۵ - و ما - وم و م وه و م وه و م এর ব্যাখ্যা و بالآخرة عم يسوتمنون

আরাহ ভাজর তাবারী বলেন, الأخرة الموار (অংখরাত) ইহা হচ্ছে دار الأخرة (বেশ্বন্)। যেমন الأخرة المهي المحمولان لمر كالموار الأخرة المهي المحمولان لمر كالموار المحمولان لمر كالموار المحمولات المحمولات

العمت عليك سرة بعد اخرى الم الشكر لي الأولى ولا الاخرة

"আগি তোগার উপর অন্য এক বারের পর আবার অনুগ্রহ করেছি, অথচ ভূমি আমার জন্য প্রবিত্যি অন্গ্রহ বা পরবর্তী অন্গ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রধাশ কর নাই।" পরবর্তীটি প্রবিত্তীটির জন্য একারণে পরবর্তী হয়েছে, যেহেতু প্রবিত্তীটি তার আগে অগ্রবর্তী হয়েছে। তদুপ خار الخرة পরবর্তী হয়েছে। তদুপ الخرة পরকালীন নিবাসকে এজন্য আথেরাত বা পরকাল নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু প্রবিত্তী নিবাস (পাথিবি নিবাস) তার আগে অগ্রবতী হয়েছে। স্ত্রাং তার পরে আগত নিবাস আথেরাত বা পরকালীন নিবাস হয়েছে।

আর আখেরতেকৈ পরকাল নাম রাখা এ জন্যও জায়েয় হতে পারে যে, তা স্থিট হতে পরবতী। যেমন দুনিয়াকে স্থিটর নিকটবতী হওয়ার কারণে দ্নিয়া নাম রাখা হয়েছে।

আলাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মান (স)ও তাঁর প্র'বর্তা নবীদের উপর সমান ও আথেরাত সম্পাকিত যে সব বিষয় নাযিল করেছেন এবং মুমিনরাও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তা হচ্ছে প্রনর্খান, হাশরের মাঠে সমাবেশ, প্রনা, শান্তি, হিসাব-নিকাশ ও মীযান ইত্যাদি যা আলাহ তাআলা তাঁর স্থিটের জন্য কিরামতে প্রস্তুত করে রেখেছেন। মুশ্রিকরা এগ্রুলো সবই অস্বীকার করে।

যেমন' ইব্ন আৰ্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি وبالأخرة هم يوقينون (আর তারা পরকালে বিশ্বাস পোষণ করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাণ তারা প্নর্থান, কিরামত, বেহেশত, দোষখ, হিসাব-নিকাশ ও মীযান বা কম' লিপি ওয়ন করা সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে। এর অর্থা ইছে এ'রাই ম্'মিন, বাঁরা এ সবে বিশ্বাস পোষণ করে। কিন্তু ঐ সকল লোক নহে, যারা ধ্রেণা করে

যে, তারা আপনার পারে যা ছিল বা যিনি আপনার পারে ছিলেন, তারা তার উপর ঈমান রাথে এবং ঐ সব মংবীকার করে যা আপনার নিক্ট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে।

আর ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বণিতি এ ব্যাখ্যার একথাই সপন্ট হয় যে, স্রাটি প্রথম হতেই যদিও তার প্রথমে যে সকল অয়েতে রয়েছে, তা ম্বামনগণের পরিচয় সম্বলিত, আগ্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আহলে কিতাবের মধ্য হতে কাফিরদের নিশ্দায় পরোক্ষ আলোচনা। এসব আহলে কিতাব মনে বরে যে, তারা মহোম্মাদ (স)-এর প্রেণ যে সকল নবী ছিলেন, তারা বা কিছু আন্রান করেছেন, তার উপর বিশ্বাস পোষণকারী এবং তারা মহোম্মাদ (স)-কে মিথ্যারোপকারী, আর তিনি অবতীর্ণ ওহার মধ্য হতে যা কিছু লাভ করেছেন, তারা সে সব অপবীকার করে। আর তারা তাদের এ অপবীকৃতি সভ্তে দাবী করে যে, তারা স্ব্পথ্যাপ্ত। আর তারা এও দাবী করে যে, ইহুদী ও নাসারাগণ ব্যতীত অপর কেহ বেহেশতে প্রবেশ করেবে না। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের এ সকল দাবীকৈ তার নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনঃ

"আলিক-লাঘ-ঘীম, এ কিতাব যাতে কোন সলৈহ নাই, মা্তাকীদের জন্য তা পথ-নির্দেশীয় যাঁরা অদ্যাে বিশ্বাস করে, সালাত কারেম করে এবং আমি তাদেরকে যা জীবিকা দান করেছি তা হতে বায় করে। আর যারা ঐ সব বিষয়ে ঈমান আনরন করে যা আপনার প্রতি নাবিল হয়েছে আর যা আপনার পা্বে অবতারিত হয়েছে। আর তারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে।"

আর আল্লাহ তাআলা তার বাদ্দাগণকৈ এ সংবাদ দান করেছেন যে, এ কিতাব হ্যরত মুহান্দাদ (স)-এর প্রতি এবং তিনি যা কিছ্ আনমন করেছেন তংপ্রতি ঈমান আনমনকারীগণের জন্য পথ প্রদর্শক যারা তার প্রতি যা অবতীণ হায়ছে এবং তার প্রের রস্লোগণের প্রতি (দপতী নিদ্দানাবলী যা অবতীণ হয়েছে হিদায়েতের মধ্য হতে) সে সবে বিশ্বাস পোষণ করে। বিশেষভাবে এ কিতাব তাদের জনাই পথ প্রদর্শক। তাদের জন্য নহে যারা হ্যরত মুহান্দাদ (স) ও তিনি যা আনমন করেছেন, সেসব মিথ্যা জ্ঞান করে। আর দাবী করে যে, তারা মুহান্দাদ (স) এর প্রের্থ যে র্বল্ল ছিলেন এবং তিনি যে কিতাব আনমন করেছেন' তাতে বিশ্বাস করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আরব ও আহলে কিতাবদের মধ্য হতে মুহান্দাদ (স) ও তার উপর যা নায়িল হয়েছে এবং যা পরেবিতী রস্লোগণের উপর নায়িল হয়েছে তার উপর বিশ্বাসী মুমিনদের বিষয়ে তার নিন্দোক্ত বাণীর মাধ্যমে নিন্দয়তা দান করেনঃ

و ا ب ۱۰ و م هد هم مو ا ب وو دوه و مداوه ما المقلمون ـ المقلمون ـ

"তারাই তাদের প্রতিপালকৈর নিদেশিত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই স্ফলকাম।" অনস্তর তিনি সংবাদ দান করেন যে, তারাই বিশেষ ভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত, সফলকাম, অন্যরা নহে। আর অন্যরা হলো পথপ্রভা এবং ফতিপ্রস্ত।

আলাহ তাআলার বাণী 'এরাই তাদের প্রতিপালকের প্রক্ষ হতে হিদায়াতপ্রাপ্ত' এর দারা কাদের ব্রানো হয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আলাহ তাআলা এ আয়াত দারা প্রেলিলিখিত গ্লের অধিকারীদের ইদিত করেছেন। অথাৎ যারা গারেবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং যারা হ্যরত ম্হাম্নাদ (স) ও প্রবিত্তী রস্লুলগণের প্রতি যা নাখিল হয়েছে তা সে সবের প্রতি বিশ্বাসকারীগণকে ব্যানো হয়েছে, আরু তিনি বিশেষভাবে তাদের সকলকে এ গ্রেণ গ্লেণিবত করেছেন যে, তারাই তার প্রক্রতে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম।

#### ভালসীর কারদের মধ্যে যারা এ ব্যাখ্যা করেছেন ভাঁদের আলোচনা

আবেন্লাহ ইব্ন মাগউদ (রা) ও রাশ্লাহে (স)-এর কিছা সংখক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে यो. النين يون بالناء المرابع المناه النزل اليلك على الزل البلك على الزل البلك على الزل البلك على الزل البلك على من ريوم و اونتك هم المفلحون প্রারা উভর দলকে ব্ঝানো হয়েছে। (অর্থাং তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্বপ্থপ্রাগ্র এবং তারাই সফলতা প্রাপ্ত)।

আর কেউ বলেছেন, বরং الأبين يؤسئون بالغيب । ছারা ম্ভাকগিণকৈ ব্ঝানো হয়েছে। আর তারাই হছে সে সকল লোক যারা সে সবের প্রতি ঈয়ন আনয়ন করে যা মহাম্মার (স) এর প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তাঁর প্রবর্তা রস্লগণের উপর নাযিল হয়েছিল। আর অন্যরা বলেছেন, না বরং আলাহ তাআলা এর দারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন— যারা মহাম্মান (স) এর প্রতি যা অবতাঁণ হয়েছে, এবং যা তাঁর প্রবিতাঁ রস্লগণের প্রতি অবতাঁণ হয়েছে ঐ সবে বিধাসী আহলে কিতাব যারা মহাম্মান (স) ও তাঁর প্রবিতাঁ নবীদের উপর বিধাস ছাপন করেছে এবং তারাই তাঁর প্রতি স্তারোপ করেছে। আর ভারা ইতিপ্রেকার সকল নবী ও কিতাবদম্হের প্রতি বিশ্বালী ছিল।

আর এই শেযোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এ সন্তাবনা আছে যে, النبول الملك المربون يد وراد يال الملك المربول المربول الملك المربول المربول الملك الملك

হয়েছ। আর দিতীয়টি হঙ্গে এই যে, দিতীয় النيين - বৈর কৈরে কেতে ومتعقوه এর প্রতি জারের অথে আত্ফ্ হবে। আর তারা অর্থতভাবে প্রথম শ্রেণীর বিপরীত একটি দ্বতদ্ত শ্রেণী। আর এটা তাঁদের মতান্সারে যাঁরা ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ্রে বাণী আলিফ লাম মীম-এর পরে প্রথম দুটি আয়াত নুমিনদের মধ্য হতে যাদের প্রতি অবতীণ হয়েছে, তারা ঐসব ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন বাদের প্রসঙ্গে প্রথম দ্ব্'মায়াতের প্রবর্তী দ্বু' আয়াত অবতীণ হয়েছে। আর এই नवज्द रङ वा)- في الدارية अ हिनारिक भातकः हिन् الدانيين (नवज्द रङ वा)- এत অং५ المانيين अखावनाও আছে एर, विजीत বথন আয়াত পূর্ণ হওয়া ও ঘটনা স্থাপ্ত হওয়ার পর তার মাধ্যমে নতুন করে বক্তব্য দান শ্রে করা হবে। আর তাতে استهناف নত্ন বক্তবের ভিত্তিও বৈধ হবে। যখন তা আয়াতের স্চনা বা প্রার্ভ হিসাবে গণ্য হবে, যদিও তা মূলতঃ نِيْدَ এর সিফাতই হউক না কেন। স্কুরং এখানে চার প্রকারে তাতে রাফআ জায়েষ হবে, আর জার জায়েষ হবে দু;'প্রকারে। আর আমার মতে وا و دار الله على عدى من وا-8م. - و الله على عدى من وا-8م. - او الله على عدى من وا-8م. (রা) ও ইব্ন আম্বাদ (রা)-এর অভিমত হিসাবে ইতিপ্রে উল্লেখ করেছি। আর তাই উত্তম বাাখ্যাবে, এএ। "তারা" উভয় দলের প্রতি ইঙ্গিত স্বর্থ গৃহতি হবে। অর্থাং ম্ভাকীগণও আর যালা আপনার প্রতি যা' অবত্রীণ হয়েছে তংপ্রতি ঈবান আনরন करतरह बाता मरन्वाधिक वानी बात على على على من ربهم वानी है !ولئك नामी बात على على على على من ربهم वाता मरन्वाधिक পর্বর্জেখের মাধ্যমে রাফাজাবহুত হবে। আর দ্বিতীয় لذيين িট পূহবিতাঁ বজাবোর প্রতি আতফ হবে, বেমন আমি ইতিপ্রের্গ তার কারণসমূহ উল্লেখ করেছি।

আর আমি এটাকেই আর।তের সবেত্তিম ব্যাখ্যার্পে এজনা গ্রহণ করেছি, থেহেত আলাহ তাআলা উভর দলের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর তংজন্য তাদেরতে প্রশংসা করেছেন। সত্তরাং আলাহ তাআলা উভর দলের মধ্য হতে যে কোন এক দলকে প্রশংসার সাথে নির্দিট্ট করতে পারেন না, যথন তারা উভরে সেই সিফাতের মধ্যে সমভাবে কংশাদার, যা দারা ডারা প্রশংসার পাত হরেছে। যেমন আলাহ তাআলার স্বিচারের দ্ভিটতে তা জারেষ হতে পারে না যে, দ্টিদল কোন আগলের দ্বারা প্রতিদান লাভের প্রশেন সমপ্র্যায়ের হবে, আর অলাহ তাআলা তাদের একবলকে প্রতিদানের সহিত নিদিছেট করবেন, অন্য দলকে বাদ দিবেন এবং অন্য দলটি তার আমলের প্রতিদান হতে বণ্ডিত হবে। আমলের উপর প্রশংসার প্রশ্নিউও একই রকম। কেননা প্রশংসা করা ইহাও এক প্রকার প্রতিদানই বটে। আর আলাহ তাআলার বাণী কেন্ট্র এবং তারা দলীল প্রমাণ, দ্টে সংকল্প চিত্ততা ও সঠিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিন্তিত, আলাহ তাআলা কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহাব্য করা এবং তিনি ও আয়াতের ব্যাখ্যার বলেছেন, অথণি তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আলোকপ্রাপ্ত এবং তারা ক্রান্ত রহণে সাহাব্য করা এবং তিনি ও আয়াতের ব্যাখ্যার বলেছেন, অথণি তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আলোকপ্রাপ্ত এবং তারা তাদের নিষ্ঠার অধিকারী।

روا رود موم ومرود এর ব্যাখা। هم المقلمون

আর তাঁর উক্ত বাণী ("আর তারাই স্ফলতা প্রাপ্ত")-এর ব্যাখ্যা হলো এরাই তাদের আমলসমূহ এবং আল্লাহ তাআলা, তাঁর কিতাবসমূহ ও রস্লেগণের প্রতি ঈমান অনার কল্যাণে ু সাফল্যুমন্ডিত হওয়া, আল্লাহ তাআলার নিকট্যা কামনা ক্রেছে তা প্রাপ্ত হওয়া, পশুণা ও প্রতিদান লাভে ধনা হওয়া, বেহেশতে চিন্নস্থানী র্পে প্রবেশ করা এবং আল্লাহ তাআলা তার শত্রগণের জন্য যে শান্তি তৈরী করে রেখেছেন, তা হতে পরিক্রাণ লাভ করা। যেমন ইব্ন আৰবাস (রা) হতে বিণিত আছে যে. তিনি المناه المنا

আর এ কথার প্রমাণ যে, সেই (সফলগা)-এর এক অর্থ হলো, অভিপ্রেত বস্ত লাভ করা ও প্রয়োজনীয় বস্তু লাভে ধনা হওয়া। যেমন কবি লাবীদ ইব্ন রবীআর নিশ্যেভ কবিতাঃ

"তা্নি উপলব্ধি কর, যদি তা্নি উপরবিধি না করে থাক। আর সেই সকলকাম হয়েছে, যে উপলবিধি করেছে।" অথাং সে তার প্রোজন প্রেশে কামিরাব হয়েছে এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এ অথেই কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রাপকারী বলেছেন,

"দে যা কিছ্ লাভজনক বানিয়েছিল তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। পরি ামে তা' এমনি প্রায়ে দাঁড়িয়েছে. যেন পাহাড়ের পাদদেশ খননকারীর নায়ে পলায়ন করা। সে তো ধারণা করে যে, সে সাফলা অজ'ন করেছে। আমি সাক্ষা বিভি তা তার জন্য এধিক কল্যাণ বয়ে আনবে না।" অথিং কলাণ ও প্রয়োজনের আয়োজন হওয়া। আর ১৯৯ শব্দটি মাসদার, যেমন বলা হয়, ৮৯৯ ৩ ৩ বাবহত হয়। আমে ১৯৯ শব্দটি ১৯৯ তা আমে তা তা আমে ১৯৯ তা তার ভারিছি তা তার তা তার ভারত তা তার জনা বাবি ১৯৯ তা তার ভারত তা তার জনা বাবি বাবহত হয়। এ অথে ই কবি-লাবীদ বলেছেন,

"আমরা অবতরণ করব সে সকল শহরে, যাতে সে আমাদের প্রে অবতরণ করেছে। আর অমরা স্থায়িছের প্রত্যাশা করা, আদ এবং হিম্মার গোত্রয়ের পরে।" এথানে কবি ১৯ বারা স্থায়িই ব্রিক্রিকেন, আর এ অথেই ব্রী যুব্য়ানের কবি নাবিগাহ বলেতেন—

"তামি বেমন ইচ্ছা জীবন যাপন কর ও িরাজমান থাক। একদিন দ্বলিতায় পেশছাবে, আর তথ্য জানী ব্যক্তিও হত ল হয়ে যাবে।" এখানে কবি ————। দারা জীবন যাপন কর ও বিরাজ কর এ অথ বিবিয়েহেন। তদুপে বনী যব্যয়ানের কবি নাবিগাহা এ অথে ই বলেছেন—

"বাবক মাত্রকেই বালি হতে হবে—যদিও সাফলা পদ চাু বন করে।" অথাং তার প্রয়োজন পা্ণ' হওয়া ও স্থায়িত্ব লাভ করা।

"ধারা নাফরসানী করেছে, তাদের জন্য উভয় সমান, চাই আপনি তাদের সতক কর্ন কিম্বা সতক না কর্ন, তারা ঈমান আনবে না,। আল্লাহ তাজালা তাদের হৃদয়ে গোহরাংকিত করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে আবরণ রয়েছে। জার তাদের জন্য রয়েছে মহা শান্তি।"

এ আয়াতে কাদেরকে ব্ঝানো হয়েছে এবং কানের সম্পকে তা নাহিল হয়েছে এ বিষয়ে তাকসীর-কারণণ মতভেদ করেছেন।

ইব্ন অন্বাস (রা) এ প্রসঙ্গে বলতেন, যেমন সামিল ইব্ন জুবায়ের (রা) ইব্ন আন্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন. ان الأروز كفروا (যারা নাফরয়ানী করেছে)। অথাৎ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিহু আপনার প্রতি নামিল হয়েছে, তাকে যারা অপবীকার করেছে। যদিও তারা বলেছে যে, আনরা তো তোদার পাবে আনাদের নিকট যা এসেছে, তার উপর ঈমান এনেছি। আর ইব্ন 'আন্বান (রা) এ অভিমত পোষণ করতেন যেঁ, এ আয়াত নাখিল হয়েছে সেই ইয়াহ্দেলির সম্পর্কে যারা রস্লেলাহ (স)-এর য়্লে মনীনার উপকপেঠ বসবাস করতো। এ আয়াত নাখিল হয়েছে ইয়াহ্দেলির তারা করতো বিব তারা তাঁকে চিনতো এবং জানতো যে, তিনি তাদের ও সকল মান্বের জন্য প্রেরিত আলাহ তাআলার রস্লে।

আর ইব্ন আন্বাস (রা) হতে একথা বণিতি আছে যে, তিনি বলৈছেন, স্বরা বাকায়ার প্রারম্ভে একশত আয়াত প্রযাত্ত কতিপর সোকের প্রসঙ্গে নামিল হয়েছে। তিনি তাদের নামধান ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করেছেন। ইয়াহ্বি পর্রোহিত এবং আওস ও খাজরাজ গোলছয়ের মর্নাজিকদের সম্পক্তে আমি এখানে তাদের নাম উল্লেখ করে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করা স্মীচীন মনে করেছি না।

ইব্ন আম্বাস (রা) হতে এর ব্যাখ্যার অন্য একটি অভিযতত উধ্ত হয়েছে। তা হচ্ছে নিশ্নর্ণঃ আব্ তালহা (রা) ইব্ন আম্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি سواء — الأنان الزين كفرو سواء — আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন রস ল্লাহ (স) আগ্রহ পোষণ করতেন যেন সকল মান্ষ সমান আনয়ন করে এবং তার হেদায়াতের অনুসরণ করে। তাই আল্লাহ তাআলা তাকৈ এ সংবাদ দান করেছেন যে, যার নেককার হত্যা সম্পর্কে লাওহে মাহফুজে আ্লাহ তাআলার পদ্ধ থেকে

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে ব্যিতীত অপর কেউ ঈমান আনবে না। আর যার সম্পর্কৈ তথায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বদকার হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে ব্যতীত অপর কেউ পথল্র ত হবে না!

রবী ইবনে আনাস (র) হতে বণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আয়াত দ্বিট কাফের দলপতিদের সম্পকে নাযিন হয়েছে. অর্থাং ان الذيان كذروا পর্যাত দ্বু'টি। তিনি বলেন, আর তারা হতে সেই সকল লোক, যানের সম্পকে আল্লাহ তাতালা নিম্নের আয়াত উল্লেখ করেছেন—

"আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যারা আলাহ্র নিআমতিকৈ কুফ্রীর মাধানে পরিবতিতি করেছে এবং তারা তাদের সম্প্রায়কে ধ্রংবের নিবাস জাহালামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা তাতে নিক্পিও হবে। আর তাও হচ্ছৈ নিক্জীতম অবস্থান ফের'— (স্বা ইবরাহীম ঃ ২৮)।'' তিনি বলেন, আর তারা হচ্ছে সেই সকল লোক যারা ব্যৱের যুদ্ধে নিহত হর।

আর এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে ইব্ন আক্রাস (রা)-এর ব্যাখ্যা হত উত্ম যা' গাইন ইব্ন জ্বোরের (র) উদ্ধৃত করেছেন। যদিও এ সম্পর্কে আনি বাঁবের মত উল্লেখ করেছি, তাঁরা যা' বলেছেন, তার মধ্য হতে প্রত্যেকটি কথার পিছনে এক একটি মাজহাব বা মূলনগিত রয়েছে। জনতার যাঁরা রবী ইব্ন আনাস (র)-এর উভিজ মতে ইহার ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের মালনীতি হতে এই যে মহান আলাহ তাজালা মথন কাফিরদের এক সম্প্রদায় সম্পর্কে এ সংবাদ দান করেছেন যে, তারা ঈ্যান আনয়ন করণে না এবং তাদেরকৈ সূত্রক করা ভাদের কোন উপকার সাধন করবে না। অতঃপর দেখা গেল যে, কাফিঃদের মধ্যে এমন বাজিও ছিল বিশেষ করে যাকে আল্লাহ্ন তা'আলা রস্লালাহাহ (স)-এর নত'ক করার ঘারা উপকৃত করেছেন । বেহেত্ বে আল্লাহ তা'আলা ও রস্ল্লোহ (স) এবং <u>তিনি যা আলাহ তা'আলায় নিকট হতে নিয়ে এসেছেন ভার প্রতি এ সারা নাযিল ত্ওয়ার পর ঈমান</u> আনম্বন করেছেন, সেহেতা আয়াতটি বিশেষ শ্রেণীর ক্রাণ্ডিরদের সম্পর্কে নাধিল হওয়াই মাজিযাকটা অতএব কাফির গোত্রসমূহের দলপতিগণ নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'নালা রস্লুক্লাহ (স)-এর সত্তি করা দারা উপকৃত করবেন নাঃ এয়ন কি আজাহ তা আলা বদর ব্রের দিন ম্সলমানদের হাতে ভাগেরকে হত্যা করিয়াছেন। সতেরাং ইহার মাধ্যমে জানা গেল যে, ভারা সেই সকল লোকের অন্তর্ভ যাদেরকে আল্লাহ ভা মালা এ জারাতের মধ্যে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশ্য ব্যাখ্যা সম্ভের মধ্য হতে আমি যে ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেছি, তা গ্রহণ করার দলীল এই যে, আল্লাহ - जां जालात वाली-''निक्ष्ठत याता कृष्वती करतरह, जारनतरक जाशीन मर्जक कत्रुन किश्वा ना कत्रुन, উভয়ই সমান: তারা আনে ঈমান আনবে না" (আর্ল-বার্ডারা: ৬: ইয়াসীন ঃ ১০)। ইহা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃ আহলে কিতাবের মধাকার মুখিনদের সম্পর্কে সংবাদ দান করার পর এবং তাদের পরিচয়, বিশেষণ ও তৎকত্কি তাঁর প্রতি তাদের ঈমান আনয়ন, তাঁর কিতাবসম্থের প্রতি ও তাঁর রসলেগণের উপুর বিদ্যাস স্থাপনের কারণে তাদেরকে প্রশংসা করার পর উল্লেখিত হয়েছে। সত্তরাং

আল্লাহ তা'আলার হিক্যাতের সহিত স্বাধিক সঙ্গতিপ্র' বিষয় ইহাই যে, অতঃপর তাদের মধাকার কাফিরগণের সম্পর্কিত সংবাদ, তাদের পাইচয়, তাদের অবলম্বন ও অবস্থাদির নিন্দাবাদ, তাদের দ মুশ্চরিত্র প্রকাশকরণ ও তাদের থেকে দায়ম ্ক হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হবে। কেননা, তাদের মধ্যকার মুমিন ও মুশ্রিকসাণ যদিও ধর্ম গত পাথ কোর কারণে তাদের অবস্থা বিভিন্ন হয়েছে, কিন্তু জাতিগত-ভাবে তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। এ হিসাবে থে, তারা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা এ স্রোর প্রথমেই বনী ইসরাঈলী প্রোহিত য়াহ্দী মুশারকদের সামনে ভার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন, যারা ভার নব্য়াত সম্প্রে সম্যুক জ্ঞান থাকা সত্ত্েও তার নব্যাতকে অপ্বীকার করেছিল এ সম্পকে ঐ সব প্রোহিতরা থেসব বিষয় যাহ্দীদের এক সংখ্যাগরিষ্ট অংশ হতে গোপনও অপ্রকাশ্য রেখে দিয়েছিল, তা আল্লাহ পাক তাঁর নগী (স)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। যাতে ভারা ব্রুতে পারে যে, যিনি ভাঁকে এতদ্সংক্রাভ (গোপন রাখার বিষয়ে) সংবাদ দান করেছেন, তিনিই সেই সভা যিনি মুসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযি**ল** করেছেন। যেহেতু এ বিষয়টি এমন বিষয়াদিরই অন্তর্গতি, যা মহোল্মাদ (স) কিংবা ভার সম্প্রদায় বা তাঁর বংশের লে'কেরা কুর আন মজীদ নাবিল হওয়ার পূর্বে জানতো না প্রিয়ন্বী (স)-এর ন্বী হওয়ার ব্যাপারে এবং তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ করা তাদের পক্ষে সন্তব। কিন্তু তাদের পক্ষে কিরুপে উম্মী রস্তুলের স্তাতার ব্যাপারে সন্দেহ করা সভব ? ঘিনি উমীগণের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন, ঘিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না এবং অন্মান-আন্দাজ করতেন না। যার উপর ভিত্তি করে বলা যেতো যে, তিনি কিতাবসমহে পাঠ করেছেন, আর তা থেকে অবহিত হয়েছেন ভিংবা ধারণা বরেছেন, অতঃপর তা তাদের লেখাপড়া জানা ধর্মবাজকদের নিকট প্রকাশ করেছেন, যারা কিতাবসমূহ অধায়ন করেছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে। এভাবে যে, তিনি তাদেরকে তাদের গোপন দোষসম্হ, রিকিত জ্ঞানসমূহে, গোপনীয় **সং**বাদসমূহ এবং তাদের অপ্রকাশ্য বিষয়স্মাহের সংবাদ দিয়েছেন্। যে বিষয়ে তাৰের ধর্মধাজক ডিল্ল অনারা অজ্ঞ ছিল। বহুতঃ ধাঁর ব্যাপারটি এমন, তাঁর দেওয়া সংবাদ আল্লাহ তা'জালারই পক্ষ হতে হওগা কঠিন নয় এবং তাঁর সভাতা আলহামদঃ লিল্লাহ স্কেপণ্ট। আর যা' এ বিষয়টির বিশাদ্দতা প্রকাশ করে, আমরা বলেছি যে, আলাহ তা'আলা তাঁর বাণী যে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই যারা কৃষরী করেছে, আপনি ভাদেরকে সভক কর্ন কিংবা না কর্ন, ভারা আদে ঈমান আনবে না।

(স্বা বাকারা—আয়াত ৫) দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন, তারা হচ্ছে য়াহ্দী ধর্মবাজক। শ্বা কৃফরী অবস্থায় নিহত হয়েছে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তা'হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কতু; কৈ তাদের সংবাদ আলোচনা করা এবং তাদের নিকট হতে হ্যরত মৃহান্মাদ (স) প্রসঙ্গে যে ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তা' দ্মরণ করিয়ে দেওয়া। ম্নাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচনার পর আল্লাহ তা'আলা ইবলীস ও আদ্মের আলোচনা সন্বল্পে ইরশাদ করেছেন্— অতঃপর তিনি বন্নী ইসরাজলিকে সদ্বোধন করে প্রাস্কিক আলোচনা হিসাবে তাঁর বাণী—

(হৈ বনী ইসরাঈল। তোমরা আমার সেই নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো, যা তোমাদের দান করেছি)-এর মধ্যে ইবলীস ও আদম (আ) সংকাভ সংবাদ আলোচনা করেছেন। নবী করীম (স)-এর নাব্তিয়াত অংবীকার করায় তাদের বিশ্বন্ধে উপরোজ দলীল পেশ করা হয়েছে। যেহেতু প্রথমতঃ আহলে কিতাবের মন্মিনগণ সংপকে সংখাদ দেওয়া হয়েছে এবং শেষে তাদের মধ্য হতে মন্শরিকদের সংশকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সন্তরাং ইহাই সহত যে, মধ্যবতী সংবাদও তাদের প্রসঙ্গেই হবে। কারণ কিছা বক্তব্য আনন্যস্থিকও হয়ে থাকে। হাঁ, বক্তব্য যে সম্পর্কে শন্ত্র হয়েছে, তা থেকে তার কির্দাংশ বিপরতিমন্থী হলে এবং তার স্পটে নিদেশিনা পাওয়া গেলে তবে তা মলে বিষয় থেকে ভিন্তর হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী المائية والمائية ক্ষর এর অর্থ হছে বিশ্বন করা। তা এই যে, মদীনার য়াহ্দী ধম্যাজকগণ রস্লেল্লাহ (স)-এর নব্ওয়াত অংবীকার করেছে, আর তা মানন্য হতে গাণ্ড রেখেছে, আর তার ব্যাপার্টিকে তারা লাকিয়েছে। আয় তারা তাকৈ এর্পই চিনতো খেমন তারা নিজেদের সন্তানদের চিনতো।

আরবদের নিকট কুফর শশ্দের মলে অর্থ কোন বস্তুকে চেকে রাখা। এজনাই তারা রাচিকে (আফাদনকারী) নাম দিহেছে। যেহেতু তার অন্ধকার দে যা পরিধান করেছে বা সংমিগ্রিত করেছে, তাকে চেকে রাখে। যেমন কোন কবি বলেছেন,

"রাতের বেলায় তার শপথের কাষ্কারী দ্বরপে জবহাক্ত প্রাণীকে নিজেপ করার পর সে তার ঝুকে পড়া বোঝার ( গভেরি ) কথা দম্বণ করল।"

আর লাবীদ ইব্ন রবীআ বলেছেন,

"এমন রাতে যখন তার অল্কবার তারকারাজিকে চেকে ফেলেছে।" এখানে کَفْر শক্ষি ఏটে (চেকে ফেলেছে) অথে ব্যবহৃত হরেছে। তরুপ রাহ্দি ধর্মধাজকপণ হয়রত মুহাদ্মাদ মুস্তফা (স -এর বাণারটিকে চেকে ফেলেছে এবং লোকদের থেকে উহাকে গোপন ব্রেছে। অথচ তারা তার নব্ওয়াত সম্প্রে অবহিত ছিল এবং তানের কিতাবসম্থে তার পরিচয় ও স্থাবলী বিদ্যান পেরেছে। স্তরাং আলাহ তা খলা কুর্আন মজীদে এরশাদ ক্রেন,

'আমি যে সকল দপণ্ট নিদশনোবলী ও পথনিদেশি নাখিল করৈছি মান্ট্রের জন্য কিতারৈ তা স্থেপট্রেপে বিকৃত করার পরও যারা তা গোপন রাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের অভিসন্পাত করেন্
এবং অভিসন্পাতকারীগণ তাদের প্রতি অভিসন্পাত করেন"—। (স্বোলাকারা, আয়াত নং ১০৯)
ভার এরাই সেই সকল লোক যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচা আয়াত নাখিল করেছেন্ঃ

৫ নং আয়াভ

'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের বেলায় উভয়ই সমান, তারা কখনো ঈমান আন্তব না।''

শান্ত শব্দটির ব্যাখ্যা হচ্ছে এন-নে বা সমতাপ্রেণ, উভর্ষিক স্থান। এটা নালির হতে নিজ্পর। যেমন এ সম্পর্কে উল্তি এনির উল্তে আনার নিকট প্রনান এল দুণ্টি বিষয়ই আমার নিকট এক স্থান। আর যেমন, লাভ এনা এনার উভরে আমার নিকট স্থান, অর্থাং এনার নিকট এক স্থান। আর যেমন, লাভ এনা এনার নিকট স্থান, অর্থাং এনার এনার উভরে আমার নিকট প্রম্পরে স্মপর্যায় ভুক্ত)। আর এ অর্থেই আলাহ তা'আলার বাণী নিন্দিল কর তালের প্রতি স্থান ভাবে নিক্ষেপ কর — ৮ ঃ ৫৮)।" অর্থাং তাদের করা করেছে যুদ্ধের প্রতি। যার ফলে আপনার ও তাদের অব্যতি একইর্প হয়েছে এবং আহ্বোন করা হয়েছে যুদ্ধের প্রতি। যার ফলে আপনার ও তাদের অব্যতি একইর্প হয়েছে ঐ বিষরে যার উপর প্রত্যেক দল প্রম্পরের মোকাবেলায় অবস্থান করছে। তালুপ আলাহ তা'আলার বাণী নিন্দিন করা হোলের জন্য স্থান) অর্থাং তাদের জিন্য ব্যাণারই স্থান, চাই আপনার পক্ষ হতে তাদেরকে সত্রক্ করা হোক বা না হোক, তারা আদে স্থান আনবে না। আমি তো তাদের অন্তক্রণ ও প্রব্রেণ্ডিয়ে গোহরাণ্ডিকত করে দিয়েছি।

আর এ অথে ই আবদ্লাহ ইব্ন কারেস আল-রাকিরাত বলেছেন,

''সেনাদল ইব্ন জা'ফার পানে দ্বত অগ্রসর হয়, তার জন্য রাচি ও দিবস স্থান।'' এর অর্থ হচ্ছে, তার নিকট রাচির ভ্রমণ দিবাভ্রমণ একস্থান। যেহেতু তাতে কোন দ্বেলিতা নাই।

এ অথে ই অপর একজন কবি বলেছেন,

"আর এমন রাত্রি—লোকেরা যার অন্ধকারের কারণে বলে থাকে, তাতে সমুস্থ চক্ষা (নিখুত দ্ভিট-শক্তি) ও অন্ধ একই সমান।" কেন্না, সমুস্থ চক্ষাধ্যান তাতে অন্ধকারের কারণে অসমুস্থ চোখের ন্যায় অপপট দেখে।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী المدروهم المرام المناب المرام ال

তুমি সংবাদ দানকারী, প্রশ্নকারী নও। যেহেতু তা المن والمن و

আর বসরী ব্যাকরণবিদগণের কেউ কেউ ধারণা করেছেন ধেঁ, حرف استلفهام (প্রশনবোধক আক্ষর) এর সঙ্গে প্রবিষ্টে হয়, বিস্তৃতা প্রশনবোধক হয় না। কেন্না যথন কোন প্রশনকারী অনাকে প্ত≖ন করে বলল, তোমার নিকট কি যায়েদে আছে, না আমর। আর তার সাথী তাদের যে কোন একজনকৈ ভার নিকট উপস্থিত থাকা সাবাস্ত হয়ে যায়। এমতাংস্থায় ভাগের যে কোন একজন অনের ভুলনায় ু বিল্লাহ করার সহিত অধিক হকদার নহে। অত্এক ইখন আল্লাহ তা'আলার বাণী অথে ব্যবহৃত হয়েছে, ূভ্যন সে ইভিফ্হায় সাগ্শাপা্ণ হয়েছে। যেহেতু ইহাকে সমতার কেন্তে তুলনা করা হয়েছে। বরুতঃ একেরে আমরা স্টিক ব্যাখ্যাটিই বিবৃত করেছি। স্তর্ণ এছণে ব্রুব্যটির ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় থে, হে মহোম্মদ (স) ! মধীনরে রাধ্বদী ধর্মজিয়েকগণের মধ্য হতে যে সকল লোক আপুনার নবাওয়াত দুৰ্দ্পকে জানা সভ্তেও তা অদ্যীকার কয়েছে, আর আপনি যে আমার স্টিউ জগতের প্রতি প্রেরিত আমার রস্ত্র, আপনার এ বিধ্রটি মান্ধের নিকট বাত করাকে তারা গোপন রেখেছে, অথচ আমি তাদের নিকট হতে এমনে ওলাদা-অজকিলার গ্রহণ করেছি যেন ভারা তা লোপন নারাথে এবং ভারা তা লোকদের িকট বাজ করবে ও ভাদেরকে এ বিধয়ে সংবাদ দিবে যে ভারা ভাদের ্রিকতাবের মধ্যে আপনার প<sup>্</sup>রচর পেয়েছে। এবের জন্য উভরই সমান কথা, চাই আপনি তাদের **সত্ধ** কর্<sub>ন</sub> বা না কল্ন, ভারা ভিখাস করতে না, সত্য দীনের **িকে** প্রতাক্তনি করবে না এবং আপ্নায় প্রতি ও আভানি যা আনয়ন করেছেন তংপ্রতি ঈফান জানবে না। যেমন ইব্যু আন্বাস (ब्रा) करंड विष्ठ चारक रम, जिन्न للمالم المنزرهم لأياؤه مون विष्ठ चारक रम, जिन्न للمالم हरंड विष्ठ चारक रम, অর্থাৎ তাবের নিষ্ট উপ্রেশ সম্প্রকিতিয়ে 'ইলম রয়েছে, তা' সত্ত্বেও কুফরী করেছে এবং তাদের **নিকট হতে। আপনার সম্প্রক্তি অঙ্গ**ীকা<mark>র গ্রহণ করা হতেছে, তারা তা' অস্বীকার করেছে। একারণেই</mark> আপনার নিকট যা' অংডণি হিছেছে এবং জাপনার প্রের্ব অন্যান্য নহীগণ কর্তুক জানিত মা' তাপের निकरं दिवासाथ सारह, डेड्वालेब नार्धहे स्वरुधान्ता। क्रूब्रहा मर्डब्रा टाहा कित्राथ साधनात সতক কিবার প্রতি কর্ণপাত করকে? অথচ আপনার সম্পর্কিত যে ইলম তাদের নিক্ট রয়েছে, তারা তা অপ্রীকার করছে।

#### ৬ বং আরোড

مرس او ما وود د مرا مد مرا مد م مرو ورود مرا مد مختم الله على قاويهم وعلى سمعهم وعلى البصارهم غثاوة ولهم عذاب عظم م

<sup>&</sup>quot;আল্লাছ ভা'আলা ভাদের অন্তক্তরণ ও শ্রেবনে নিয়েছেন এবং চোখের উপর পদা : এবং ভাদের জন্ম বড় ধরনের শান্তি রয়েছে।"

খাতাম শব্দটি মলেতঃ মোহর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর খাতিম হচ্ছে সীলমোহর। আর এ অথে'ই বলা হয়. اعدد (আনি সংক্ষোহরাঙিকত করেছি) যখন তাতে সীলমোহর করি। কেউ বিদি আমাদিগকে এ প্রশ্ন করে যে, অন্তক্ষনের মধ্যে কির্পে মোহর করা হবে? অথচ মোহর তো'

পের্রালা, পার ও খামসমাহে করা হয়। তদ্তেরে বলা হবে যে, বান্দাগণের অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'আলা যে 'ইলম আমানত রেখেছেন, তন্জন্য তা পেয়ালা বিশেষ এবং বস্থু নিঃয়ের যা' কিছা পরিচয় উপ্লব্ধি তাতে রাখা হয়েছে, তন্জন্য তা পার স্বর্প। সত্তরাং তদ্পর মোহরান্তিকত করা এবং প্রবেশিন্তর—যার মাধামে প্রবাশীর বন্ধুদমহে উপলব্ধি করা হয় এবং তারই মধ্যস্থতার অদ্শা বিষয়ের খবরাদির বিশুর তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়—তাতে মোহরান্তিকত করার অর্থ সকল প্রকার পেয়ালা ও পারের মধ্যে মোহরান্তিকত করারই অন্বর্প। অতঃপর ইদি প্রশনকারী প্রনঃ বলে যে, তবে কি এর এমন কোন সিফাত আছে, যা আপনি আমাদের নিকট ব্যক্ত করবেন? আর আমরা তা' উপলব্ধি করতে পারব যে, সত্যি কি তা সে মেহরেরই অন্রর্প যা বাহ্য দ্ভিটর সংম্বেথ প্রকাশ পেয়ে থাকে, না তা তার বিশ্রীত? ত্বরের বলা হবে যে, ব্যাখ্যাকারগণ এর সিফাত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। অনেরা আচিরেই তাদির মতায়ত উল্লেখ করার পর এর সিফাত প্রসঙ্গ উল্লেখ করে।

আ'মাশ (র) হতে বণিতি আছে বে, তিনি বলেন, ম্ভাহিদ (র) আমাদেরকে তাঁর হাতের মাধ্যমে দেখিয়ে বলেছেন যে, তাঁদেরকে দেখানো হতো হদপিশ্ড এর অনুরূপ। অর্থাং হাতের তালার নাায় দ্বক্ত ও উদ্মান্তঃ অতঃপর মখন বান্দা কোন পাপ কাজ করে তখন তার কারণে সংকৃচিত হয়। আর তিনি তাঁর কনিন্ঠা অঙ্গালি দেখিয়ে বলেন, যেমন এর্প। অতঃপর যখন বান্দা পানঃ পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকৃচিত হয় এবং অপর একটি অঙ্গালি দেখিয়ে বললেন, যেমন এর্প। তার পর আবার যখন বান্দা অনাায় কার্মে লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকৃচিত হয় এবং আরেকটি অঙ্গালি দেখিয়ে বললেন, যেমন এর্প। এভাবে তিনি তাঁর সব কয়টি আঙ্গালি সংকৃচিত করলেন। বণনাকারী বলেন, অতঃপর তার উপরে সালমোহরের সাহায্যে মোহরাঙ্কিত করা হয়। মাজাহিদ (র) বলেন, তাঁরা এ রায় ব্যক্ত করতেন যে, তা হচ্ছে হয়লা—আবর্জনা। অর্থাং মোহরাঙ্কিত করার অর্থা হচ্ছে দ্বক্ত অভরে পাপ-কালিমার ছাপ লেগে যাওয়া।

মহুজাহিদ (র) হতে (অপর সনদে) বার্ণিত আছে হে, তিনি বলেন, অভঃকরণ হাতের তালার নায় স্বচ্ছ ও উদ্মহুক্ত। অ্তঃপর বাস্বা যথন পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন সে তার একটি অঙ্গুলিকে বক্ত করল≀ এভাবে সব কয়টি অঙ্গুলি বক্ত হয়। আর আমাদের সাথীগণ এটাকে আবরণ বলে মত প্রকাশ করতেন।

ম্জাহিদ (র) হতে এও বণিতি আছে যেঁ, তিনি বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, পাপ কাষাদির কারণে আভরের উপর চারদিক থেকে দাগ স্থিত হতে শা্র্করে। এমন কি দেষ প্যভি সেই দাগ সম্হ তাতে একবিত হয় (সংপ্শ অভর দাগয়কৈ হয়ে একাকার হয়ে যায়)। আর এ দাগ তাতে একবিত হওয়াই ছাপ স্বর্প আর এ ছাপই হলো তার মোহর। ইবনে জ্রায়ন্ত বলেন, এ মোহর হলো আভঃকরণ ও শ্রণেন্থিয়ের উপর স্থাপিত মোহর অঙকন।

আবদ্লোহ ইব্ন কাসীর মৃজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মৃজাহিদকে বলতে শুনেছেন, আবৃত করা সংলামোহর করা হতে সহজ, আর সীলমোহর করা তালাবদ্ধ করা হতে সহজ। আর তালাবদ্ধ করা এগুলোর মধ্যে স্বাধিক কঠিন।

<sub>যথন</sub> সে অহঙ্কার বশতঃ তা শ্রুবন করা হতে বিরত থাকে এবং তা উপলব্ধি করা হতে নিজেকে বিমুখ রাখে ৷ আর একেতে আমার মতে সঠিক ব্যাখ্যা তাই, যার অনুরুপ সংবাদ রস্লুল্লাই স হতে সহীহ্ হালীসে বলিতি হয়েছে। তা হছে, আব্ হ্রায়রা (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি বলেন, রস্ল্লাহ (স) ইংশাদ করেছেনঃ "যখন বান্দা কোন পাত্রাযে" লিপ্ত হয়, তথন ভার অভরে একটি কাল দাগ স্থিত হয়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ স্থলন করে বিরত থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তার অভঃকরণের ময়লা পরিচ্কার হয়। আর যদি সে পাপ অতিরিক্ত করে (পুনঃ পুনঃ পাপকার্যে লিপ্ত হয়) তবে সে দাগ বাড়তে থাকে, এমন কি তার অতঃকরণকে সম্পর্ণরিকে আঁক্রন করে ফেলে।" এটাই হচ্ছে সেই আছ্রেতা বা আবিরণ, מש מת מו בפת א שיופת יות פני य मम्भाक आज़ाह जा'बाला हेब भाव करत्र रहन, کلا بل ران علی قلور بهم ما کاندوا یک محرون کار کار کار کار کار کار کار (কখনও নয়, বরং তারা যা উপার্জন করতো, তা তালের অভঃকরণে আবরণ স্ভিট করেছে )। বস্তুতঃ রুস্লে;রাহ (৪) এ সংবাদ দান করেছেন যে, যখন পাপকার্য অন্তরে ক্রুয়াত দাগ স্থিত করতে থাকে. তথন তা অভরকে সংপ্ণরিপে আছেল করে ফেলে। আর যথন তা এতরকে আছেল করে ফেলে তখন আলোহ তা'আলার পক্ষ হতে ভাতে মোহর ও ছাপ স্থিট হয়ে যায়। তখন ভাতে দ্বিমানের কোন প্রবেশ পথ থাকে না এং তা থেকে কুফ্রী বাহির হওয়ার কোন উপায় থাকে না। এটাই সেই ছাপ ও ঘোহর যা আল্লাহ্ তা'আলা তার বাণীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এটা সেই ছাপ ও মোহরের অন্রপে যা চম চক্ষ, পেরালা ও পাচসমাহে প্রভাক্ষ করে থাকে। যার কারণে সে মোহর ও ছাপ ভেক্টে ফেলে ভা খোল। বাতীত তার অভান্তরে যা কিছ্ব রয়েছে, তংপ্রতি পেশছানো যায় না। ত্রপে আলাহ্তা'আলা যাদের সম্পর্কে এ মন্তবা করেছেন যে, তিনি তাদের অন্তঃকরণে মোহরাছিক্ত করে দিয়েছেন, তাবের অন্তরেও তার সে মোহর ভেজে ফেলাও গ্রন্থি উম্মৃত্ত করা ব্যত্তি ঈশন প্রবেশ করতে পারে না।

আর বিত্রীর মত পোষণকারীগণ ঘাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার গণী এটি কাল্লার বিশ্ব করে নেওঁগার জন্য আল্লাহ্ পাক তাদের যে আহবান করেছেন ভারা ভা অহৎকার ও নাভিক া বশতঃ উপেকা করার বিষয় এখানে বংগত হারেছে।

এই বর্ণনার হারা তাদের অহতকার সম্পর্কে আলাহ্ পাক আমাদেরকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও তংশহলিও বিষয়সমূহের প্রতি তাদের স্বীকৃতি দানের জন্য যে আহ্বান করা হৃত্তের তংপ্রতি তাদের উপেলা করার কথাও এখানে উল্লেখ বরা হৃত্তে। এটা কি তাদের পদ্ধ হতে সংঘটিত কাজ, না তা আলাহ্ তা'আলার পদ্ধ হতে সম্পাদিত কাজা? যদি তাঁরা মনে করেন যে, এটা তাদেরই কাজা এবং তা তাদেরই কথা—তবে তাদেরকে বলা হবে, আলাহ্ তা'আলা সংবাদ দিছেন যে, তিনিই তাদের অন্তঃকরণ ও তাদের প্রাণেশিরেরে মোহরাতিকত করেছেন। এমতাবন্ধার এটা কির্পে বৈধ হতে পারে যে, কাফিরদের ঈমান আনা হতে বিরত থাকা এবং অহতকার ব্যক্ত তা স্বীকার না করাই আলাহ তা'আলার পদ্ধ হতে তাদের অন্তঃকরণ ও প্রবণ্শিরেরে মোহরাতিকত করা হবে? আর কিভাবে তাদের অন্তর ও প্রবণ্শিরের মোহরাতিকত করা আলাহ তা'আলার কাজ হবে? আর কিভাবে তাদের অন্তর ও প্রবণ্শিরের মোহরাতিকত করা আলাহ তা'আলার কাজ হবে? অথক তোআদের মতে এগ্রেলা (অর্থি অহতকার করা ও বিরত থাকা) তাদেরই কাজ। তাঁরা যদি এর্প যনে করেন যে, হাঁ এমন হওয়া লামের বা বৈধ, যেহেতু তার অহতকার করা ও বিরত থাকাটা তার অভাকরণ ও প্রবণ্শিরেরে আলাহ তা'আলা ক হ'ক দ্বেত মোহরাতকনের ফলেই সংঘটিত হ্রেছে। স্তরাং মোহরাতকন যেহেতু এ অহতকার তা'আলা ক হ'ক দ্বেত মোহরাতকনের ফলেই সংঘটিত হ্রেছে। স্তরাং মোহরাতকন যেহেতু এ অহতকার তা'আলার জন্য মান্বার জন্য ম্বান ব্যরহেতু এ অহতকার

এমতাবন্ধ্য়ে ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে, তাঁরা তাঁদের দাবী ত্যাগ করেছেন—তা হতে সরে গেছেন, এবং তাঁরা একথা সাব্যস্ত করেছেন যে, কাফিরদের অন্তকরণ ও প্রবদেশিরয়ে আলাহা তা'আলার অভিকত মোহর কাফিরদের কৃত কুফরী, তাদের অহঙকার এবং ঈমান কর্লে করা ও তা স্বী গারোজি করা হতে বিরত থাকার নাম নয় আর এটা মালতঃ তারা যা অস্বীকার করেছে, তাতেই প্রবেশ করা অথিং স্বীকার করে নেওয়া (যাকে স্ববিরোধিতা বলা হয়ে থাকে)।

আর এ আয়াতটি তাদের মতের অশ্ছতার প্রতি স্পৃথট দলীল, যারা বান্দা অসাধ্য বিষয়ে আলাহ্র সাহায্য বাতীত ম্কালাফ হওয়াকে অন্বীকার করেন। যেহেতু আলাহ তা'আলা ন্বরং সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাঁর এক প্রেণীর কাফির বান্দার অভঃকরণ ও প্রণেশ্রিয়ে মোহরাতিকত করে দিরেছেন তা সত্ত্বে তাদের উপর হতে তাকলাফ তথা শ্রীআতের অন্সরণের বাধ্যাধিকতা রহিত হয়নি, তানের কারো হতে তাঁর ফয়সালাসমহে ছগিত হয়নি এবং তিনি যে তাদের অভ্র ও প্রবিশিন্তরে মোহরাতকন করেছেন, দৈ কারণে তারা তাঁর আন্মণত্য বিরোধী যে সকল কাজের উপর প্রতিতিঠিত ছিল তত্ত্বন্য তাদের কাউকে অক্ষম বা ক্ষমাযোগ্য গণ্য করা হয়নি; বরং তিনি এ সংবাদ দিয়াছেন যে, তানেরকৈ যে সকল কাজ করার আনেশ করা হয়েছে এবং যে সকল কাজ হতে বারণ করা হয়েছে, সে ক্রের তারা তাঁর আন্মণত্য তাগে করার কারণে তাদের সকলের জন্য কঠোর শান্তি নির্কারিত আছে। অথত তানের সন্পর্কেণ তিনি চুড়ান্ত ফয়সালা যোষণা করেছেন যে, তারা আদেশ দিয়ান আন্বেনা।

رما مرهم عشاوة المسارهم عشاوة

আর আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী ক্রিনির বিন্তানির বিন্তানির তাদের চক্ষ্মন্ত্র আবরণ রহেছে" এটা ইতিপাবে আলোচিত কাফিরনের অস-প্রত্যাদে আল্লাহ্ তা'আলার মোহরাজ্বত করা সম্পর্কিত সংবাদের সমাপ্তির পর আরেকটি স্বতন্ত্র সংবাদ। আর তা এভাবে যে, ক্রিনিই শব্দটি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ক্রিনির বিন্তানির ভিত্তি হারেছে। আর তা এ কথার দলীল যে সেটি একটি স্বতন্ত্র সংবাদ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ক্রিনির তা একটি স্বতন্ত্র সংবাদ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ক্রিনির তা এক থার বালা প্রদত্তর সংবাদ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ক্রিনির বাণে বালি যে সেটি একটি স্বতন্ত্র সংবাদ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী ক্রিনির মতে দুই কারণে এটাই বিশ্বন্ধতম পঠন প্রতি তার প্রথমটি হলো পাঠরীতি বিশ্বন্ধ হওয়ার প্রস্কেন কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ও আলেমগণের সাক্ষ্যাদান সংকান্ত দলীলের ঐকাহত এবং প্রতিপক্ষের মতের অনৈক্য ও বিভিন্নতা ও—তাদের ভ্রেলর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্কোণের ইন্ধান বা ঐক্যত। আর ভাদের এইজমাই তারা (প্রতিপক্ষ) ভ্রেলর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে যথেণ্ট। আর বিত্তীর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ক্রেআন মন্ত্রীণ এবং বস্ল্লাল্লাহ (স) হতে উদ্বত্ত কোন হাদীসে চোথকে মোহরাজ্বনের সাথে বিশেষিত করা হর্যনি এবং আরবদের কারো ভাষায়ত এরপে ব্যবহার বিদ্যমান নাই। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআন মন্ত্রীলন মন্ত্রীকের অন্য এক স্বায় ইরশাদ

করেছেন এই و خام على سمعه و قام করেছেন), আর তিনি তার প্রবণেশ্বিয় ও অন্তঃকরণে মোহরাণ্কত করেছেন),

এর পর ইরশাদ করিছেন, وجمل على بصره غشاوة "আর তার চোথে আবেরণ স্থাপন করেছেন।"
। ।
(সরো আল-জাসিয়াহ,-আয়াত নং ২৩)। স্কুতরাং চোথ মোহরাত্কনের অথে প্রবেশ করেনি। আর

জারবনের ভাষায় এর্পে ব্যবহারই প্রসিদ্ধ। (শ্রবণেন্তির ও অন্তরের বেলায় মোহর এবং চক্ষ্র বেলায় আবরণ ব্যবহার করাই আরবদের নিকট বহুলে প্রচলিত)।

অতএব আমি ইতিপ্রে ষে দ্বিট কারণ উল্লেখ করেছি, তার প্রেক্ষিতে আমাদের জন্য কিংবা জন্য কারো জন্য ক্রিটিকে ধবর পাঠ করা বৈধ হবে না। যদিও আরবী সাহিত্যে এ ক্ষেৱে যবর পানেরও একটি প্রসিদ্ধ রীতি চালা আছে।

এতদসম্পর্কে আমরা যা কিছা উক্তি করেছি ও ব্যাখ্যা দিয়েছি, তার সুমর্থনে ইব্ন আববাস (রা) হতে হাদীস উদ্ধাত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার মোহরাজ্কন তাণের অন্তঃক্রণ ও প্রবেশির্য়ে আর আবরণ হলো তাদের চক্ষ্সমূহে।

ষ্ণি কেউ প্রশ্ন করে যে, তবে এতে যবর দ্বারা পাঠ করার রীতি কি ? উন্তরে বলা হবে যে, এখানে একটি কুন্ন করাপদ উহার্পে গণ্য করে তাকে যবর দ্বারা পাঠ করা হবে। যেন আল্লাহ্ তা'আলা এরপে বলেছেন — ক্রিনির নার্নির বিল্লের করা হয়েছে। অবঃপর কুন্নির শ্রহতে এমন শবদ বয়েছে যা তৎপ্রতি নিদেশি করে। আর এ সন্তাবনাও রয়েছে যে, এটাকে কুন্নির ইরাবেব অন্করণে যবর দেয়া হবে। যেহেত্ তা নসবের (যবরের) স্থল ছিল। যদিও ক্রিনির শবেদ পরিবত নকারী (১৯৯৮) অবয়য়কৈ প্নের্ল্লেখ করা পছদ্দনীয় নয়। কিন্তু বক্তবের একাংশ অনা অংশের অ্নকেরণের ভিত্তিতে তা য্বর দিয়ে পঠিত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

''তাদের দেবার চির্কিশোরগণ পানপাত ও কু'জোদহ আনাগোনা কর্বে—'' (সর্রা ওয়াকিয়াহ, ১৭ ৩ ১৮ আয়াত)। অতঃপ্র আলাহ তা'আলা ইরশাদ ক্রেছেন—

"আর তাদের পহন্দনীয় ফলম্ল, তাদের কাংখিত পকাঁর গোশত ও আয়তলোচন—হ্রগণ"
(স্রা ওয়াকিয়া, আয়াত নং ২০. ২১, ২২)। বলুতঃ ३५ । ফলম্ল )-এর উপর আতফ হিসাবে
কি (গোশত) ও ২০ (হার) শব্দ দ্'তিতে বের দিরে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটা
বজবোর শেষ অংশ, প্রথমাংশের অন্করণ করার ভিত্তিতে করা হয়েছে। অথচ এটা জানা কথা যে,
(গোশত) ও ২০ (হার)-এর তাওরাফ (আনাগোনা) সম্পর্কিত নয়। কিন্তু এটা এর্প,
ধেমন কবি তার ঘোড়ার বিবরণ দিয়ে বলেছেন—

"আমি তাকে ভ্রষি ও ঠাণ্ডা পানি ঘাসর্পে সরবরাহ করেছি। এমনকি সে তার চোখের চাহনিকে

বিক্ষিপ্ত করেছে।" আর এটা স্বিদিত যে, পানি পান করা হয়, তা ঘাসর্পে বিবেচনা হয় না। কিন্তু ইহাকে যে কারণে যধর দেওয়া হয়েছে, তা আমি ইতিপুবে ডিল্লেখ করেছি।

আর যেমন অন্য একজন কবি বলেছেন—

"আর আমি তোমার স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি ও তীর স্কদ্ধে বহনকারী অবস্থায় দেখেছি।"

ইব্ন অব্বাইজ (র) মোহরাজন সংকান্ত সংবাদ প্রসঙ্গে বলতেন যে, তা দুধ্য বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব করেছি। তার পর নত্ন ও প্রতার সংবাদের স্কোন হয়েছে। যেমন আমরা এ প্রসঙ্গে ইভিপ্বে উল্লেখ করেছি। আর তিনি আলাহ্ তা'আলার কিতাব কুরআন মজীদের আয়াত এনি বিশ্ব বিশ

'আলাহাতা'আলা তার শ্রবণেতিয়াও অভঃকরণে মোহর মেরে লিয়েছেন এবং তার চোথে আবরণ স্থাপন করেছেন।'' (স্রা জাসিয়াহা, আয়াত নং ২৩)। আর আয়বদের পরিভাষায়, টেটে ( আবংশ) অর্থ ১৯ট প্রা বা ঢাকনা। আর এ অথেই হারিছ ইব্ন থালিদ ইব্ন আ'ছ-এর উতিটি প্রথোরা হয়েছে—

শ্রথন আগার চোথে আবরণ ছিল, তথন আমি তোমার অনুসরণ করেছি। অতঃপর ধ্যন তা বুলে যায় – তথন আমি আমার আআকে পরুরোপরীরভাবে বিচ্ছিন করে তিরুকার করতে থাকি।"

জার এ অথে ই বলা হয়, اذَا الَّهُم اذَا الْهُم الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

আর এ অথে ই য্বেইয়ান গোতের কবি নাবিগাহ বলেছেন-

"ত্মি কি বনী ষ্বইয়ানকে জিজ্ঞাসা কর নাই বে, আমার উপায় কি । যথন ধোঁয়া পত্ত পদ্ধবিত ফলবতী গোছা নামক বৃক্ষকে আছেল করে ফেলেছে?" এর দারা কবি আছে।দিত করা ও তাতে সংযুক্ত হওয়াকে বৃথিয়েছেন্।

আলাহা তা'আলা তাঁর নবী হয়রত মহান্মাদ (স)-কে রাহ্দী ধর্মজায়কগণের মধ্য হতে যারা তাঁর সঙ্গে কৃত্রী করেছে, তাদের সম্পর্কে এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদের অভঃকরণে মোহরাতিকত করে দিয়েছেন ও তাতে ছাপ লাগিরে দিয়েছেন। সত্তরাং তারা আলাহা তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি প্রদত্ত সেই সকল উপদেশ উপলব্ধি করে না, যার ইল্ম তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাব তাওরাতের মাধামে তারা আর্জন করেছে এবং যা তিনি তাঁর নবী হয়রত মহান্মাদ (স)-এর প্রতি প্রতাধিক্ট ও তাঁর উপর অবতীণ কিতাব পবির কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত্ত করেছেন। আর তিনি তাদের প্রবণ্টির করেছে রোহরাতিকত করে দিয়েছেন, পরিণামে আলাহার নবী হয়রত মহান্মাদ (স)-এর পক্ষ হতে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা ও উপদেশ দান করা কিন্বা তাঁর নব্ত্যাতের স্বপক্ষে যে দলীল প্রমাণ তিনি তাদের সন্মায়ে উপস্থাপন করেন, তারা এ সবের কোন কিন্তুর প্রতিই কর্ণপাত করে না। যন্ত্রারা তারা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাঁর নব্ত্যাতকে অন্বীকার করার কারণে তাদের জন্য নিধ্যিত আলাহার শান্তিকে ভয় করবে। যদিও তারা তাঁর সত্তাত ও তাঁর বিষয়টির বিশ্বজ্বতা সম্পর্কে অবহিত আছে। একই সদ্দে আলাহা তা'আলা তাঁকে এও জানিরে দিয়েছেন যে, হেদায়াতের পথ দেখা হতে তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে। যন্ত্রার তারা তাদের পথল্ডভাতার শোচনীয় পরিণতি সম্বক্ষে অবহিত হতে পারবে। আমরা এর ব্যাখ্যার যা কিছ্ উত্তি করেছি, ব্যাখ্যাকারগণের একবলের নিকট হতে এরপে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

ইব্ন আন্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি وعلى নিশ্চন নাত বাজান তাৰে বাজান বলেন, অথি হেদায়াত হতে, তাতে পেণীছার ব্যাপারে (হেদায়াত পর্যাও শেণীছার ব্যাপারে) তাদের চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন। তারা আপনার প্রতি যে সতার প্রশ্নে মিথ্যারোপ করেছে, হা' আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার কাছে এসেছে। যাতে তারা তার উপর ইমান আনয়ন করবে। যদিও তারা আপনার প্রবিতা হাবতীয় কিছুর উপর ইমান আনয়নের দাবী করে।

ইব্ন আন্বান (র) ও ইব্ন মাস্ট্র (রা) এবং রস্লেল্লাহ (স)-এর করেকজন সাহাবী হতে বণিত আছে যে, তাঁরা আ আরাতের ব্যাখ্যার বলেন, আলাহা তা'আলা তাদের অভঃকরণ ও প্রবণেশ্রিয়ে মোহরাধ্বিত করে নিয়েছেন। পরিণামে তারা সত্য উপলব্ধি করে না এবং প্রবণ করে না। আর তাদের চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেন, এ আবরণ তাদের চোখে, দলে তারা দেখে না।

অন্যান্য ভাষাকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা একুপে করেছেন যে, ক্রফিরদের মধ্যে খাদের সম্পকে আলাহা তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদের সাথে এরপে আচরণ করেছেন, তারা সে সকল গোচপতি, যারা বদর যালে নিহত হয়েছে।

''থারা আলাহার অনাহহের বদলে কুফরী গ্রহণ করেছে, স্বজাতীয় লোকদেরকে জাহানামে প্রবেশ করিয়েছে"—(স্রো ইবরাহীম, আয়াত নং ২৮)। এরা সে সকল কাফের, ধারা বদর মৃদ্ধে নিহত হরেছে। অনভার আবা সাফিয়ান ইব্নে হারব ও হাকাম ইব্ন আবিল আ'স ব্যতীত গোগ্র প্রধানগণের মধ্য হতে কেউ ইসলাম ধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করেনি।

হাসান বসরী (র) হতে বণি<sup>ত</sup> আছে যে, তিনি বলেন, কাফির গোত প্রধানগণের মধ্য হতে কেউ ইসলামের আহ্বানে সাড়া দানকারী বা মুভি প্রাপ্ত কিবা সুপ্রপ্রাপ্ত নাই।

আমরা ইতিপাবে এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে সঠিক ও উত্তম্ভির প্রতি নিদেশি করেছি। সাত্রাং এখানে তা পানুবাল্লেখ সম্ভিনি মনে করি না।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (র) যা করেছেন, আমার মতে তাই উত্তম।

ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জাবাষের (রা) ইব্ন আববাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা আপনার বিরোধিতা করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি অবধারিত আছে। তিনি বলেন, এ আয়াত য়াহ্দী ধর্মাজকগণের প্রসতে অবভীর্ণ। যেহেতা আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে প্রিচর কুরআন আগমন করেছে, তার প্রিচর লাভ করা সত্তে তারা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।

৮ নং আয়াত ও প্রাস্থিক ব্যাখ্যা

ر ت سر تدوه و است ا سرسد ۱۵ سرود و د در ومن انغاس من يدةول اسما بالله وبالدوم الاغر وماهم بدمؤمندين ٥

"এমনও দিছু লোক রয়েছে, যার। বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।"

والفاس من يعقول الفاس من يعقول শব্দিতিত দ্বিটি দিক আছে। তার একটি এই যে, শব্দিটি বহু-বচন, এ শব্দিটির কোন এক বচন নাই। বরং তার প্রংলিঙ্গ একবচনে انسان এবং স্ত্রীলিঙ্গে একবচনে انسان বাবহৃত হয়। আর দ্বিতীয় দিক হলো শব্দিটি মলেতঃ انسان ছিল। অতঃপর বহুল বাবহার জনিত কারণে النا অক্র বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারপর তাতে مرزية (মারেফা) তথা নিদিশ্টি করে ব্রাবার জন্য আলিফ ও লাম যোগ করা হয়েছে। তারপর যে লামটি আলিফ সহ তাতে মারিফার অর্থ দানের জন্য যোগ করা হয়েছে, তাকে নানের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। যেমন, الكن هو الله والمربى 'কিজু তিনিই আমার প্রতিপালক আলাহ্"-এর ব্যথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ব্যর্প আম্ব্রা আলাহ্ তা'আলার নাম প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। যা হলো আলাহ্।

আর কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, اللي শুক্টি আভিধানিকভাবে اللي। নর। আর আরবগণের

নিকট হতে এর اسم مصغر (ক্ষান্ত্ৰতা জ্ঞাপক বিশেষ্য) اسم مصغر শা্না গিয়েছে। যদি শব্দটি গ্লেতঃ الأس হতো, তাহলে একে তার মা্লের প্রতি প্রত্যাধিতিত করে الماس বলা হতো।

ব্যাখ্যাকারগণ সকলে এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াত্টি মনে ফিক্দের এক্দল সংগ্রেক অবতীণ হয়েছে এবং এটাই তাদের পরিচয়।

তাকসীরকারগণের মধ্য হতে যাঁরা এর্পে বলেছেন, তাদের তাফসীর কতিপয় তাফসীরকারের নাম সহ আলোচনা—

ইব্ন আৰ্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে হিনি ''এবং এমনও কিছু লোক রয়েছে · · · · ' আয়াতের বাাখা। প্রসঙ্গে বলেন, অথি আওম ও খাজরাজ লোতের মুনা ফিকরা এবং যারা ভাদের সাথে এ বাাপারে জড়িত ছিল। আর ইব্ন আৰ্বাস (রা) বণিতি এ হাদীছটিতে উষাই ইব্ন কা'ব হতে ভাদের নামোলেথ করা হথেছে। কিন্তু আমি ভাদের নামোলেথের কারণে কিভাবের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে ভাদের নাম বজনি করেছি। কাভাদ। হ (র) হতে বণিত আছে, ভিনি

প্রতি রেলাওয়াত করে বলেন, এ وَمِنَ النَّاسِ ... فيماريد حت تسجار كالهم وما كانبوا مهمتديين ٥

আয়াতগ্লো ম্নাফিকদের প্রদ্ধে অবতীণ। মুজাহিদ (র) হতে বণিতি আনত বে, তিনি বলেন, এ আয়াত হতে চয়োদশ আয়াত প্যতি মুনাফিকদের পরিচয় প্রসাদে আবতীং হৈ ইব্ল আবী নাজীহ (র) মুজাহিদ।র) হতে অন্রশ্প বর্ণনা করেছেন। স্ফিয়ান ছাওরী (র) এক বাজি হতে তিনি ম্জাহিদ (র) অন্রশ্প বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আৰ্ব্যস (রা) ও ইব্ন মাস্ট্র (রা) এবং রস্ল্লোহ (স)-এর ক্ষেক্জন ক্ষাবী হতে বণিতি আছে যে, তাঁরা ''এমনও কিছা লোক রয়েছে … …'' আয়াতের ব্যক্ষা প্রস্তে বলন, ''তারা হচ্ছে ম্নাফিক ''

রবী ইবনে আনাস (র) হতে বিণিত আছে যে, তিনি ومن الناس من يعتول المعلم وبالمعوم على العمر الله على المعلم عناب المعمر الله مرضا ولهم عناب المعمر المعمر الله مرضا ولهم عناب المعمر الم

ইবনে জারাইজ (র) হতে বণিতি আছে যে, তিনি উক্ত (৮ নং) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই মানাফিক হক্তে এমন ব্যক্তি, যার কথা কাজের বিপরীত, ধার গোণন অব্ছা প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত, ধার আভাতরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত, ধার উপস্থিত অবস্থা অনাপস্থিত অবস্থার বিপরীত।

আর এর ব্যাখ্যা হলো যখন আলাহ্ তা'আলা তাঁর রস্ল হ্যরত মুহাংমান মুসতাফা (স)-এর নব্রেয়াতের কাষ্টমেকে তাঁর হিজরতের স্ব মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তথার তাঁর স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হলো, আর এর মাধ্যমে আলাহ্ তা'আলা তাঁর কলেমাকে বিজয়ী করলেন, তথাকার অধিবাসাগণের ঘরে ঘরে ইসলামকে ছাড়য়ে দিলেন, মৃতিপিছেক মুশরি দের মধ্য হতে যারা সেখানে ছিল, মুসলমানগণ তানেরকে প্রভত্ত করল এবং সেথায় যে সকল আহলে কিতাব ছিল, তারা মুসলমানবের অধীনস্থলো। তখন তথাকার রাহ্দ্দী ধ্যুষ্ডকগণ হ্যরত রস্লালাহে (স)-এর

প্রতি বিষেষ প্রকাশ করতে লাগলো এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে শত্রতা ও বিরোধিতা শার্র করে দিল। শার্ষ্মাত মাণিটমের লোক ব্যাতীত, যাদেরকৈ আলাহা তা'আলা ইসলামের প্রতি হেলায়েত দান করেছেন এবং তারাই শা্ধা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন, আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

"তাদের নিকট সতা প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর বিবেষ বশতঃ আবার ভোমাদেরকে কাফিরর্পেফিরে পাবার আকাংখা করে"- ( স্রো আয়াত নং ১০১) বাকারা, আর তাদের সঙ্গে রস্লেলোহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ এবং ঘাঁরা রস্লোলাহ (স)-কে আশ্রম দিয়েছেন ও তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের শ্লুতা ও বিদেষে আন্সার্দের দ্বলোচীয় দৃহণ্ট লোকেরা গোপনে সহযোগিতা করেছে। তারা তাদের শিরক ও জেহালতের কারণে অহৎকার করেছে। তারা আমাদের জনা তাদের নাম প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমরা তাদের নামধাম ও বংশ পরিচয় উল্লেখ করে কিতাবের কলেবর বাদ্ধি করতে চাই না। রস্লেল্লাহ (স্) ও ভার সাহাগীগণের হাতে হত্যা ও বন্ধী হবার ভয়ে এবং য়াহ্দি<sup>6</sup>গণের প্রতি মানসিক আক্ষণিহেতু ভাদেরকে এ ব্যাপারে গোপনে সাহায্য করছে। যেগেডু তারা শিরকের উপর প্রতিহিঠত ছিল এবং ইস্লাম সংপ্রে<sup>ব</sup> কুধারণা ছিল। স<sub>ব</sub>্ডরাং তারা যথন রস্লেল্লাহ (স)ও তাঁর প্রতি ঈমান আন্যুন্কারী সাহাবীগণের সাথে মিলিত হতো, তথন তারা আত্মক্ষার জন্য বলত, আমরা আল্লাহ, তাঁর রসলে ও কিলামতে বিশ্বাসী। এবং তারা যে শিরক ইত্যাদির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তামুখে প্রকাশ করা হলে তাদের পোষণ্ঠত এসকল শিরকী আকীদার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার যে বিধান অবধারিত আছে, তা তাদের নিজেদের হতে এডানোর উদেশো তারা এসব বলতোঃ আরু যথন তারা তাদের ভাই য়াহ্দী, মুশবিক এবং মুহাম্মান (স) ও তাঁর আনীত বিধান অদ্যীকারকারীদের সাবে মিলিত হতো. তখন তারা তাদের সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাতে গিয়ে বলতো, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা তোম বুসলমানদের সাথে শব্ধর্উপহাস করে থাকি। আলাহাতা আলা উপরোক্ত (৮ নং) আয়াতে বিশেষভাবে তাপেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বারা তাদের সম্প্রেশ এ সংবাদ দান করা উদ্দেশ্য যে, তারা আড় ১৯ । ( আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি ) এবং অমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি ) এইর্প বলে দাবী করে ( অথচ ভারা তানের এ দাবীতে সতা নহে এবং তারা প্রকৃত ঈমানদার নহে। বরং কপটতাপূর্ণ অন্তরে এরুপ দাবী করে থাকে)। আর আমরা ইতিপ্রের্ব আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ করেছি যে, ঈমান শবেদর অর্থ সত্য वाल विश्वान कता। आत आहार् जा'आलात वानी وبالدوم الأخر वत अर्थ राह्य, कियामाउत দিবসে পন্নর খোন । আর কিয়ানতের দিনকে وم الأخر েশ্য দিন) এজনা নাম রাখা হয়েছে, যেহে তু তা সর্ব শেষ । দন, তারপর আর কোন দিন নাই। এক্ষেত্রে কেউ যদি এ প্রখন উত্থাপন করে যে, তা কির্পে হতে পারে যে, তারপর আর হেলন দিন নাই, অথচ আথেরাতের কোন বিরতি, শেষ ও ক্ষ্য-লয় নাই ? তদ্ভেরে বলা হবে যে, আরবদের পরিভাষায় তো' নেব্সকে) তার প্র'বতী রাতের কারণে নাম রাখা হয়েছে। স্তরাং যে দিনের পুরে কোন রাত অগ্রবর্তী হবে না, তাকে

দিবস নাম রাখা হবে না। আর কিরামতের দিন এমনি একদিন যার পরে সেরাত ভিন্ন অপর কোন রাত নাই, যে রাতের ভোরে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। অতএব সে দিনটিই (কিয়ামতের দিন) সবংশেষ দিন। এজনাই আলাহ্ তা'আলা ইহাকে الأخر শেষ দিন বা পরকাল নাম দিয়েছেন এবং ইহাকে دوم عقما (বিদাদিন) রুপে বিশেষিত করেছেন। যেহেতু তারপর কোন রাত নাই।

আর আলাহা তা'অ লার বানী 'তোর ঈমানসার নয়'' এর মাধ্যমে আলাহা তা'আলা তাদের ঈমান নাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি গ্রয়ং তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে. তারা তাদের মুখে বলে—আমরা আলাহা তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি। তাদের ঈমান ও পন্নর্খানে গ্রীকায়োজি সংকান্ত তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি যে সংবাদ দান করেছেন, তা সে ব্যাপ্যারে আলাহা তা'আলার পদ্দ হতে তাদের প্রতি 'মগ্যা প্রতিপল্ল করা এবং নবী করীম (স)-কে তাঁর পদ্দ হতে এমমে অবহিত করা যে, যারা মুখে তাঁর নিকট তাদের অন্তরে নিহিত ব্যুর বিপারীত প্রকাশ করছে এবং তাদের আন্তরিক সংকলেপর বিরুদ্ধে মনোভাব বাস্ত করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়।

জাহমিয়া সংপ্রদায় মনে করে যে, ঈমান শা্ধা্মার মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম, এতজিল অন্যান্য আন্যাসিক বিষয়াদি নয়, এ আয়াতে তাদের অভিমত বাতিল হওয়ার স্বপক্ষে প্রকাশা নিদেশিনা রয়েছে। যেহৈতু আলাহা্ তা'আলা মানাফিকদের সম্পর্কে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা মাথে বলে "আমরা আলাহা্ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি।" এরপর তিনি তাদের মামিন হওয়ার দাবীকে প্রত্যাথ্যান করেছেন। কেননা তাদের আকীদা-বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সভাভা স্বীকার করে না।

আর আলাহ্ তা'আলার বাণী وماهم المواهم (তার। ঈমানদরে নয়) অর্থাং তারা বিশ্বস করে বলে যে কথা বলে, তা সতা নয়।

৯ নং আয় তৈ ও তার ব্যাখ্যা

"আলাহ ও মুমিনগণকে তাং। প্রতারিত করতে চায়। অথচ তার। বে নিজেদের ছাঞ্চ কটিকেও প্রতারিত করে না তা তাং। বুঝতে পারে না।"

ইমাম আবা জা র তাবারী (র) বলেন, মানাফিকগণ কর্তৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা ও মানিমনিদগকে প্রতারণা করার অর্থ হলো তাদের অন্তরে যে সদেহ-সংশার ও মিথারেরাপ করা লাকায়িত আছে, তার বিপরীতে বাহি কভাবে তাদের মাথে স্বীকারোজি ও বিশ্বাস ব্যক্ত করা। মাতে তারা তাদের মাথে প্রকাশকৃত উজির মাধামে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান থেকে নিজেদের রক্ষা করতে শারে, যা তাদের ন্যায় মিথারোপকারী নের জন্য আধারিত ছিল। যদি তারা মোখিক ভাবে বিশ্বাস ও স্বীকারোজি না করণো তবে তাদের জন্য কয়েদ অথবা হত্যা অবধারিত ছিল। এটাই আল্লাহ্ তা'আলা ও তার প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী মানিমনদের সাথে তাদের প্রতারণা।

যদি কেউ প্রশন করে যে, মনুনাফিকরা কির্পে আল্লাহ্ ভা'আলাও মনুমিনদের প্রভারণা করে? চথ্য সে আত্মক্ষা ব্যতীত অন্য কোন্ উদ্দেশ্যে তার বিশ্বাদের বিপ্রীত দাবী মনুখে প্রকাশ করে না।

তদুরুরে বলা হবে যে, আরবগণ এমন ব্যক্তিকে প্রতারক বলা নিষেধ করেন না, যে ব্যক্তি আতারকাতে ভার অন্তরে গোপন রাখা বিষয়ের বিপরীত বস্তু প্রকাশ করে। আর এভাবে সে আত্মরক্ষা করতে সক্ষয় হয়। তদুপ মানাফিক ব্যক্তিকে আলাহা তাঝালা ও মামিনগণের সাধে প্রতারণাকারীরাপে এজন্য নাম রাখা হয়েছে, যেহেত্র সে হত্যা, বন্দীয় ও অন্যবিধ পাথিবি শান্তি হতে বাঁচার জন্য গাত্মকলাথে তার মাথে তা প্রকাশ করে থাকে। আর সে তা প্রকাশ না করে, গোপন করেছে। আর তার এ কার<sup>ক</sup> যদিও পাথিবি জগতে ম্মিনদের প্রতি প্রতারণা হয়, ম্কতঃ সে এর দ্বারা স্বীয় আত্মাকেই প্রতারণা করে। কেননা সে তার এ কাজের দারা এটাই প্রকাশ করছে যেনো সে নিজের আত্মাকে এবং আত্মতি লাভ করছে, কাঙিখত বরু দান করছে। অথত দে তরারা নিজেকে ধরংদের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। এবং নিজেকে আল্লাহ্ ভা'আলার গমর ও পীড়াদায়ক শান্তির যা উপযোগী করেছে সে প্রের্কখনো ভোগ করেনি। স্কুতরাং এটা তার নিজের প্রতিই প্রতারণা। তার ধারণায় সে নিজ আত্মার প্রতি মঙ্লকারী, অথচ সে পরিণামে নিজের ক্ষতিসাধনকারী। যেমন আল্লাহ্ ভা'আলা ইরশাদ করেছেন— "'অ্থচ তারা নিজ আ।আকে ব্যতীত অন্য ক।উকে প্রতারিত করে নাকিন্তু হোরা তা' উপলব্বি করে না।" ইহা আল্লাহ্তা'আলার পক্ষতে তাঁর মুদিন বাদাগণকে এমমে আহতিত করাযে, ম্নাফিকগণ ভাদের কুফরী আচরণ, সন্দেহ-সংশয় ও মিথ্যারোপ দারা তাদের প্রতিথালক আল্লাহ্ তাআলাকে অ্সভুষ্ট করার কারণে তানের আত্মার প্রতি যে অনায়ি-অবিচার করেছে, তারা তা অনুভব-উপলব্ধি করে না। অথচ তারা তানের কাজের পরিণতি সম্পর্কে অন্তরের মধ্যেই অবিচল রয়েছে।

আমরা আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছি, ইব্নে যায়েদ (রা)-এর ব্যাখ্যায় অনুরুপ বলেছেন।

ইব্ন ওয়াহ্ব (র) হতে বণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আবদ্রে রহমান ইব্ন যায়েদ (র)-কে আল্লাহ তা'আলার বণী خون أَسْ والـنْيـن ا،خوا الخ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেন, এরা ম্নাফিক। তারা বাহ্যিকভাবে যা প্রকাশ করছে, তা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ও ম্মিনদিগকে প্রতারিত করছে।

এ আয়াত স্কুপণ্ট প্রমাণ বহন করে যে, যারা আল্লাহ্ তাআলার একদ্বাদ জানা সত্ত্তে হঠকারিতা বশতঃ তাঁর সাথে কফ্রী করে, তাদের ব্যতীত অন্য কাউকেও আঘাব দেবেন না এ ধারণা মিথ্যা হ্বার জন্য এ আয়াতই যথেণ্ট।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নিফাক ও তাঁর এবং মুমিনদের সহিত প্রতারণাকরা দারা যাদেরকে বিশেষিত করেছেন, তাদের সংপকে তিনি সংবাদ দান করেছেন যে, তারা যে বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সংপকে ভারা অনুভ্তিই রাথে না। আর তিনি এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তারা তাদের প্রতারণা দারা আলাহ্ তা'আলা ও ঈমানদারগণকে প্রতারিত করছে বলে যে ধারণা করে, মুলতঃ তারা তা দারা নিজেরাই প্রতারিত হয়। অ চঃপর আলাহ্ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, যধারা তারা আলাহ্র নবীর নব্ওযাতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর সাথে কুতরী আকীদা পোষণ করেছে এবং যা দারা তারা নিজ ধারণায় মুমিন হওয়ার দাবীতে মিথাচারিতার আশ্রয় নিয়েছে, অথচ তারা কুফরীতেই লিপ্ত ছিলো। তাদের এ মিথারোপের কারণে তাদের জন্য পীড়াদায়ক শান্তি রয়েছে।

কেউ যদি প্রশন করে যে, এটা জানা কথা যে, বা'বে ২.১৮১. (ম্ফাআলা) দ্'টি ফায়েল বাতীত

ह्यं ना (অথাৎ এটা اربت اخاله তর অথি দান করে)। যেমন তোমার উল্লি خاربت اخاله (আমি তোমার ভাই্রের সাথে মারামারি করেছি)। جانست اباله (আদি তোমার শিতার সঙ্গে একে ব্রেছি) যথন উভরে একে অন্যকে প্রহার করার শ্রীক হ্রেছে এবং উভরে একে অন্যের সাথে বসায় শ্রীক হ্রেছে।

আর যথন ১০০ (ক্রিয়াপদ)-টি তাদের দুইজনের একজন হতে সম্পাদিত হয়, তথন বলা হয়, এমি (আমি চোমার ভাইকে প্রহার করেছি) এবং এমিন (শ্রামি তোমার পিতার নিকট বসেছি)। স্তরাং যে মনাফিক সম্পর্কে প্রথমিত করেছে) ক্রিয়াপদ-টি ব্যবহৃত হয়েছে, তার বেলায় এটা বলা জায়েম হবে যে, আরহা তা'আলা এবং মন্মিনগণ ও তার সাথে প্রতারণা করেছেন। তদ্তরের বলাহরে যে, আরবী ভাষায় মন্বিজ বলে খ্যাত কোন কোন ব্যক্তি বলেছেন, এ হলো একটি হরফ যা' এর্পে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাং প্রথমিন শব্দটি এমিন এর ওয়নে (আলিফ যোগে) ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তা আমিন অর্থাণ ব্যবহৃত। অবশা আরবদের কথোপকথনে এর্প শব্দের ব্যবহার নগণা। য়েমন তাদের উল্লিক আ। এমিন জা এমিন (আলাহ্ তোমাকে ধ্রংস কর্ন) অর্থা ব্যবহৃত হয়

আমার মতে কথাটি যেমন বলা হয়েছে, তদুপুলর । বরং তা নিন্দ পারুপণারিক শরীক অথে ইবাবহৃত যা' দ্টি ফাষেল (কগা) ব্যতীত সংঘটিত হয় না। যেমন, আরবদের কথোপকথনে সকল বিষ্ঠা ও নিন্দ কেন্তে এটাই জানা যায়। আর তা' হলো মানাফিক মেথিক মিথাা বলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতারণা করে যার বিবরণ ইতিপারে উল্লেখিত হয়েছে। তার দারদ্দিতার দারা প্রকালের যে মাজির আশা তার ছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাকে বিগত ও লফ্লিত করে যে শান্তির বিধান দিয়েছেন, এটাই যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মিন্টান। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্ত ভার বাণীর মাধ্যমে এম্যে সংবাদ দান করেছেন ঃ

<sup>&#</sup>x27;আর কাদ্বিরা যেন এরপে ধারণা না করে ধে, আনি যে তাদেরকে অবকাশ দান করছি, তা তাদের নিজের জন্য মঙ্গলজনক। বরং আমি তাদের অবকাশ দিয়ে থাকি পাপের মধ্যে বেড়ে যাবার জন্যে।" (স্বা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৭৮)

আর সে অর্থে যা তিনি নিশ্মোক্ত আহাতের মধ্যে সংবাদ দান করেছেন যে, আথেরাতে তিনি তাদের সাথে এমনি আচরণ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

<sup>&</sup>quot;যেদিন মানাফিক পারেষ ও গ্রীলোকেরা মামিনদের লক্ষ্য করে বলবে, জামাদের জন্য একটু অপেকা কর, আমর। তোমাদের নার হতে একটা আলো সংগ্রহ করব''—(সারা হাদীদ ঃ ৫৭/১৩)।

স্তরাং এটা خفاعل ও خفاعل এর ওয়নে ব্যবহৃত যাবতীয় বাক্যের অর্থের ন্যায়ই অর্থ দান করবে (অর্থাং এখানেও خفاعله পারুদপরিক অংশ গ্রহণ তথা مشاركت অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে) ؛

আর কোন কোন বছরী ব্যাকরণবিদ বলতেন ধে, উভয় পক্ষের অংশ গ্রহণ ছাড়া المادالة সম্পন্ন হর না। কিন্তু المادالة বাক্যাংশটি এ অথে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নিজেদের দ্ভিট্তে এবং তাদের এ ধারণায় আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রভারণা করছে ধে, তাদেরকে এজন্য শান্তি দেওয়া হবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার বাণী وما يتشرعون الا التقسم এর মাধ্যমে তার স্ভিকৈ বাস্তব ঘটনা অবহিত করার তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে এর বিপরীত বাস্তবতা জানতে পেরেছে।

ইমাম আব্ব জাফর বলেন, আর ফেউ কেউ বলেছেন, এই এএ-এর অথ হচ্ছে بالمشطون المناسهم এক অথ হচ্ছে وما يخلعون المشطورة بيوا نالمشطورة ভারা একান্তভাবে ভাদের নিজেদেরকেই প্রভারিত করে।" আর অনেক ক্ষেত্রে بالمشطورة بيوا المسلم

আমাদেরকে খণি কেই এ প্রশন করে যে, মনুনাফিকরা সত্যের পক্ষে তাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের নিরাপতার জন্য তাদের মনুখ দিরে যা প্রকাশ করেছে তার মাধ্যমে তারা মনুনিন-দের কি প্রতারণা করেনি? এমনকি তাদের পাথিবি নিরাপতা দেওয়া হয়েছে। খণিও তারা তাদের প্রকালের ব্যাপারে শ্বয়ং প্রতারি এই রমে গিয়েছে।

উত্তরে বলা বার বে, এরপে বলা ভূল হবে যে, তারা মুমিনদেরকে প্রতারিত করেছে। কারণ আঘরা যথন এরপে বারে, তথন আমরা মুমিনগণের প্রতি প্রকৃতই প্রতারণা কার্যকর হ্রেছে বলে সাবাস্ত করব। যেমন, আমরা যদি বলি অমুক বাজি অমুক বাজিকে হত্যা করেছে—তথন আমরা তার জন্য প্রকৃতই হত্যা সাবাস্ত করব। কিন্তু আমরা তো এর্গে বলছি যে, মুনাফিকরা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা এবং মুমিনদেরকে প্রতারিত করেছে, কিন্তু তারা তাদেরকে প্রতারিত করে নাই, বরং তা দ্বারা তারা নিজেদের আয়াকেই প্রতারিত করেছে। যেমন আলাহ তা'আলা ব্রং বলেছেন, "তারা কেবল নিজেকে প্রতারিত করেছে।', ব্যাপারটি এর্ণ যেমন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে এবং হ্রং নিহত হরেছে, কিন্তু তার সাথেবিক হত্যা করতে পারেনি, সে ব্যক্তির বেলায় বলা হয় যে, মানামা বৈতি তার পারিক হত্যা করে আমুকের সাথে মারারামারিতে লিপ্ত হ্রেছে কিন্তু সে নিজেকে ব্যতীত কাইকে হত্যা করে নাই।"

এক্ষেত্রে তুমি তার জন্য তার সাথীর সাথে মারামারিতে লিপ্ত হওয়া সাব্যস্ত করেছ, সে তার সাথাকৈ হত্যা করা নিষেধ করেছে এবং সে নিজ আত্মাকে হত্যা করা সাব্যস্ত করেছে। তদুপে তুমি এক্ষেত্রে বলবে যে, মানাফিক তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা এবং মামিনদের সাথে প্রতাবণার লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে তার নিজ আত্মাকে ভিন্ন অন্য কাউকে প্রতারিত কবেনি। সা্তরাং তুমি আল্লাহ তা'আলা এবং মানিনগের সাথে প্রতারণার লিপ্ত হওয়াকে স্বাস্ত্র করেবে কিন্তু সে তার আত্মা জিলা অন্য কাউকে প্রতারিত করা নিষেধ তথা অন্বীকার করবে। কেননা, সেই প্রতারণাকারী— যার প্রতারণা স্বিক লক্ষ্যে পেণিছেছে এবং কাজটি বাস্তবে তার হারা সংঘটিত হয়েছে। কারণ মানাফিকরা নিজেদেরকে

ছাড়া অন্য কাউকে ধেকাি দিতে পারেনি। কেননা তারা প্রতারণা করার সময় কিন্বা প্রতারণা করার প্রের্ব তাদের কোন সম্পদ বা স্বজন এর পু ছিল না যার মালিক মাসল্মানরা হয়েছিল এবং তারা প্রভারণা দ্বামান্সলমানদের থেকে তা উদ্ধার করেছে ৷ তারা তো তাদের মিথ্যা এবং আছেরে নিহিত ৰপ্তর বিপরীত প্রকাশ করে উহার প্রতিরোধ করেছে মাত্র, আর আন্নাহ তা'আলা তাদের **সম্পদ, জ**ীব**ন** 😝 পরিবার-পরিজন সম্পর্কে তাদের বাহ্যিক ক্ম'কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সেই। হা্কুমের সাথে হা্কুম দান করেছেন, যার প্রতি তারা ধর্ম গত ভাবে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করেছে। কিন্তু আলোহ তা'আলা ভাদের ল ুকায়িত বিষয় সম্পূর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বস্তুত সেই তো প্রতারণকারী যে অনাকে তার বস্তু হতে ধৌকা দিয়েছে, অথচ প্রতারিত ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রতারণাকারীর প্রতারণাস্থল সম্পর্কে অবহিত ছিল না। অবশ্য পারণপরিক প্রতারণাকারী তার প্রতিপক্ষ তাকে প্রতারণা করা সম্পর্কে প্রতিপ অবহিত থাকে। আর তার প্রতারণা প্রতিপক্ষের উপর কার্যকর নাহতরা তার নিকট অপছণ্দনীয়। বরং যে তাকে সন্তপণে প্রতারিত করবে বলে ধারণা করে, সে তো তার ব্যাপারে স্তর্ক থাকে। ষাতে সে এমন চ্ড়োভ স্মায় পেণছৈ ধায়, বথায় পেণছার পরিণামে শান্তি কার্যকর করা ম্ডি যুক্ত হয় এবং এভাবে তার উপর শান্তি প্রয়োগের যেতিকতা প্র'ছ লাভ করে। আর থেকাদানকারী ধেকা-দানকালে তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে না। আরু সে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে পরিচিত থাকে নাঃ আর ধেকাদানকারীকে অবকাশ দান করা এবং তার অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি দানে দীর্ঘস্তিতার কারণ এই যে, যেন ধেকাবাজ তার দ্রুকমের আংধিকা ও অবাধ্যতার ফিরিভি দীঘ দ্রিত হওরার নাধ্যমে শান্তিযোগা হওরার সীমায় গিয়ে পেণীছে। আরে সে চড়াভ সীমাহলো, প্রতারিত ব্যক্তির প্রতি অধিক পরিমাণে নমনীয়তা প্রদশনিকরাও দীর্ঘ সময় পথান্ত তাকে অবকাশ দেল। স্তরাং ম্নাফিক ব্যক্তি মূল্ভ নিজেকেই প্রতারণা করে. যাকে। প্রতারণা করে বলে সে কলপনা করে তাকে নয়। কারণ তার অবস্থা ঠিক তাই ছিল, যা আফরা এক্ষনে বর্ণনা করেছি। আর মুনাফিক তার প্রতিপালক আল্লাহ্ন তা'আলা এবং মুমিনদেরকৈ প্রতারিত করার ব্যাপারটিও ঠিক তন্ত্রণ ছিল, যা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

আর সে তার এ প্রতারণা দ্বারা ম্লতঃ নিজকে ছাড়া অপর কাউকৈ প্রতারণা করে না। যেহেতু সে তার এ কাজের দ্বারা নিজেকেই ধরংসোদন্থ করে এবং ক্ষতির সদ্মাখীন হয়—তাই والمادخون الا النسهم কিরাদ্টির দ্বলে করা আতর্পে গণ্য হওরা করা দ্বারণ করা শেবার ভ্রা তর্পে গণ্য হওরা অপরিহার্থ। কেন্না ১৯৬ শ্বর্টি প্রতারণাকে বিশ্বের রুপে ব্রোবার জন্য যথেষ্ট নয়। আর শ্বরণি প্রতারণাকে বিশ্বের জন্য যথেষ্ট নয়। আর

ভার এতে কোন সদেহ নাই যে, মনাফিক শ্বীয় আখার প্রতি মহান আলাহার শান্তিকে অনিবার্থ করেছে। যেহেতু সে তার মনাফিকীর মাধ্যমে তার প্রতিপালক আলাহ তা'আলা, তাঁর রস্ল এবং মন্মিনগণের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। এজনাই যাঁরা ক্রিন্টা টি। তার রুলে পাঠ করেন তাঁদের কিরাআতই শা্ল হওয়া অনিবার্য রিপে প্রমাণিত হয়েছে। আর এতে একথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে যাঁরা তাইনা হতা পাঠ করেন, তাঁদের কিরাআত তা কর্মে পাঠকারীগণের কিরা আতের তুলনায় উত্তম। কেননা আলাহ তা'আলা আয়াতের শা্রুতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ বিয়েছেন যে, তারা আলাহ তা'আলা এবং মন্মিনদের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। সা্তরাং ষা তাদের কমিকাণ্ড থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তা অগ্বীকার করা অসম্ভব। কারণ এটা অথাপ্ত নিক দিয়ে প্রকাশর বিরোধী। আর তা আলাহ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়।

८० ८० ८० ८० ८० वर्षा । १८० १ १८ वर्षा

আলোহ তা'আলার বাণী وما يشعرون ( আর তারা অনুভব করে না )-এর অর্থ হচ্ছে وما يعدرون তারা উপলব্ধি করে না। যেমন বলা হয়, مربه لايشعربه (অমুক এ বিষয়টি অনুভব করেনাই, সে তা অনুভব করে না)। যখন সে বিষয়টি উপলব্ধি করে না এবং জানে না। এর মূল উৎসা شعورا ও شعورا د شعورا

(তারা অংশের মধ্যে কমতি করেছে কিন্তু কেউ তা অন্ত্রত করে নাই। অতঃপর তারা তা প্রে করেছে এবং বলেছে, কি চমংকার স্কের বল্টন।) এখানে কর্নানে বাক্যংশ দারা কেউ তা উপলব্ধি করে নাই এবং জানে নাই অর্থ করা হয়েছে।

তদুপে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পক্তে সংবাদ দিয়েছেন, তারা এ গতা উপলব্ধি করতে পারে নাই বে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দানের মাধ্যমে তাদের সাথে শান্তির ব্যবস্থা করেছেন।

বা হিল আরাহ্র পফ হতে তাদের জন্য দলীল-প্রমাণ চ্ড়াও করা এবং তাদের প্র হতে ও্যর আপতি পেশ করার পথ বন্ধ করা। আর তা স্বরং তাদের প্রক হতে আস্থার্ব্ধনা ব্যতীত আর কিছে।
নয়, যার প্রিণান আব্ধেরতে অত্যও ভয়াবহ।

যেমন, ইবনে ধরাহ্বে (র) হতে বণিত আছে বে, তিনি বলেন, আমি ইবনে যারেদ (রা নকে ত্রা নকেন্ত্রে বলেহেন, তারা কুলরী ও মানাফিকী ইত্যানি যা কিহা গোপন রেখেছে, তা ভাবের জন্যই হয়েছে আত্মঘাতমলেক কাজ, তারা উপলারি করে না। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী المنافية হতে আর হলেহেন্ত্রে তারা হছে মানাফিক আর তিনি তারা হাজে করেন। আর বলেন, তারা হছে মানাফিক আর তিনি তারা হাজে বলেন, তারা ধরেণা করেছে যে, তাবের সমান তোমানের নিকট তাগের জন্য উপকারী হবে।

(১০) ভাদের অন্তরে বদধি রয়েছে। তাভঃপর আল্লাহ ভাদের বদধি বৃদ্ধি করেছেন এবং ভাদের জন্ম রয়েছে কষ্টদায়ক শান্তি কারণ ভারা মিথ্যাচারী।

**(5)** 

مرض (ব্যাধি), শ্বন্টি মূলতঃ কৃত্য (অসম্স্থতা রোগ) অথে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তা দৈহিক ও আগিক উভয়বিধ অসম্স্থতার অথে ই ব্যবহৃত হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, মনুনাফিকদের অভবে ব্যাধি রয়েছে। আর তাদের অভবে রোগবাাধি থাকার বিষয়ে সংবাদ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের অভবে যে সকল বিশ্বাসগত ব্যাধি রয়েছে, তা উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু দিলের রোগবাধি সংক্রান্ত সংবাদ স্থারা তাদের অন্তরের বিশ্বাসগত ব্যাধিকে ব্রুঝানো হয়েছে। স্কুতরাং এ বিষয়ে অন্তর সংপ্তের্ধ সংবাদ দেওয়া এবং তাদের অন্তরের অবস্থাদি ও বিশ্বাস সমুহের িবরণের প্রতি ইপ্লিত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে নাই। বেমন, কবি উমার ইবনে লাজা বলেছেন —

"শহরে হটুগোল হয় বিধায় তুমি তাকে তিরদ্কার করোনা। তাদের বাজারে তারা দিনে চাঁদ দেখেছে।" অর্থাং তাথে রিমিঝিমি দেখেছে। এখানে কবি নগরে হটুগোল হয় বলে নগর অর্থান নগরবাদী ব্রিষ্টেছেন। আর নগর সম্পাকিত সংবাদ দান ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাকিত গোতাগণ অংগত ছিল বিধায় তার অধিবাদীগণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট ছিলানা।

অনুর্প ভাবে কবি আনতারা আল-আ'বাসী বলেন,

"হে মালেকের কন্যা! তুমি যা জান নাই, সে বিষয়ে তুমি যদি অজ্ঞ থাক, তবে কেন তুমি তা অশ্বকে জিল্ডাদা কর নাই সে এখানে কবি المخاب المخاب তুমি ঘোড়ার অধিকারী বা ঘোড় সওয়ারে র প্রশন কর নাই কেন, এ অধি ই ব্ধিয়েছেন।

আর এ অথেই আরবগণ বলে থাকেন, الكنول الله الركبي "হে আল্লাহার ঘোড়া! তুমি আরোহণ কর" যনার তারা الكنول الله الركبوا "হে আল্লাহার ঘোড়ার মানিক বা আরোহীগণ! তোমরং আরোহণ কর", অথ গ্রহণ করেন। আর আরবদের নাঝে এর্প ব্যবহারের প্রমণে এতো অধিক যে, তা কোন কিতাবে আবদ্ধ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা যতটুক্ উল্লেখ করেছি, যার ব্ধার তাওফীক অজিতি হয়েছে, তার জন্য এতুটুকুই যথেষ্ট।

ত দুপে আল্লাহ তা'আলার বাণী في اَ الْمِدَّ الْمِدِّ الْمِدْ الْمُدْ الْمُدُالِلْمُ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدُالِلْمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدْالِلِي الْمُدْالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدْ الْمُدْالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُّالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُلِيلِ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُلْمُ الْمُدُالِمُ لِلْمُلْمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِمُ الْمُدُالِلْمُ الْمُعُلِي الْمُدُالِمُ لِلْمُلْمُ الْمُدُالِم

আর তাদের অভরের বিশ্বাদের মধা যে ব্যাধির কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন এবং যা আমরা ইতিপ্রে আলোচনা করেছি, তা হচ্ছে হ্যরত মুহান্মাদ (স) ও তিনি আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে যা আনয়ন করেছেন, তংসন্পকিও তানের সন্দেহ-সংশয় এবং এক্ষেত্রে তাদের সিন্ধাভহীনতা ও দোদ্লামানতা। ফলে তারা প্রকৃত ঈমানদারীর সাথে তার উপর বিশ্বাস করে না এবং যথাথ মুশ্রিক স্বৈভ মনোব্রিসহ অন্বীকারও করে না। বরং তাদের অবস্থা ঠিক তাই যার সাথে আল্লাহ তা আলা ভাদেরকে বিশেষিত করেছেন,

"তারা এ দুই অবস্থার মাঝে দোদ্লোমান, তারা এদিকেও নের, ওদিকেও নর"—(স্রা নিসাঃ ১৪৩)। যেমন বলা হয়ে থাকে ৰে, الأمر في عذا الأمر অমুক এবিষয়ে ব্যাধিগ্রন্থ অথং সংক্ষেশ ন্বেলি এবং তাতে বিশক্ষে অভিমত পোষ্ণ করে না।

আমরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বর্ণনা করেছি, এর ব্যাখ্যার মুফাসসিরগণের অন্তর্প উত্তি প্রকাশ্য-ভাবে বিধাত হরেছে। ধারা এরাপ উত্তি করেছেন, ভাদের প্রসঙ্গে আজেঃচনা—

ইবনে আৰ্থাস (রা) হতে বণিতি আছে বে, তিনি في أَدَّاوِهِ هُمْ مُرضُ -هُمْ مُرضُ -هُمْ مُرضُ -هُمْ مُرضُ -هُمْ مُرضُ সম্পেহ-সংশয়। আর দাহহ্যক (রহ)-এর সনদে ইবনে আৰ্বাস (রা) হতে যণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এখানে مُرضُ শ্বন্টি মোনাফিকী অধে ব্যবহাত হরেছে।

ইবনে আন্বাস (রা), ইবনে মাস্টদ (রা) এবং রস্লেক্সাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতে আলোচা আরাতে مرض শ্বন্টি সদেবহ অথে ব্যবহৃত হয়েছে।

আবদরে রহমান ইবনে যায়েদ (রা হতে বণিতি আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আল র বাণী করেছিল করেছিল। তালের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে") এটা হচ্ছে দীন সম্প্রিকতি আল্লিক ব্যাধি, দৈহিক ব্যাধি নহে। তিনি বলেন, আর তারা হচ্ছে মনোফিক। কাতাবাহ (রহাহতে বণিতি আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যাখ্যারে তাদের মন্তরে সম্পেহ সংশ্র রয়েছে।

আর রবী 'ইবনে আনাস রো) হতে বণিতি আছে যে, তিনি ورض কর্নান্ধন টা এন ব্যাখার বলেছেন, এরা হচ্ছে মনুনাফিক। আর তাদের অন্তরে যে ব্যাধি রয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ তা আলার জাত ও সিফাত প্রসঙ্গে তাদের অন্তরে লালিত সংশহ-সংশয়।

আবদ্ধর রহমান ইবনে যারেদ (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি المناس من يعقول المناس المناس من يعقول المناس المناس المناس المناس المناس وباللهوم الأخر আয়াতিট بالله وباللهوم الأخر অয়াতিট المناسبة المناسبة وباللهوم الأخر উল্লেখিত ব্যাধি হচ্ছে সেই সন্বেহ-সংশয়, বা ইসল্যম সম্পর্কে তাদের মনে স্থান প্রেয়েছে ।

## ر روو او مدم الله مرضاً عنه الله مرضاً

আমরা স্বেমার প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ম্নাফিকদের অন্তরে যে বানিধ থাকার বিবরণ দিয়েছেন, তা হচ্ছে তাদের অন্তরের বিশ্বাস, তাদের দীনসম্হ, ম্হাম্মাদ দ্স) তাঁর নব্তরাত এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এসব ক্ষেত্রে তারা যে দ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, সে সব সন্দেহ। আর আল্ল হা তা'আলা তাদের যে ব্যাধি বিশ্ধিত করেছেন বলে সংবাদ দিয়েছেন, তা ঠিক এই বিশ্ধিত করণের প্রেণ্ড তাদের অন্তরে যে স্পেদহ ও অন্থিরতা ছিল তারই অনুর্পে ও সগতুলা। এরপর তাদের অন্তরে এই বিশ্ধিতকংশের প্রেণ্ড আল্লাহ্র বিধানসমূহ ও অবশা পালনীয় কর্তবাসমূহ সম্পর্কে যে সন্দেহ ও অন্থিরতা ছিল, যাকে ম্নাফিকরা বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিশ্ধিত করে দিয়েছেন। কেননা তারা যে ব্যাধির কারণে ঐ প্রশ্বেষ করেছে, যা তাদের অন্তরে নতান করে স্থিত হয়েছে, এবং যে সম্দেহ-সংশয় তাঁর বিধানসমূহে অবশা পালনীয় আদেশসমূহের ব্যাপারে প্রেণ্ছ তেই তাদের অন্তরে বিরাজিত ছিল। মুমিনদের ঈমান ব্যন্ধি পেয়েছে, কারণ তাঁরা আল্লাহ্র বিধানসমূহ ও অবশা পালনীয় কর্তব্যসম্বের উপর ইতিপ্রেণ্ড প্রিণ্ডিত ছিলেন। যথন তাঁরা ঈমান আনয়ন করেছেন, তখন আল্লাহ্র যে বিধান ও অবশা পালনীয়

ক্তারসমূহ সম্পকে তাদের ধিরাজমান ঈমান অধিক হয় বাদ্ধি পেয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ভার পবিত্বাণীর মধ্যে ইরশাদ করেছেন—

"ধখনই কোন সূরা অবতীর্গ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কৃদ্ধি করল ? ধারা মন্মিন এতো তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি হরে এবং তারাই আনন্দিত হয়। আর যাদের অভরে ব্যাধি আছে এটা তাদের কল্যতার সাথে আরো কল্যতা ধ্রুত করে এবং তাদের মৃত্যু হয় কৃত্রী অবস্থায়।" (স্রা তওবা—১২৪-২৫)

অতএব মনোফিকদের কল্যতা অধিক প্রিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, ষা আমরা উল্লেখ করেছি, আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মন্মিনদের ঈমানও, তা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে, ষে সম্বদ্ধে আমরা বর্ণনা করেছি। এটাই আয়াতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যকারগরের মধা হতে যারা এর্প বলেছেন, তাঁদের কতেক সম্পর্কে আলোচনা এই যে—

ইবনে আশ্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি الوادمي الله برفاء এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলহে তা'আলা তাদের অন্তরে সম্পেহ ব্যক্তি করে দিয়েছেন।

ইবনে আন্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রস্ল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বিণিতি আছে যে, তাঁরা زادهم الله مرضا المادة সংশয় বৃদ্ধি করেছেন ؛

কারাদাহ (র) হতে বণিত আছে যে, তিনি আপ্লাহ তা'আলার বাণী خزادهم الله برخا -এর বাাখায়ে বলেন, তাদেরকে আপ্লাহ তা'আলা তাঁর হৃতুমের ঝাপারে সন্দেহ ও সংশয় ব্দি করেহেন।

ইবনে যাবেদ (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ্র বাণী أَى اللهِ اللهِ

রবী (রহ) হতে বণিতি, তিনি فرادهم الله حرضا এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সংক্রে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

مرود برري مريد. (अक्षत्रवासा) عناب السهر عناب السهر

ইমাম আবং জাফর তাবারী (ধ্বহ) বলেন, موجرم (रवपनामाहक) अवध वावहरू হরেছে।

আর তাবের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শান্তি)। ولـ 4م عزاب وأسم الم على والمع والمع

"এমন কোন আহ্বানকারী শ্রোতা ফ্লেগ্ড়ে আছে কি, যে আমাকে পত্ত পদ্ধবিত করবে, যখন আমার সাথীগণ ঘ্যিয়ে আছে।" এখানে শুলুল্ল শ্রুটি শুলুল্ল আরে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অথেহি কবি যি-রিন্মাহ বলেছেনঃ

"তা সন্দর্শন উদ্ধীর বক্ষ হতে উত্থিত হয়, পীড়াদায়ক ত্রিশিখা তার মন্থমণ্ডলকে ফিরিয়ে দেয়। আর সে হাঁইতে হাঁইতে ঘ্যাঘ্যি করে তথা জোড় হাঁটা হয়ে পানি পানে পরিত্ও হয়।"

আর আয়াতে উল্লেখিত নে!। শ্বন্টি ়া-এর তিনা আলাহ তা'আলা যেন এর প বলেছেন, তার আয়াতে উল্লেখিত নে!। শ্বন্টি নাথা তাদের জন্য রয়েছে পীড়ানায়ক শান্তি " আর তা নে।। শ্বন্হত নিংপল্ল, অর না। শ্বন্টি ব্যাথা অথে বাব্হত হয়েছে, যেমন রবী হতে বণিতি আছে যে, তিনি নিঃ।-এর ব্যাথ্যায় বলেন, তা হচ্ছে নিংপল্ল বিদ্নাদায়ক।

আর দাহহোক (র) হতে বণিত আছে বে, তিনি الدوم -الدوم হ্যাথ্যায় বলেন, অথপি الدوم পীড়ানায়ক। দাহহোক হতে (অপর সনদে) বণিত আছে যে, তিনি الدوم ব্যাথ্যায় বলেন তা' হচ্ছে دوم (বেদনাদায়ক শান্তি)। আর পবিত ক্রআনে উল্লেখিত প্রত্যেক প্রাঞ্জনিক অথে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে উল্লেখিত بالمكانبون শক্তির পঠন পদ্ধতি প্রসঙ্গৈ কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ মতভেদ করেছেন। কেন্ড একে ৫ -এর মধ্যে ষবর ও -এ সাকিন সহ اكانبون يمكنبون পাঠ করেছেন। আর এটা অধিকাংশ ক্ফাবাস গিণের (কিরাআত )। আর অন্যরা একে ৫ -এর মধ্যে পেশ ও -এ তাশ্দণীদ যোগে بالمكنبون পাঠ করেছেন। অর এটা মদানা, হিজায় ও বসরাবাসী অধিকাংশ লোকের পঠিত (কিরাআত) বস্তুত্ব যারা -এর মধ্যে তাশ্দীদ ও ৫ -এর মধ্যে পেশ যোগে পাঠ করেছেন, ভারা যেন এদিকটিই বিবেচনা করেছেন যে, নবী (স) ও তিনি যা আনম্ভ্রন করেছেন, তংপ্রতি মিথ্যারোপ করার কারণেই আল্লাহে তা'আলা ম্নাফিকদের জন্য পীড়াদায়ক শান্তি নিক্রিণ করেছেন।

আর মিথ্যা দ্বারা যদি অন্যের প্রতি মিথ্যারোপ করা না হয়, তবে তা সাধারন শান্তি সাব্যন্তকারী হয় না, এগতান্ত্রায় তা কির্পে পীড়াদায়ক শান্তি সাব্যন্তকারী হবে? কিন্তু আমার মতে ব্যাপারতি ম্লতঃ ভা'নয়, যা তাঁরা বলেছেন। আর তা এই যে, এ স্বার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ম্নাফিকদের সম্পর্কে প্রদত্ত প্রথমেই এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলা, রস্ল (স ও ম'্মিনদেরকে প্রতারিত করার উশ্নেশ্যে স্থমানর দাবী করা এবং মুখে তা প্রকাশ করার ক্ষেরে মিথ্যা বলেছে। যেমন আল্লাহ ভা'আলা ইরশাদ করেছেন,

م سنة سمة قدو امنا المرم ما سرقه قد مروا قدر اراع مرادوه ومن الغاس من يستول المنا بالله و بالسهوم الآخر وماهم بسمؤسسين-يسخدون الله والسريس المنوا

"এমনও কিছা লোক রয়েছে বারা বলে, আমরা আলাহ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি। আথচ তারা মুমিন নহে। তারা আলাহ তা'আলাও মুমিনদেরকৈ প্রতারিত করে।" আর তা তারা অভরে সদেহ সংশয় গোপন রেথে মৌ এক ভাবে ঈমানের দাবাঁ করার মাধ্যমে করে থাকে বহুলঃ তারা তাদের এ কাল দারা নিজেদের আতাকেই প্রতারিত করে। রস্ল্লেলাহ (স) ও মুমিনদেরকে নহে। কিলু তারা যে তাদের এ প্রভারণার মাধ্যমে পরিণামে নিজেদেরকেই প্রতারিত করে, এ বিষয়টি তারা উপলব্ধি করে না। আর আলাহ তা'আলা যে তাদের অভরে সদেহ নিহিত থাকার অবস্থায় ছেড়ে দিরেছেন তাও তারা উপলব্ধি করতে পারছে না।

আর ভারা মুথে "আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে ইমান এনেছি" বলার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রস্লাল্লাহ (স) ও মুমিনগণের সঙ্গে মিথ্যা বলেছে। এজনা আলাহ তা'আলা তাদের সন্দেহ-সংশয়কে বৃদ্ধি করে নিয়েছেন। যেহেতু তারা এর্প বলার কেনে মিথ্যাচারী ছিল। কারন, তারা আলাহ তা'আলা ও তার রস্ল (স)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে লালিত বিশ্বাস সম্ছে নিরাজ্ঞমান সন্দেহ ও ব্যাধিকে গোপন করেছে। সুত্রাং আল্লাহ তা'আলার কৌশল ও প্রজা বিবেচনায় ইহাই অধিকতর উত্তম যে তিনি তাদের যে সকল মান্দ কাজ ও ঘৃণা চরিত সন্পর্কিত সংবাদ দিতে শ্রুর্ ব্রেছেন, তারই উপর তার পক্ষ হতে তাদের প্রতি তির্দ্ধার ও ভর প্রন্ধান করা হবে। তাদের সেই সকল কাজের উপর নহে, যার আলোচনা এখনও শ্রুহ্য নাই। কারন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুর্আন মজীদের সম্পুদ্য আলাত এ বর্ণনাভঙ্গি অনুসরণে নাখিল হয়েছে। আর তা এই যে যখন তিনি কোন সন্পুদ্যের সংকার্যবিলী সন্পর্কে আলোচনা শ্রুহ্ করেন তথন তাদের যে কাজের আলোচনা শ্রুহ্ করেন, তথন তাদের যে কাজের আলোচনা শ্রুহ্ করেনে। আর যখন তিনি অগর কোন সন্পুদ্যের মন্দ কাজের প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রুহ্ করেছেন, সেকাজের উপরই তাদের প্রতি তির্দ্ধার করেছেন, সেকাজের উপরই তাদের প্রতি তির্দ্ধার প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রুহ্ করেছেন, সেকাজের উপরই তাদের প্রতি তির্দ্ধার প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রুহ্ করেছেন, সেকাজের উপরই তাদের প্রতি তির্দ্ধার প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রুহ্ করেছেন, সেকাজের উপরই তাদের প্রতি তির্দ্ধার প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রুহ্ব করেছেন, সেকাজের উপরই তাদের প্রতি তির্দ্ধার ও শা শুর ভয় প্রস্থানির মাধ্যমে তিনি তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা স্থাপ্ত করেন।

তদ্র্প এখানে উল্লেখিত আয়াতসমূহ যাতে মুনাফিকদের কতিপয় মণ্দ কাজের উল্লেখের মাধ্যমে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রুর্করা হয়েছে, তাতেও বিশ্বদ্ধ মত এটাই হবে যে, তাদের যে মণ্দ কাজের আলোচনা শ্রুকরা হয়েছে, তার উপরই শান্তির ভয় প্রদশ্নের মাধ্যমে তাদের সংপ্রকিত অন্লোচনা সমাপ্ত করা হবে।

আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা বলেছি, অন্য একটি আয়াত তার বিশ্বন্ধতা প্রমাণ করে এবং তা একথার উপর সাক্ষ্য বহন করে যে, আমরা যে পঠন রীতি গ্রহণ করেছি, তাই ওয়াজিব এবং আমরা যে ব্যাখ্যা দান করেছি তা'ই নিভ্**লে** আর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ মিথ্যার উপর মন্নাফিকদের প্রতি তিরস্কার ও শান্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, যা সম্পেহ ও মিথ্যা উভয় অর্থাই বহন করে। সে আয়াতটি হচ্ছে—

"বখন আপনার নিকট মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষা বিভিছ যে, নিশ্চয়ই আপনি আলাহ্র রস্ল। আর আলাহ্ তা'আলা নিশ্চিত জানেন যে, আপনি নিশ্চিয়ই তার রস্ল। কিন্তু আলাহ্ তা'আলা সাক্ষা দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশাই নিখ্যাবাদী। ভারা ভাদের শাখেকে চালর্পে গ্রহণ করেছে। তারা আলাহ্ ভা আলার পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। নিশ্চয় ভারা যা আনল করেছে তা অতি মণ্ণ। সেরা মুনাফিক্ন: ৬০/১—১)

আর স্রা মুজাদালর মধ্যে অল্লাহ্ তা'আলা ইরশান করেছেন:

"তারা তাবের শপথ ঢালর্পে গ্রহণ করেছে এবং তারা আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। সমুতরাং তাবের জন্য রয়েছে অপ্যানকর শান্তি।" (মমুজানালাঃ ১৮/১৬)

অনন্তর হালাহা তা'আলা দাবাদ দিয়েছেন যে, নিশ্চয় মানাজিকরা তানের বিশ্বাসে অউল থাকা সত্ত্বে মৌখিকভাবে তারা মাহান্মান (স -কে উদ্দোধ্য করে যা বলেছে তারা তানের বওবেয় নিজেরই বিশ্বাস করে না। অতএব তারা মিথ্যাবাদী। অঙগের অলাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তাদের এ নিথ্যা কথার ফল ব্রন্থ তাদের জন্য অধ্যানকর শান্তি রয়েছে। সা্তরাং অত স্বা বাকারার -

মধ্যে কির'আত বিশেষজ্ঞগণ যে তাশদীদ যোগে ولهم عذاب الموم بهما كالوا يمكزيون পাঠ

করেছেন, তা বদি শ্বে হতো, তবে অপর স্বোটিতে ভাষাতিটি আয়াতটি তুলিখত হতো। যাতে করে তাদের প্রতি যে সতক্বাণী উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিখ্যা বলার জন্য না হয়ে নিখ্যাবোপ করার জন্য হতো। অথচ ম্সলমাননের স্বাস্থানত অভিমত এই বে, তুলিখে বিশ্বন্ধ পঠন রীতি হলো তুলি নিখ্যা তথে বাবহত

## হয়েছে।

আর একথার উপর স্বাসংমত মত) এই যে, আলাহ্ তা'আলা ম্নাফিকদের জন্য তাদের এ মিথ্যবিংদিতার জন্যই পাঁড়াদায়ক শালির ব্যবস্থা করেছেন। তা হলো একথার স্কুপ্ট প্রমাণ যে, সুরা বাকারার المواقد المواقد المواقد পঠন রীতিই শা্দা। আর মুনাকিকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ভাচালার সতকবিশেষী মিথনা বলার উপরই সঠিক ও যথাথা, সেই মিথনারোপের উপর নয় যে সংশক্ষে এখনও আলোচনা শা্রুই হয় নাই। যেমন, স্রা মা্নাফিক্নে এর দা্টান্ড বিদ্যান রয়েছে।

আর কোন কোন বসরী ব্যাকরণ বদ ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী الحب ال المنافرة والمنافرة وا

অব কোন কোন ক্ফাবাসী ব্যাকরণ্যিদ একথা অপ্বীকার করেছেন এবং এটাকে ভুলর্পে চিহ্নিত করেছেন। তারা বলেন যে, বিস্ময় মধে। ১৮ কে অহেতুক ধাবহার করা হয়েছে। কেননা তার পাবের্ব তো حسن كان زيد به حسنا كان زيد المنازيد क्यां पान (किंसांभन) উत्ति श्व و تعلق كان زيد المناكل و المناكل এবং এতে ్రా-এর আমল বাতিল হয়েছে। অব ইসম ও সিফাতের সংগে ్ర আমল করবে, যে সিফাতিটি ইসমের শবেদর দারা গঠিত হবে যথন দে সিফাতটি 🕁 এর প্রের্ভ:প্রথিত হবে এবং এর্ড-তার ও ইসমের মধাখানে উল্লেখিত হবে। জার এই বাছিল হওয়ার কারণ এই যে, যখন స్ట్ర এর আমল এ সেকল অবস্থায় বাতিল হয়েছে, তখন তা' সিফাত ও ইসনসমূহ মধ্যে ہے۔ المرا -এর সাথে يـ اوم كان زيـد সব:শ হয়েছে, যাতে ناه - এর আমল প্রকাশিত হয় না । উলাহরণ দ্বর প যখন তুমি مان زيـد বলবে, তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, يةوم মধো نځ এর আমল প্রকাশিত হয়নি। তদুপে کان زیدد -এরও একই অবস্থা। এইজন্য المفيل ـ للمل এর সাথে তুলনা করে بالفيل على তার আমল বাতিল করা হয়েছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে ناخ অব্যয়টি اعل ।।-এর সাথে আমল করে থাকে. যেমন তা' ইস্মের সাথে আমল করে। যেহেতু তা'ও একটি ইস্মই বটে। আর যথন ১৮ ইস্ম ও ফে'লের অাপ্রতা হিল্ল এবং ইসমত ফেল তাহতে পরবতীহয়, তখন তার মতে ১৮-এর আমল বাতিল হত্যা ভুল। একারণে তিনি ২সরীগণের মত যা আমরা একণে উল্লেখ করেছি, তাকে অসম্ভবর্পে আখ্যায়িত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী بالسنى پكذبون এর ব্যাখ্যা كانوا يىكذبون ه সাথে করেছেন।

(১১) ''আর যখন ভাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে বিশৃখলা পৃষ্টি করোনা, ভারা বলে, আমরাই ভো শৃখলা প্রতিঠাকারী।"

ত্র ক্রাখ্যা ছিল-وَإِذَا أِ-رَلَ لَمْهُم لَالْمَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ

্তাফস্বীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যার মতভেদ করেছেন। সালামান ফারণী (রা) আয়াতের 🧯 👉 ; 🥫 প্রান্থি করো না বলা

আসেনি i

ইবাদ ইবনে আবদিল্লাহ থেকে সালমান ফারসী (রা'-র স্তে বণিতি আছে, তিনি বলেন, যাদের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়েছে, তারা তারপর আর কখনো আসেনি।

সালমান ফারসী (রা) হতে অন্য একটি স্তৈও অনুর্প বণি ত হয়েছে।

আর অন্যরা বলেছেন, যেমন ইবনে আক্বাস (রা) ও ইবনে মাস্টদ (রা) এবং রস্লুলাহ (স)-এর অপর কয়েকজন সাহাবী থেকে বণিতি আছে যে, তারা অত আয়ারেত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা হলো মুনাফিক শ্রেণী।

ফাসাদ হলো কুফরী ও পাপাচার।

রবী (র) হতে বণিতি যে, তিনি الرقى খিন্তা খিন্তা -এর খ্যাখ্যার বলেন, তোমেরা প্থিখীতে পাপাচার করো না। তিনি বলেন, তাদের স্টে ফাসাদ বা বিশ্ভেলা তাদের নিজ আত্মারই উপর।" আর তা হলো মহান আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা। কারণ, যে ব্যক্তি প্থিখনীতে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যচরণ করে, কিংবা তাঁর অবাধ্যচরণের আদেশ করে, সে তা দারা মলেতঃ প্থিখনীতে বিশ্ভেলা স্থিট করে। কেননা, প্থিখনী ও আকাশ মণ্ডলীর শ্ভেলা আন্গত্যের ধারাই হয়।

আর উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দন্'টির মধ্যে উন্তম ব্যাখ্যা হলো, বারা বলেছেন যে, আলাহ্ তা'আলার বাণী واذا عبول الهم الالشدوا في الأرض تالوا الما دون مصلحون রস্লেল্লাহ (স) এর যুগে বিদামান মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই দোষে দোষী হবে, অর্থগতভাবে তারাও মুনাফিক বলে গ্যাহবে।

আর এ সন্তাবনাও আছে যে, এ আয়াত তিলাওয়াতকালে সালমান ফরসী (রা) যে বলেছেন, "অতঃপর তারা আর অসেনি" এটা তিনি এখন বলেছেন, তখন রস্লুল্লাহ (স)-এর যুগে যারা এ লােষে দােষী ছিল, তারা নিংশেষ ও ধরংস হয়ে গেছে। আর তা হুয্র (স)-এর পক্ষ হতে তাদের সন্পর্কে সংবাদ যারা তাদের পরে এসেছে এবং আয়বে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় য়ে তিনি এর দ্বালা এরপে উদ্দেশ্য করেছেন য়ে, অনুর্পে দােষে দােষী কেউ অতিবাহিত হয়নি। আর আমাদের উল্লেখিত ব্যাখ্যা দ্ব"টর মধ্য হতে আয়াতের এটাই উত্তম ব্যাখ্যা একথাটি আমরা এজন্য বলেছি য়ে, তাফসীরকার-গণের পক্ষ হতে একথার উপর দলীলর্পে ইজমা" (ঐকয়মত) সংঘটিত হয়েছে য়ে, এটা সেই সকল মন্না-ফিকের সিফাত যারা রস্লুল্লাহ (স)-এর যমানায় সাহাবায়ে কেরামের সমসাময়িককালে বিদ্যান ছিল এবং একথার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে য়ে, এ আয়াতটি তাদেরই সন্পর্কে নামিল হয়েছে। আয় একথা প্রতঃসিদ্ধ যে, ইজমা সংঘটিত ব্যাখ্যা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে সে ব্যাখ্যা বা উক্তি হতে উত্তম, যা বিশক্ষ হওয়ার উপর কোন নির্দেশনা বা নজীর নাই।

বলালো, আপনি কি তথায় এমন জাতিকে স্থিত করবেন, যারা তথায় বিশৃথ্যলা স্থিত করবে ও রক্তপাত করবে?'' আর এর বারা ফেরেশতাগণ এ উন্দশ্য করেছেন যে, আপনি কি প্রিথিবত এনন জাতিকে স্থিত করনে, যারা আপনার অবাধ্যাগরণ করবে আপনার আদেশ অমান্য করবে? মনোফিকদের প্রভাব ও অন্রশে। তারা প্থিবীতে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'মালার অবাধ্যাগরণ করবে। যে সকল কাজে লিপ্ত হতে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ের করেছেন, তাতে লিপ্ত হবে, তাঁর ফরয়সমূহ লজ্মন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার যে দীনের প্রতি প্রণ বিশ্বাস ও এর সভাতা বিষয়ে দৃঢ় আন্থা বাতীত তাতে কারো কোন আমল কবলে হয় না, তাতে তারা সন্দেহ পোষণ করবে, তারা যে সন্দেহ-সংশায়র উপর প্রতিষ্ঠিত তার বিপরীতম্থী দাবী করার মাধ্যমে মন্নিনদের সংথে মিথ্যা বলবে, স্থোগ পেলে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর ক্তাবসমূহ ও রস্লাগণের প্রতি অসত্যারোপ করবে। এগ্লোই হচ্ছে মন্নিফিক কর্তৃক আল্লাহ্র যমীনে বিশৃত্থলা স্থিত করা। এটাই হলো আল্লহ্র যমীনে মন্নিফিকের অশান্তি বিশ্বার করা। অথচ তারা মনে করে যে তারা প্রথিবীতে তাদের একাজের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। অতএব তাদের জন্য নিধ্যিত শান্তি আল্লহ্র রহিত করবে না। আর পাপীদের জন্য যে শান্তি প্রতৃত করে রাখা হয়েছে তা কম করা হবে না, আল্লাহ্র এই অবাধ্যতার মধ্যে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে নিজেদেরকে মনে করে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "জেনে রেখ তারাই বিশৃত্থিলা স্তিটকারী কিন্তু তারা তা অন্ভব করে ন।"। আর এটি তাদের ব্যাপারে আল্লাহা পাকের বিধান, তারা যে আল্লাহার কথাকে মিথ্যা আর তাদের বেলার আল্লাহা তা'আলার এ বিধানটিই জ্ঞান করে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যারা একথা তাঁর পক্ষ হতে যে সকল লোকের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন বলে যে, আল্লাহার আ্বাব শ্বাহ তাঁর অবাধ্য লোকেরাই ভোগ করবে।

ে ৫০ - ۱۵ - ۱۵ و وه ود. এর ব্যাখা। انسما لـجن مصلحون مصلحون

ইবনে আৰ্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে তিনি وماهون ক্রান্তার বাখার বলেন, অথিং তারা বলে যে, আমরা উভয় পক্ষ তথা মুমিনগণ ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে ্থবলা রক্ষা করার ইছা পোষণ করি।

আর অপরণের ভাষ্যকরেগণ এফেতে তাঁর সাথে বিমত করেছেন। যেঁমন ম্জাহিদ (র) হতে বিণিত আছে যে, তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যথন তারা আল্লাহ র নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এই এই কাজ করোনা। তখন তারা বলে, আমরা হেনায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আমরা শৃংখলা প্রতিষ্ঠাকারী।

আবা জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, আর এখানে তাদের হতে এ দ্'বস্তুর মধ্য হতে কোনটি পাওয়া গৈছে? অর্থাণ তাদের এ দাবীর ক্ষেত্রে যে, তারা শৃত্থলা প্রতিষ্ঠাকরী। বস্তুতঃ এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তারা নিজেরা ধারণা করতো যে তারা যা কিছুতে লিপ্ত হয়, তাতে তারা শৃত্থলা প্রতিষ্ঠাকরার। স্তুরাং তাদের শৃত্থলা প্রতিষ্ঠাকরার দাবীতে ইহ্দী ও মুসলমানরা সমান। অথবা তাদের দীনসম্হ এবং তারা আল্লাহ্র নাফরমানী ও মুসলমানদের সাথে তাদের অন্তরে লাকায়িত অপ্রকাশিত বস্তুর বিপরীত প্রকাশ করার মাধ্যমে মিথাা বলা ইত্যাদি যাতে লিপ্ত হচ্ছে তাতেও শৃত্থলা প্রতিষ্ঠাকরার দাবী তাদের ধারণা মাত। কারণ, তাদের ধারণা এসব কাজে তারা সংকর্মাণীল ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট পাপাচারী ও আল্লাহ্র আদেশের বির্দ্ধাচরণুকারী

ছাড়া আর কিছা নয়। কেননা, আলাহ তা'আলা তাদের উপর ইহা্দীদের সাথে শতা্ছা করা এবং মা্সলমানদের সাথী হয়ে যাল করা ফর্য করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রস্লালাহ (স)-এর প্রতি এবং তিনি আলাহ তা'আলার পক হতে যা আনয়ন করেছেন, তদা্পর বিশ্বাস স্থাপন করা বাধ্যতামালক করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ইহা্দীদের সাথে তাদের বর্ত্বপূর্ণ মনেভাব নিয়ে সাক্ষাত করা এবং রস্লালাহ (স)-এর নবা্ওয়াত ও তিনি আলাহ তা'আলার পক হতে যা আনয়ন করেছেন, তংপ্রতি তাদের সদেহ পোষণ করা এটাই বা্হত্তম বিশা্ত্যলা। যদিও তাদের দা্তিতৈ তা তাদের দানসমাহ কিংবা মা্মিন ও ইহা্দীদের মধ্যে শা্ত্যলা স্থাপন করা এবং তারা হেদালাে র উপর প্রতিত্তি থাকাই ছিল না কেন। কাজেই আলাহ তা আলা তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন, "জেনে রেখ, তারাই বিশা্ত্যলা সা্তিকারী," তারা নহে যারা তাদেরকে বিশা্ত্যলা সা্তি বরতে নিষেধ করে। "কিন্তু ভারা তা'অনা্ভব করেনা"।

## (১.) "সাবধান! এরাই অশান্তি স্মন্তি গারী, কিন্তু এর কোন চেডনাই তাদের নেই।"

এ বাণীটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদেরকে তাদের দাবীর প্রশ্নে মিথাবোপ করা। যখন আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিষয় পালন করার জন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন, যে সকল বিষয়ে পালন করার জন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন, যে সকল বিষয়ে ধাঁর আন্মান্তা করতে তাদেরকে আদেশ করা হয় এবং যে স্ব আন্যায় কাজ হতে আল্লাহ তা'জালা তাদেরকে নিবেধ করেছেন, সে স্ব হতে তাদেরকে বিরত থাকতে নিদেশি দেওা হছেছিল—তখন তারা দাবী করে বলে, আমরা তো শাভ্যলা প্রতিভঠাকারী, বিশাভ্যলা স্ভিটকারী নই আর আমরা সভানায় ও হৈদায় তের প্রথেই প্রতিভিঠত আছি, বা তোমরা অ্যাদের ব্যাপারে অস্ব কার কর। বরং তোমরাই হেদায়াতের উপর প্রতিভিঠত নও। বন্ধুত আনরা হেদায়াত বিম্থ কিংবা প্রত্রুট নই। অনভর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকৈ তাদের ব নাবীতে মিথাবোলী সাবস্তে করেন। তাই তিনি বোবণা করেন, 'জেনে বেখ, এরাই বিশাভ্যলা স্ভিটকারী,'' আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরুদ্ধাচারণকারী, সীমালত্বনকারী, তাঁর আগ্রাচারণে আল্লিয়োগকারী, তাঁর ফর্যাবন্ধ্য বজনকারী। 'কিন্তু তারা তা অন্ভব করে না'। উপলব্ধি করে না যে, তারা বাস্তবে তই। মুমিনগণ যাঁরা তাশেরকে নায়ে ও সত্য আনুসরণে আদেশ করে এ ং যাঁরা তাদেরকে আল্লাহ্য প্রিরীতে নাফ্রমানী করতে নিষেধ করে, তাঁরা বিশাভ্যলা স্ভিটকারী নহে।

(১৩) 'বিধন ভাদের বলা হয়, দেসব লোক ঈমান ওনেছে ভোমরাও ভাদের মন্ত ঈমান আন– ভধন ভারা দলে, 'নগোঘেরা বেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি ওদ্ধেপ ঈমান আনব । সাবধান। এরাই নির্বোধ, কিন্তু এবা বুঝভেই পারে না।'

ইমাম আব্ জা'ফর তাবারী (রঃ) বলেন, অর আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, জালাহে তা'আলা যাদের বিবর্ণুদান করেছেন্ এবং পরিচয় দিয়েছেন্যে, তারা ়ুঁং বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথিচ তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নহে, যথন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, তোমরা মহে দ্যাদ (স) এবং আ লাহ তা' মালার পক্ষ হতে তিনি যা এনেছেন, তার প্রতি তদুপ বিশ্বাস 

এখানে النائي বলতে সা্মিনগণ উদ্দেশ্য, ঘাঁরা মা্হাশ্মাদ (স), ভাঁর নব্তুরাত এবং আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তিনি যা এনেতেন এত্রসম্বরের উপর ঈনান এনেছেন। যেমন—

হযরত ইংনে 'আম্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি অনু আয়াতের ব্যাথায়ে বলেন, অথংি যথন ভাবেরকে বলা হয় তোমরা এমনি ভাবে ঈমান আন যে ভাবে ম্হাম্মান সৌ-এর সাথীরা বিশ্বাস ছ্বাপন করেছেন। ধাঁরা বলেছেন যে, তিনি আলাহার প্রেরিচ রসাল, তাঁর উপর যা অবতীণ হয়েছে, তা সত্য ও সঠিক। আর তোমরা পরকাল এবং মৃত্যুর পর প্রনর্খানে বিশ্বসে স্থাপন কর।

मञ्जूषिट जानिक नाम गृक्ष हरसरह। এতে विह्य সংখ্যत मान्यरक वृक्षाता हरसरह الغلي সকল মান্য নয়৷ কেননা যাদেরকৈ এ অয়াতের মাধ্যমৈ সদেবাধন করা হয়েছে, তাদের নিকট এ সকল নহে)। استنفر اتي ,عهدي हि السلام तां क्ष्मा ( अर्थार و अर्थार السلام कार नहें कार नहें कार नहें हैं है তোমরা ঈষার আন যেমনি ভাবে ঈঘান এনেছে এগব গোকেরা যাদেরকৈ তোমরা আঞাহ ও ম্হাম্মাদ (স) এবং তিনি যা আল্ল:হার তর্ফ থেকে এনেছেন, আরু কিরামতের দিনে বিশ্বাস স্থাপনকারী বলে জান। এ জনাই الماس শব্দটি'ত আলিফ-লাম লাগানো হয়েছে। যেমন অন্যুত আল্লাহ متایات در دول با و با باید سالام سالام ساده ঃ আলো ইমরান) المايين قال لهيم الغاس إن الماس قبد جمعوا للكم فالمشوعم গোজালার বাণী ে/১٠০)-এর মধ্যে الناس শব্দিতেও অঁগলফলাম ব্যব্হত হয়েছে। কেননা, যাদেরকে সন্বোধন

করা হয়েছে, তাদের নিকট যে সকল লোক স্পরিচিত, তানের প্রতিই ইঙ্গিত ক্রা হয়েছে ৷

ইমাম আবা জা'ফর তাবারী বলেন, দার্কনা শবদাট কর্কন-এর বহাবচন। যেমন, দাক্তি শবদ্টি ্রার বহা্স্টন এর বহা্স্টন শ্বদ্টি 🗝 🗢 এর বহাব্রন। আর 📲 হচ্ছে সেই ব্যক্তিয়ে মা্খ্, দা্ব'ল রায় সংশ্ল, উপকার ও ক্ষতির কেনু সংপ্তে¢ অবপ প্রিচিত। একারণেই আলাহে তা'আলা নারী ও শিশ্বদেরকে 👫 🗝 রবুপে অবিধায়িত করেছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আল। ইরশাদ করেছেন,

''আর তোমরা নিবেপিদেরকে তোমাদের সে সম্পদ হাতে তুলে দিওনা, যা তিনি তোমাদের জন্য জীবিকার অবলম্বন করেছেন" (স্বা নিসাঃ ১/৫)। এপ্রসঙ্গে সকল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এরা হচ্ছে নারী ও শিশ্বণণ। যেহেতৃ তাদের মতামত দ্বে'ল এবং তারা স্বীয় সশ্পদ বায় করার বেলায় উপকার ও ক্ষতির থাত সম্পকে স্বল্প পরিচিত।

बानां किकद्दे के कि — المن السفه المن السفه الم المن المسفه الم المرابة المرا মহোদ্যাদ (স) তিনি এবং অ প্লাহ র পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, এবং কিয়ামতের উপর ঈমান আনতে আহবান করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এও বলা হয়েছিল যে, তোমরা মহোম্মাদ (স)-এর সাথী ধারা

মুনিন এবং আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং মুহাণ্মাদ (স) যা তাদের উপর ফর্য করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র কিতাব এবং কিলাহতের দিবসে বিশ্বাস স্থাপনকারী—তাদের মত তোমরাও ঈমান আন। তখন তারা এই কথার উত্তরে বললো, আমরা কি মুখিদের মত ঈমান আনবো এবং আমরা মুহাণ্মাদ (স)-কে বিশ্বাস করবো ঐ সমন্ত লোকদের ন্যায় যাদের কোন জ্ঞানবৃদ্ধি নেই? আবদ্লাহ ইবনে আব্বাস, মুর্রাতুল হামদানী এবং নবী (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে ব্ণিতি—তাঁরা বলেন, আয়াতে ব্ণিতি ১৯০ শ্বন ব্যায় নবী (স)-এর সাহাবায়ে কিরামকে উপ্দেশ্য করা হয়েছে।

রবী ইবনে আনাস (রা) থেকে ও শবেদর দারা রস্কুল (স)-এর সাহাবারে কিরামকে উর্ণেদশ্য করা হয়েছে বণিতি আছে।

আবদ্বে রহমান ইব্নে বায়েদ ইব্নে আসলাম (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি قلاوا الدوساء السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء (স)-এর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করেছে।

ইবানে অ ব্যাস (রা) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি والمن المنهاء । তিনি والوالذ ومن كما ادن المنهاء । তিনি ما المن المنهاء । তিনি ما المن المنهاء । তিনি ما المن المنهاء বলেন, ম্লাফিকরা বলত, আমরা কি তা'ই বলব, যা' ম্খরি। বলছে ? তির দারা তারা নবী করীম (স) এর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করেছে। যেহেতু সাহাবাগণ (রা) ম্নাফিকদের মতাদশেরি বিরোধী ছিলেন।

ر ي و، وو عرب م عرب م عرب م عرب م عرب م عرب م السقهاء ولكن لايسعلمون السقهاء ولكن لايسعلمون

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সে সংবাদটি হচ্ছে এই যে, তারাই তাদের দীন সম্পর্কে নিবেধি-অক্স তারা তাদের 'আকীদাও বিশ্বাদে দূর্বল রায় সম্পন্ন। আর তারা তাদের নিজেদের ভানা যা অবলম্বন করেছে, তাদের সে অবলম্বিত বিষয় নিবচিনে অথংং আল্লাহ তা'আ'লা, তাঁর রস্ল (স) ও নবীর নব্ওয়াতে এবং তিনি আলাহ তা আলার তরফ হতে যা নিয়ে এদেছেন তাতে এবং কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। কারণ তারা এসব ষা কিছা করেছে, তা ছারা ভারা নিজেদের প্রতিই অন্যায় করেছে। অথচ তারা ধারণা করে যে, এর দারা ভারা নিজেদের আত্মার প্রতি কল্যাণ করছে। বন্ততঃ তাই প্রকৃত মূখতা। কেননা, নিবেধি ব্যক্তি বিশাভখলা সূহিট করে এ ধারণায় ষে, সে শৃঃখলা স্থাপন করছে: ধৃঃসে করে এ ধারণায় সে, সে সংরক্ষণ করছে। ভুদুপ্ মানাফিক ব্যক্তি তার প্রতিপালকের অবাধাচরণ করে এ ধারণায় যে সে তার আন্রগত্য করছে, তাঁর সঙ্গে দে কৃষ্ণরী করে এ ধারণায় খে. সে তাঁর প্রতি ঈ্মান এনেছে, যে তার নিজ্ আতার প্রতি অন্যায় করে এধারণায় যে, সে কল্যাণ সাধন করছে। যেমন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ দোষে দোষারোপ করে ইরণাদ করেন—"জেনে রেখ, তারাই বিশ্ভেখলা স্ভিট-কারী কিন্তু তারাতা উপলব্ধি করে না।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, 'জেনে রেখ, তারাই নিবেধি", আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রম্বাগণ, তাঁর পরেদকার ও শান্তির প্রতি বিখাস স্থাপনকারী মামিনগণ নিবেধি নহে। "কিন্তু তারা তা জানে না"। ইবনে আৰ্থাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এর পই করতেন। যেমন - তাঁর থেকে বণি ত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা আলা বলেছেন, জেনে রেখ এরাই নির্বোধ। তিনি বলেন, ১ ১৯৯ অর্থাৎ অজ্ঞান্খাপন ১ ১৯৯, আর কিন্তু তারা তাঁ জানে না" অথহি তারা বাঝে না।

واذا المنهاء শব্দির মধ্যে আলিফ-লাম সংযোজত হওয়ার কারণ المنهاء শব্দিত হাত্তার কারণ المنهاء শব্দিত আলিফ-লাম যাতে হওয়ার কারণের অন্বেশে। আর বৈথানে আমরা তা বাবহৃত হওয়ার কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। এখানে الشنهاء الشنهاء তা বাবহৃত হওয়ার কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। এখানে الشنهاء মধ্যেও তা বাবহৃত হওয়ার কারণ তথায়। এর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণেরই সদ্শা

আর এ আয়াতটি যে সকল লোকের ধারণার অবাস্তবতা নির্দেশ করে, যারা ধারণা করে যে, আলাহ তা'আলার পক্ষ হতে শ্বেদার তারাই শান্তি পার্তিয়ার যোগা বিবেচিত হবে, যারা জৈনেশ্বেন ভাদের প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করছে। আয়াদের আলোচনায় ইভিপ্রের্থ অন্র্প দৃষ্টান্ত
বির্ণিত হয়েছে। যা আয়য়য়, আয়য়হ তা'আলার বাণী والمرابية والمرابية والمرابية অবাধ্যার অধানে আলোচনা
করেছি, আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টান্তও অন্রব্ধ।

(১৪) যথন তারা মুমিনদের সংস্পানে আনে তথন বলে, আমরা ইমান এনেছি। আর যথন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তথন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাটা তামাশা করে থাকি।''

ইমান আব্ জাজর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতটি অপর একটি আয়াত সন্শ, যাতে আল্লাহ তা'আলা ম্নাফিকনের সম্পদে তাঁর রস্পে (স) ও ম্'নিন্দেরকে প্রতারিত করা প্রসঙ্গে সংবাদ المام من المام المام المام المام من المام

"মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে হারা বলে, "আমরা আলাহ ওঁ পরকালে বিশ্বাদী"। অতঃপর আলাহ তাআলা তাঁর পতে বাণী তুলি নি তানের শতেক "তারা মুগিন নয়"-এর মাধ্যমে তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপম করেছেন। আর তিনি তাদের সংপকে সংবাদ দান করেছেন যে, বরং তারা তাদের এ উক্তির মাধ্যমে শআলাহ তা আলা ও মু'মিন্দেরকে প্রতারিত করতে চায়।"

তদুপ আলাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, তারা আলাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব ও রস্লাগণের প্রতি আছা পোষণকারী মন্মানদেরকে লক্ষা করে মোখিকভাবে বলে থাকে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা মহোম্মাদ (স) ও তিনি আলাহ তা'আলার নিকট হতে যা' কিছা আনমন করেছেন তা' দব সতা বলে বিশ্বাস করেছি। বহুতঃ তারা তাদের জবিন, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কলেপ প্রতারণাম্লকভাবে এর্প বলে থাকে এবং এর ঘারা তারা মন্মানদেরকে প্রতারিত করে। তংপর তিনি তাদের সম্পর্কে এও সংবাদ দান করেছেন যে, যখন তারা নিভাতে তাদের মধ্যকার অবাধ্য, সামালভ্যনকারী, দন্টাচারী ও পাপাচার এবং সকল শ্রেণীর মন্মারিকদের সাথে মিলিত হয়, যারা তাদের নাায় আলাহ তা'আলা, তাঁর কিতাবসমহে ও তাঁর রস্লোগণের সাথে কুফরী আচরণে লিপ্ত, তারাই হলো তাদের শ্রতানগণ। আর

আমরা ইতিপ্রে এ কিতাবে দলীল-প্রমাণ সহ উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচারী প্রত্যেক জীবই শ্রতান। তথন তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, المحمد المحمد (আমরা তোমাদের করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার তামাদের করেছি যে, তামাদের ধর্ম নদ্পকে তোমাদের বিরোধিতা করে, তাদের মোকাবিলার আমরা তোমাদেরই সাহাষ্যকারী, আমরা তোমাদেরই ছিতাকাঙখী বন্ধ, মহোশাদি (স)-এর সহচর সাহাবীগণের নয়। আমরা তো মলেতঃ আল্লাহ তা'আলা, তার কিতাব, তার রস্ক্রে ও তার সাথাগণের সাথে উপহাস বিত্রপ করি।

ব্যমন ইবনে আন্বাস (রা) হতে বণিতি আছে, তিনি امنوا المنوا المنوا

ইবনে আব্বাস (রা) হতে ( অগর সন্দে ) বণিতি আছে, তিনি الماروا المنوا الدروا الدروا الدروا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المنوا المناوية المناوي

কাতানা (রহ) হতে বণিতি, তিনি خاوا الی شیاطه الی شیاطه আৰু ব্যাখ্যার বলেন, অথাৎ তারা হলো নেতৃন্থানীয় ও শীষ হানীয় দুফ্টাচারী। ভারা যথন ভাদের এ সকল শয়তান্দের সাথে মিলিত হতো, তথন তারা বলতো, আমরা ভো (মুসলমান্দের সাথে) বিদুপি-উপহাস করে থাকি।

কাতাদা (রহ) হতে (অপর সন্দে) বর্ণিত আছে যে, তিনি ক্রন্ত্রিন ক্রিন্তি ক্রিন্তি করিব ব্যাথ্যায় বলেন, শয়তান্গণ অথে, মনুশরিকগণ।

ম্জাহিদ (রহ) হতে বণিত আছে, তিনি আলাহ তা'আলার বাণী واذا خاوا الى هيالونها الاستها -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মন্নাফিকরা গোপনে তাদের কাফির সাথীদের সাথে মিলিত হয়।

মহজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে, তিনি مواطود الى شواطود الله عليه এর ব্যাধ্যায় বলেন, ব্যন তারা তাদের মহ্নাফিক ও মহুদারিক সাথীদের সাথে মিলিত হয়।

মাজাহিদ (রহ) হতে বণিতি আছি যে, তিনি বলেন, তাদের শ্রতানগণ হলো, তাদের মানাফিক ও ফুল্রিক সাথীগণ!

واذا خلوا الى شماطوم وه مع وادا خلوا الى شماطوم وه مع وادا خلوا الى شماطوم وه مع وادا خلوا الى شماطوم وه وه و المحلوم و المح

অপর বক্তবাটি হলো وادا خلوا من شواط وادا خلوا الى شواط وادا خلوا الى "বখন ভারা দের শন্তানগণের সঙ্গে নিভ্তি অক্তিত হয়।" যেতেত্ গ্রেবাচক শব্বের হরকসম্হ একটি পর্টির হুলাভিবিক্ত হয়। যেমন পবির কুরআনেও ভার দ্ভোড রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঈনা নে নির্ম (আ)-এর সম্পর্কৈ সংবাদ দান প্রেকি ইরশান করেন যে, তিনি তাঁর সহচরগণকে শনশা করে বলেছেন, الى الى الى الله উদ্দেশ্য করেছেন। অখানে শব্দি করে বলেছেন, আ والمسارى الى الله আরু তিনি এর ছারা سراه مرود والمسارى الى الله سرود المسارة المسارة المسارة المسارة المسارة والمسارة المسارة المسا

আর যেমন ملی অবারটিকে بن د ای دن د ای অবারটিক ملی - এর স্থলে প্রয়োগ করা হয়—আরখী কাব্যেও র দৃংটান্ত রয়েছে।

খন বন্ কুশারর গোত্র আমার উপর সতক হর, আলাহার শপথ, তখন তার এ সন্তুণ্টি আমাকে দমত করে।" এখানে কবি এ৬ (আলায়া) শব্দ দারা এ২ (আলী) অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর কোন কোন ক্টোবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ এর ব্যাখ্যা এর্প করেছেন যে, এর অর্থ হলো—
যখন তারা মান্মিনগণের সাথে মিলিত হতো, তখন বলতো, আমরা ইমান এনেছি। আর যখন
ভারা তাবের শায়তানদের নিকট একান্ডে প্রত্যাবতনৈ করতো, তখন তারা উপরোক্ত উক্তি করতো। সাত্রাং
ভাদের ধারণায় এ। অব্যাটি ব্যবহার করার কারণ হলো, মানাফিকরা মান্মিনগণের সাক্ষাত হতে
ভাদের শায়তানদের নিকট প্রত্যাবতনি সম্পর্কিত অর্থ, যার প্রতি বক্তবাটি নিদেশি করছে। সারক্থা,
এই প্রত্যাবতনি করার অর্থেই এ। অব্যাহটি ব্যবহারের অন্তনিহিত কারন, । এ বক্তবাটি নয়। আর এ
ব্যাখ্যার আলোকে এ। এর ছলে অন্য কোন অব্যাহ ব্যবহার ক্যার অবকাশ থাকে না। কারন, তদস্থলে
আন যে কোন অব্যায় প্রয়োগ করা হলে ভাতে অর্থের মধ্যে পরিবর্তনি ও বিকৃতি ঘটে যাবার সভাবনা
থাকে।

আর আমার মতে এ অভিমতটি বিশ্বন্ধতা বিচারে উত্তম। কেননা, অর্থবাধক অব্যয়সম্থের প্রত্যেকটির জন্য একটি বিশেষ দিক আছে, যা' তার জন্য অনার তুলনায় উত্তম ও অধিকতর সকত। সত্তরাং তাকে যে নিদি'ট দিক হতে অন্য কোন দিকে ছানান্ডরিত করা সঙ্গত মনে করা হয় না। হাঁ, এমন একটি প্রামাণ্য দলীলের মাধ্যমে এরপে ছানান্ডর সন্তব, যা মান্য করা অপরিহার্য। আর ৬। অব্যয়টি বক্তব্যের মধ্যে যে কোন ছানে প্রবেশ কর্কে, তম্জন্য একটি নিদি'ট হ্কুন বা অর্থ রয়েছে। আর এটাকে তার ব্যবহারের স্থলে দ্বীয় অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়া সুমীচীন হবে না।

ت مدو ودمد ودم الما نحن مستهزوعن الما نحن مستهزوعن

তাফাদীরকারণণ সকলে একমত পোষণ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী তালার করে তালার বিশ্বান তালান তালার তালা

ইবনে আন্বাস (রা) হতে বণিত আছে যে, তিনি مُسَتَّهُوْرُوَّ وَ - وَمَا لُوْا الْمَا يُحْمَى مُسَتَّهُوْرُوْنَ वरनन, আমরা মহো-মাদ (স)-এর সাহাবাদের সাথে উপহাসকারী।

ইবনে আন্বাস (রা) হতে ( অপর সনদে ) বণিত আছে, তিনি الممالية الممالية الممالية এই বনে আন্বাস্থা অসমে বলেন, অথিং আমরা লোকদের সাথে বিদ্রাপ উপহাস করি এবং তাদের সাথে তামাশা করি।

কাতাদা (রহ) হতে বণিতি আর্জে যে, তিনি المما المحن مستمهروعن -এর ব্যাথ্যার বলেন, অথাং অসমরা এই সব লোকদের উপহাস ও ঠাট্টা-তামাশা করি।

রবী (রহ) হতে বণিতি আছে বে, তিনি نحن دستهروعن াسنها الماء ا

(১৫) আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিজ্ঞান্তের ন্যায় ঘূরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

ইমাম আবা জাকর তাবারী বলৈন, মানাফিকদের সাথে আল্লাহ তা'আলার উপহাস করার প্রকৃতি সম্পকে ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন। যা'তিনি সব মানাফিকদের সাথে করার বিষয় উল্লেখ করেছেন, যাদের বিবরণ তিনি ইতিপাবে দিয়েছেন। তাদের মধ্য হতে কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে উপহাস করার প্রকৃতি বা ধরন এরপে হবে, যা তিনি কিয়ামতের দিন তাদের সাথে করার কথা নিশেষ্টের আয়াতের মাধ্যমে আ্যাদেরকে জানিয়েছেন ঃ

"সেদিন মানাফিক পারাষ ও মানাফিক স্থালোকেরা মানিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমাদের প্রতি একটু লক্ষ্য করে, আমরা তোমাদের নরে হতে কিছা অংশ গ্রহণ করে। তথন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পশ্যাতে ফিরে যাও এং নার অন্সভান করে। অভান্তরে উভরের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর—যাতে একটি দরজা থাকবে—যার অভান্তরে থাকবে রহমত এবং বিহিভাগে থাকবে শান্তি। তারা তাদেরকে সন্থোধন করে বলবে, আমরা কি ভোষাদের সংস্থা ছিলাম না? তারা বলবেন, অবশাই ছিলো।"

আর ষেমন্তিনি কাফিরদের স্হিত বিছুলি কয়া সম্পক্তে তীর নিদ্যোক্ত বাণ্টার নাধ্যমে সংবাদ দান করেছেন

"কাফিঃরা যেন কিছাতেই এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দান করছি, তা তাদের নিছেদের জন্য মঙ্গলজনক। বরং আমি তো তাদেরকে এজন্য অবকাশ দান করি, যাতে তারা পাপ বাদ্ধি করে।"—(আল-ইমরান: ৭৮)

সে একথা বলেছে।

ষাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন এবং আয়াতের এ ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের মতে এটা এবং এতদসদৃশ আল্লাহ তা'আলার কাজই মানাফিক ও মাশ্রিকদের সাথে তাঁর উপহাস বিদ্রাপ করা ও ধোঁকা দেওরা।

অপর একদল তাকসীরকার বলেছেন, এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার উপহাস হচ্ছে, তার। বে আলাহ তা'আলার নাফরমানি ও কুফরীতে লিপ্ত হরেছে, তঙ্জনা তাদেরকে শাসানো ও তিরুজনার করা। বেমন বলা হয়, هنا الموم سوخود বিদ্রেশ করা হবে এবং তার প্রতি উপহাস করা হবে '' এটা দারা লোকেরা তাকে দানমি করা ও তিরুজনার উদ্দেশ্য। কিংবা এর দারা তিনি তাদেরকে ধবংস ও বিনাশ সাধন করা উদ্দেশ্য। বেমন কবি ভবারেদে ইবনে আবরাস বলেন,

'হৈছের ইব্ন উদ্নে কুডাম আনাদের প্রতি তখন প্রবাহিত হবে, যখন পিপাসাতেরি বাবলৈ কটো ভার সদে খেলা করবে।''

এখানে তারা ধারণা করেছে যে, বাবলৈ কাঁটা যার দ্বারা কোন থেলা হতে পারে না, হাঁ যথন তাকে কর্তন করা হয় এবং বিচ্ছিল করা হয়। যে ব্যক্তি এর প করেছে, সে তাকে তার সাথে খেলার প্রিপুত করেছে, যে তার সঙ্গে এমন্টি করেছে।

তাঁরা বলেছেন, তদ্রপে মনোজিক ও কাফিরগর্ণ যারা আল্লাই তা আলার সাথে উপহাস করেছে, ভারের সাথে আলাহ তা'আলার উপহাস হয়তো তিনি তাদের ধ্বংস ও বিনাশ সাধন করা কিশ্বা যথন তারা নিজেদের দ্ভিতৈ নিরাপদ অবস্থার আহে, সে অবস্থায় আকস্মিক ভাবে তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে অ্বকাশ দান করা অথবা তিনি তাদেরকে শাস্থনা ও তিরুগ্কার করার মাধ্যমে সপল হবে।

তারা আরও বলেছেন যে, একইভাবে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে থেকা দান করা, প্রতারিত করা ও উপহাস করা দারা এর্শু অর্থাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আর অনারা বলেছেন, আলাহ তা'আলার বাণী بَعْدُوْنُ اللهُ وَالْدِنْيِنَ الْمِنْوَا وَمُ يَعْدُوُنُ اللهُ وَالْدِنْيِنَ الْمِنْوَا وَمُ الْمُعْدُونُ اللهُ وَالْدِنْيِنَ الْمِنْوَا وَمُ الْمُعْدُونَ اللهُ وَالْمُوالِّ الْمُعْدُونَ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْمُعْدُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُلّمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُلّمُ وَاللّهُ وَلِمُلّمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُلّمُ وَاللّهُ وَلّمُواللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِ

و مـكـروا ومـكـر الله و الله خـور তাঁরা বলেছেন, অন্ত্রুপভাবে আলাহ তা'আলার বাণী الله و الله

বাবহুত হয়েছে। নটেং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনর্প প্রতারণা বা উপহাস সংঘটিত হয় না। আর এর অর্থ হচ্ছে, তাদের এ প্রতারণা ও উপহাস তাদেরই সাথে সম্পৃকিতি হবে।

জার জনা একদল ব্যাথ্যাকার বলেছেন, ভালাহ তা'আলার বাণী (১০/৭ ঃ নি লি লি লি লি লি লি লি লি তাদেরকে প্রতিফল দান করা এবং তানেরকে শান্তি দান করাকে শান্তিকারে কালিকভাবে তালের সে কালের হালে প্রয়োগ করেছেন, যে কারণে তারা শান্তিযোগ্য হয়েছে, যদিও অর্থগতভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন, আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, থে লি লাহেরক তালার পাক হতে এমনে ক্রিকেতা রয়েছে। যেমন, আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (ল. লি ভাবের ক্রিকেন) এখনে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করা এবং তানেরকে শান্তি দান করাকে প্রতিফল দান করা এবং তানেরকে শান্তি দান করাকে শান্তিকভাবে তালের সে কাজের হলে প্রয়োগ করেছেন, যে কারণে তারা শান্তিযোগ্য হয়েছে, যদিও অর্থগতভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন, আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (ল. লি লি লি লি লি লি লি লি লামের প্রতিফল

সমপরিমান অন্যায়)।" আর এটা স্থাবিদিত যে, প্রথম অন্যায়টি তার কতা হতে সংঘটিত একটি অপরাধ । যেহেত্ তা তার পক হতে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ হিসাবে সংঘটিত হয়েছে। আর দিতীর অন্যায়টি বস্তুতঃ স্থাবিচারই বটে। কেননা, তা আল্লাহ আ'আলার পক হতে অপরাধের জন্য অপরাধাকে শান্তি দান করা। যদিও এগুলো শক্ষণতভাবে অভিন্ন কিন্তু অর্থণিত ভাবে বিভিন্ন। (প্রথম মান্ত্র অন্যায় দারা প্রকৃত অন্যায়ই অর্থা, আর হিত্তীয় মান্ত্র অন্যায় দারা অন্যায়ের প্রতিফল অর্থা)।

অন্রপে ভাবে আল ই তা'আলার বাণী (১৭০/২ १ ১৯৫৭) ক্রান্ত বিনান করিছে বিনান বিনান করিছে বিনান

আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার থলেন এর অ্র' হচ্ছে এই হে, আল্লাহ তা'আলা মনাফিনদের সদপকে এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, তারা যখন তাদের দৃষ্টাচারী সাথীদের সাথে মিলিত ইয়, তথন তারা বলে, মুদান্মাদ (স) ও তিনি যা আন্তান করেছেন, তংপ্রতি মিথ্যারোপ করার ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের ধ্যান্সায়ের তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমরা তোগে তাদের নিকট আমাদের উত্তি "আমরা মুদান্মাদ (স) ও তিনি যা আন্যান করেছেন তার উপর ইয়ান আন্যান করেছি' বলে তাদের প্রতি উপহাস করি। আর এর ছারা মুনাফিকরা এ অর্থ উদ্দেশ্য করে যে, আমাদের দৃষ্টিতে যা অসত্য এবং হেদারাত নহে আমরা তাদের নিকট তাই প্রকাশ করি। তারা বলেন, উপহাসের অর্থ সম্বেহর মৃধ্য হতে একটি অর্থ। স্তুরাং আলাহ তা আলা তাদের সন্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি

তাদের সাথে উপহাস করবেন। শার তা এভাবৈ যে, তিনি দুনিয়ায় তাবের জন্ম সে বিধান প্রকাশ করবেন, বা ভাদের জন্য নিধারিত আধ্বেরতের বিধানের বিপরীত। বেমন, তারা দীন সংপ্রকে নবী (স) ও মুণিমনদের নিকট তাদের অভরে ল্কোয়িত আকীদা বিশ্বাসের-বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করেছে।

আর এক্ষেত্রে আমাণের খতে এটিই সঠিক অভিমত যে, আরবদের কথোপ্রকথনে ১৯৯৯ হিছে উপহাসকারী ব্যক্তি। বাহাতঃ উপহাসকৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এমন কথা ও কাজ প্রকাশ করা, যা তাকে সভুটে করবে এবং প্রকাশো তার মনঃপ্তে হবে। কিন্তু সে তার একথা ও কাজ বারা গোপনে তার ফতি সাধনকারী হবে। আর এটিই অর্থ হয় ১৯৯৯ প্রতারণা অক্তেম্ব উপহাস, ও ১৯৯৫ ধোঁকাবাজি।

আর যদি তাই হয়, তবে আলাহ পাক মনোফিকদের জনো দানিয়াতে যে বিধান রেখেছেন তা হচ্ছে আল্লাহ পাক ও তার রস্কুল (স)-এর প্রতি এবং তিনি যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এনেছেন, তার প্রতি ঈমানের কথা মোখিক প্রকাশের কারণে, যাদের প্রতি ইসলামের নাম বাবহার করা হয়, তানের সাথে শানিল করা। যদিও মনোফিকরা সেই মনিনদের বিরোধী। যাদের অভরে সাদাত বিশ্বাস রয়েছে, যাবের কর্ম প্রশংসনীয়, যাবের ইনান বাস্তবের অলি পরীকার বারবার প্রীক্ষিত। আর আল্লাহ পাক মনোফিকদের মিথ্যা সম্পর্কে অবগত আছেন। এবং আল্লাহ পাকের তরফ হ'তে তাদের দ্বা ধম বিধাসের কথা প্রকাশ করা এবং তারা যা কিছা বিশ্বাস করে বলে দাবী করে তাতে সন্দেহে পোৰণ করা। এমন্কি তারা এই ধারণা করে বে, দ্বিরাতে যাদের সঙ্গে ছিল, আখিরাতেও তাদের সঙ্গে থাকবে এবং তারা মাসলমানদের অবতরণের স্থলে অবতর্ব করবে। আর অলোহ তা'আলা তাদের জন্য পাথি'ব জীবনে তাদের সাথে যে বিধান युक्त इत्त, जा अकान कता मृद्धुं भवकातन यथन जात्नत खुरुति उनीतानेत मृद्धा भाषांका इस ষাবে এবং তারা ,ও তাদের মধ্যে তিনি বিঞ্ছিলতা স্থিট করে দিবেন, তখন তিনি তাদের জন্য তার পাড়াদায়ক শাতি ।ও কঠিন্তম আয়াব প্রভুতকারী। বা তিনি তার ঘোর শত্র ও নিকুট্তম পাপাচারী বান্দাগণের জন্য নিধ্রিণ করেছেন্। যার ফলে তাঁর ওলীগণ ও মানাফিকদের মধ্যে পার্থকা দপত হয়ে যাবে। সাত্রাং তিনি তাদেরকৈ তাঁর স্ভট জাহালালের স্বানিন্ন শুর নিধ্বিত করে দিয়েছেন।

একথা সন্তিদিত যে, আলাহ তা' আলা তাদের সাথে এ আচরণ করার মাধ্যমে যদিও তাদের কৃতকমের প্রতিফল দান করেছেন এবং তারা তাঁর নাফরমানীর কারনে এর উপযোগী সাবাস্ত হরেছে
বিধায় তা তাঁর পক্ষ হতে সন্বিচারই ছিল। তথাপি তিনি দন্দিরায় তাদের সাথে যে শ্রান প্রকাশ
করেছেন, তারা তাঁর শত্র হওয়া সত্তেও তাদেরকে তাঁর বক্লেণ্রে বিধানে অস্তর্ভ করেছেন,
এবং তাদের ও তাঁর ওলীগণের মধ্যে পার্থকা করার পর্ব পর্যন্ত কিয়ামতে তাদেরকে ম্পেমনদের
সাথে হাশরে একতিত রাথবেন। এটি তাঁর পক্ষ হতে তাদের প্রতি উপহাস, তাদের প্রতি প্রতারণা।
কারণ, উপহাস-বিদ্রাপ, ধোঁকাও প্রতারণার অর্থ তাই যা আমরা ইতিপ্রেশ উল্লেখ করেছি। কিয়
এর অর্থ এ নয় যে, বিদ্রাপ করাকালীন সময় তিনি তাদের প্রতি অ্রাচারী কিংবা তাদের প্রতি
অবিচারকারী। বরং আমরা ইতিপ্রেশ যে সকল বিশেষণ উল্লেখ করেছি, তা পাওয়ার সাপেকে
এ সব কিছুই উপহাস বিদ্রাপ ও এতদ্সেদ্শ আচরণ বিশেষ। আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ
করেছি, তার সমগ্রে হ্যরত ইবনে আন্বাস (রা) হতে হালীস বিশ্তি হয়েছে।

বিনে আন্থাস (রা) হতে বণিত আছে যে, তিনি مورى بهم الله المانية الله المانية والمانية বলেছেন, তিনি তাদের সাথে প্রতিশোধ গ্রহণ মূলক বিদ্রাপ উপহাস করেন।

আর যারা ধারণা করেন যে, আলাহ তা'আলার বাণী নেটা এটা এতিউত্তর স্থলে ব্যবহৃত হরেছে এবং বাজবে আলাহ তা'আলা হতে কোন বিদ্রুপ-উপহাস ও ধোঁকা প্রতারণা সংঘটিত ইর না—মলেতঃ তাঁরা আলাহ তা'আলা হতে সে বছুই নিষেধ করেছেন, যা তিনি স্বয়ং নিজের জন্য সাবাস্ত করেছেন, যা তিনি তাঁর জন্য অনিবার্য করেছেন।

তাদের একথা এরপে বলারই সনতুলা যেমন কেউ বলল, আলাহ তা'আলা যাদের সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদের সাথে উপহাস বিদ্রুপ করেন, তাদের সাথে ধাঁকা প্রতারণা করেন, বাজবে তাদের সাথে আলাহ তা'আলা হতে কোনরপে উপহাস-বিদ্রুপ, ধাঁকা ও প্রতারণা সংঘটিত হয় না। কিংবা হে বলল, পর্বেতা উম্মতগণের মধ্য হতে যাদেরকে তিনি ধর্পে করে ফেলার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি ধর্পে করে ফেলার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি দিয়াজিত করেন নি। আর যাদের সম্পর্কে তিনি নিম্নিজত করেন নি। (অর্থাং এর হারা কুর্আনের স্পট্ট ঘাষণাকে অস্বীকার করা হয়ে যায়।)

আর এ অভিমত পোষণকারীকে বলা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, আমাদের পরের্ব যারা প্থিবীতে ছিল এবং আগরা তাদেরকে দেখিনি, তাদের মধ্য হতে এক সম্প্রদায়ের সাথে তিনি প্রভারণা করেছেন। আরেক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে ধর্মিয়ে দিয়েছেন। অন্য এক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে নিমন্ত্রিত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে সকল বিষয়ে সংবাদ দান করেছেন, আমন্নী সে সকল বিষয়কে সত্যর্পে বিশ্বাস করেছি। আর আগরা এ সকল সংবাদের মধ্য হতে কোনটিতে কোনরূপ তারতম্য করিনি। এমতাবস্থায় তোমার নিকট এ বিষয়ে কি প্রমাণ রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে তুমি এ সকল সংবাদের মধ্যে তারতম্য স্থিট করেছো? যেমন তুমি ধারণা করছো যে, আল্লাহ তা'আলা যাদের সম্পর্কে নিমন্ত্রিত করার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে নিমন্ত্রিত করেছেন। যাদের সম্পর্কে ধর্নিয়য়ে দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে ধ্নিয়ে দিয়েছেন। আর যাদের সম্পর্কে তিনি প্রতারণা করার সংবাদ দিয়েছেন, তাদের সাথে তিনি প্রতারণা করেন নাই। অতঃপর আমন্না কথাটিকে বিস্বীতভাবে বলতে পারি, তখন এগ্রেলার কোন্টি সম্পর্কেই একান্ত আবশাকীয় বলা যাবেনা।

আর যদি দে আরাদের এ প্রশেষ উত্তরে এ কথার আশ্রয় গ্রহণ করে যে, উপহাস বিদ্র্প একটি নির্থক কাল ও তায়ালা। আর তা আলাহ তা'আলার পক্ষ হতে সংঘটিত হওয়া নিষিদ্ধ। তবে তাকে বলা হবে ধে, বাপার্যটি যদি তোমার নিকট এর্পই হয়, 'যা ত্রিম ৪০০৯ তানে সাথে বিদ্রেপ বিদ্রেপর অর্থার্থি বর্ণনা করেছো, তবে কি বল না যে, আলাহ তা'আলা তাদের সাথে বিদ্রেপ (আল-ইময়ান: ০/৫৪) করেন, তাদের সাথে তায়াশা করেন (আল-তাওবা: ৯/২৯) এবং তাদেরকে প্রতারিত করেন। আর তোমার মতে আলাহ তাআলা হতে উপহাস বিদ্রেপ হয় না। এর উত্তরে যদি বলে, না, আনি এইরপে বলি না তবে সে ক্রআনের প্রতি মিথাা আরোপ করেছে এবং এ কারণে সে ইনলামী মিলাতের গণ্ডি বহিছাতি হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে এর উত্তরে বলে হাঁ, আনি এরপে বলি তবে তাকে বলা হবে যে, ত্নি কি সে দ্ভিকোণ থেকে বল, যা ত্মি বলেছো যে, আলাহ তা'আলা তাদের প্রতি উপহাদ বিদ্রুপ করেন তথা তিনি তাদের সাথে

খেল তামাশা করেন এবং নিরপ্প কাজ করেন? অথচ আল্লাহ তা' মালার পক হতে খেল-তামাশা নাই এবং নিরপ্প কাজ হতে পারে না। তন্তরে সে যদি বলে, হাঁ, আমি সে দ্লিটকোণ থেকেই বলেহি তবে সে আল্লাহ তা'আলাকে এমন বহুর সাথে বিশেষিত করল, যা আল্লাহ তা'আলা হতে না হওঁরা এবং তাঁকে এর সাথে বিশেষিতকারীর ভ্রান্তির প্রশেন মনুসলমানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তাঁর প্রতি সে এমন বহুকে সম্পর্কিত করেছে, তাঁর প্রতি যা' সম্পর্কিতকারী পথদ্রত ইওরার উপর যাজিনালক দলীল-প্রমাণ প্রতিতিঠত হয়েছে।

আর যদি বলে যে, আমি এর্প বলি না যে, আলোহ তা'আলা তাদের সাথে খেলতামাশা করেন এবং তিনি নির্থক কাজ করেন। অবণা আমি একথা বলি যে, তিনি তাদের
সাথে বিদ্রেশ উপহাস করেন। তবে তার উদ্দেশ্যে বলাহবে যে, তবে তো' তামি খেল-তামাশা,
নিরথক কাজ এবং বিদ্রেশ-উপহাস ও ধোঁকা-প্রতারণার মধ্যে পার্ষকা স্বীকার করে নিয়েছো। এবং
যে দ্ভিটকোণ হতে এর্প বলা জায়েয এবং যে দ্ভিকোণ হতে এর্প বলা জায়েয নয়,
উভয়ের অর্থ মধ্যে পার্থকা ও ব্যবধান রয়েছে। স্তরাং ব্যুঝা গেল যে, এগালোর প্রত্যেকের
জনা স্বত্ত অর্থ রয়েছে, যা' অপর্টির অর্থ হতে ভিল্ন।

বস্তার এধরনের আলোচনার জন্য এটা উপযুক্ত স্থান নয় বরং তজ্জন্য নিনিশ্ট স্থান রুরৈছে। সন্তরাং আমি এ সংপঞ্জি আলোচনা দীর্ঘারিত করার মাধ্যমে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করাকে অপহন্দ করেছি এবং আমি এ প্রসং ন্তটনুকু উল্লেখ করেছি, যিনি তা উপলব্ধি করার তওফিক লাভ করেছেন, তাঁর জন্য এটাই যথেন্ট।

## مرواه وم ويسمدهم (제기학기

ইমাম আবর জাফর তাবারী (রহ) বলেন, অল্লাহ তা'আলার বাণী وهمدهم -এর ব্যাখা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে টু কেউ কেউ বলেন—

ইবনে আন্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রস্লেল্লাহ (স)-এর কিছা সংখ্যক সাহাবীর মতে কিন্তা এখানে بداى لهم অথে ব্যবহৃত হয়েছে। অথং আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। আর ইবনলে ম্বারক, ইবন্ জ্বোয়জ ও ম্জাহিন-এর মতে بمدهم এখানে بدريدهم অথে ব্যবহৃত হয়েছে। অথাং আল্লাহ পাক তাদের অবাধাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আর কোন কোন বসরাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ এর ব্যাখ্যা এরপে করেছেন যে, وحدهم গ্রাক্টি বিদ্যান ব্যাব্যা করেছে। অথপি তাদের জন্য দীর্ঘণিরিত করেন)। আরবী ভাষার এর আরও দুল্টান্ত বিদ্যান রয়েছে। তারা বলেন, আর তারা এ অথ ভিন্ন অন্য অথপিও احددت له ১ তিন বলেন, আর তারা এ অথ ভিন্ন অন্য অথপিও احددتا هم (তাকে। আর তা হছে আল্লাহ তা আলার বাণুী (আত-ত্রেঃ ৫২/২২) কু আর তা হতে নিজ্পন। তিনি বলেন, আর বলা হয়, احددتا هم (অথণিং সমন্ত উত্থিত হয়েছে, আরার এসেছে) তথন তা হয় (কত্কিরকে) الد الجرح ভাষার করেছে। তাই তা আরবী المددة প্রথণিরিত হয়েছে।

আর কথিও আছে যে, ইউন্সে আল-জারামী বলতেন, যদি মণ্ বিধ্য়ের বর্ণনা হয় তবে ددت বাবহার হয়। বৃদ্ধি তুমি বৈছা কর যে, তুমি কোন কিছা ছেড়ে দিয়েছ এমন স্থলে ১০০ বাবহার হয়। আয় যদি তুমি ইছা কর যে, তুমি কোন কিছা ছেড়ে দিয়েছ এমন স্থলে ১০০ বাবহার হয়ে। আয় যদি তুমি ইছা কর যে, তুমি কিছা দান করেছ একবা বলবে তবে ১০০০। বাবহার কর।

আর কোন কোন কুফাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ বলেছেন, বস্তুরে মধ্যে নিজের থেকে যা তাতিরিজ স্থিতি হর তা আলিফ ব্যতীত مددائهر وحده نهر النهر وحده نهر المرائد নদী দীঘািরিত হয়েছে এবং তাকে অপর একটি নদী দীঘািরিত করেছে) যখন তা এর সাথে মিলিত হয়ে অসভিত্ত হয়েছে। আর বস্তার মধ্যে অন্যের হারা যা অতিরিক্ত স্থিতি হয় তা আলিফসহ ব্যবহৃত হয়ে। যেমন, তোমার উজি احدال جرح (অর্থাৎ ক্ত ব্লিপ্রাপ্ত হয়েছে) কেননা, এই অতিরিক্ত হওয়াটা ফতের মধ্য হতে নহে। এর আরও একটি উদাহরণ যেমন, বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান ব্রান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান বিদ্বান ব্রান বাহিনী ব্লিপ্রাপ্ত হয়েছে)।

বিশাদ্ধতার নিক দিয়ে এটাই উত্তম কথা যে, ত্রু তার্থ তার্থ নাট্র অর্থ তাদের অর্থ কিলার বিশাদ্ধতার সংযোগ বাড়িরে দেওর।। যেনন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ভা'আলা তাঁর নিল্লোক্ত বাণীর মাধ্যমে তাদের সমগোলীরদের সাথে এরপে করার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"তারা থেমন প্রথম বারে এতে বিশ্বাস করে নাই, তমি ামিও তাদের অন্তরে ও চোথে বিদ্রান্তি স্থিতি করব এবং তাদেরকৈ তাদের অবাধাতার উল্লোভের ন্যার ঘ্রের বেড়াতে দেব।" অর্থাৎ আমি তাদেরকৈ ত্যাগ করব, ছেড়ে দিব এবং তাদেরকে অবকাশ দান করব, বাতে তারা তাদের পাপের সাথে অতিরিক্ত পাপ করে।

জার যারা বলৈছেন যে, يعدوم আরাভাংশ مدائم وزود বাবহত হরেছে, তাদের এ বক্তব্যের কোন কার্ব নাই। কেননা, আরবগণ ও আরবী ভাষাবিদগণ الشهر نهر اخرا المتميل بيد بساء المتميل (একটি বাব্যাখ্যা বাভিরেকে বাক্টিকে المصل بيد نصار زائيدا ساء المتميل بيد بساء المتمل (একটি নদী অন্য নদীর সাথে মিলিত হরে গানি ব্যক্ষি ক্রবেই) এটাই ভার অথে ব্যবহার ক্রেছেন। তদ্পে এখানে আল্লাহ তা'আল্রার বাব্যী ويعملهم أي ولغيالهم ومهون ব্যবহার বাব্যাখ্য ব্যবহত হয়েছে।

م ومراده ۱۹۱۳ من طفیانهم

আর এ অথে ই কবি উঘাইয়া ইব্ন আবিস সালত বল্লেছেন-

رمر المدرر ور مدر وم را وم و م و دعا الله دعوة لأن هذا سابعد طنديانه فظل مشيرا

"আর সৈ তার সীমা লঙ্গনের পর সৈ আল্লাহ্কে ডেকেছে লাভকে ডাকার ন্যায় গোমরীহীর পর সে হরেছে উপদেশ্যাতা।

বস্ত্র আললাহ তা'আলা তাঁর বাণী করেনে এ তানেরকে এতাবে মধ্যে এ অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন যে, তিনি তাদেরকে অবকাশ দান করবেন এবং তাদেরকে এভাবে ছেড়ে নিবেন, যেন্ তারা দ্রুটতা ও কুফরীর মধ্যে অস্থিরভাবে ছারপাক খেতে থাকে। যেন্—

ইবন আনবাস (রা) হতে বণিতি আছে, তিনি আলসাহ তা'আলার বাণী ئى طخهائيهم নেজন ক্রিন আল বাণ্ডায়ের বলেন, তারা তাবের কুফরী মধ্যে ঘ্রপাক খেতে থাকবে।

ইবন আৰ্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রস্ল্লেলাহ (স)-এর কিছা সংখ্যক সাহাবী হতে বণিতি আছে যে, তারা ক্রিন্টান-এর ব্যাখ্যার বলেছেন, অর্থণে তাদের ক্ফেরীর মধ্যে।

কাতাদা (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি ক্রান্থান ব্যান্থান বলেছেন, অর্থাং তারা তাদের পথম্রুতার ঘ্রেপাক খেতে থাক্রে।

ইবন যায়েদ (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি معنا المالي طغيها -এর ব্যাখ্যার বলেন, তাদের সীমানলসন হলো তাদের কুফরী ও পথভাইতা।

12711

## ট্রান্ডর ব্যাখ্যা

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, ১০০১ শব্দটি ম্লতঃ দ্রুটতা অপেই ব্যবহৃত হয়। এ অথেহি বলা হয় وعدوها হয়।

আর এই অথে ই জনমানবহীন স্থানের স্রণ্টতার বিবরণ দিয়ে কবি রউবা ইক্ন আল উজাজ-বলেছেন —

"আর জনমানবহাীন স্থান হতে সংপরিসর স্থানের সমতল ভামি। জনমানবহাীন স্থানে এটাকে অসহনীয় অপছণননীয় রংপে গণ্য করা হয়। ভণ্টতা মা্থ'দেরকে হেবায়াত হতে অন্ধ করেছে।

আর ক্রা) শ্বেটি ক্রান্তের বহুবৈচন। আর ভারা হলো সে সকল লোক ধারা ভাতে পথদ্রতী হয় এবং অভ্রিমতি ও সিদ্ধান্তহীনভায় ভ্রেতে থাকে।

স্তরং আলসাহ তা'আলার বাণী ولمعلمهم الله والمعلم الله والمعلم الله والمعلم الله والمعلم والمعل

হারপাক থিতে পাকবে। তা' হতে নি কৃতি লাভের কোন পথ তারা খংলে গাবে না। যেহেত আলোহ তা'আলা তাদের অন্তক্রণে ছাপ লাগিয়ে দিয়েছেন এবং মোহরা কিত করে দিয়েছেন যা দর্ন তাদের চক্ষ্ব হেদায়াত হতে অন্ধ হয়ে পড়েছে এবং তা' আছল হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা হেদায়াতের প্র দেখে না এবং প্রের সন্ধান পায় না।

الحمد শংশর ব্যাখ্যায় আমরা যদ্রপে উলেলথ করেছি, ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায়ও তদুপে উলেল্থিত হয়েছে, যেমন্ —

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রস্নাক্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের একদল হতে বণিতি আছে, তারা ত্রুক্তক্র এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তাদের ক্ফেরীর মধ্যে আবিতিতি হতে থাকবে।

ইবন আৰ্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি ورئ কন্ত্র-এ-এব ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাং আবতিতি হতে থাকরে, যুরপাক খেতে থাকরে।

ইবন আন্বাস (রা) হতে (আরেক সন্দে) বণিতি) আছে যে, তিনি ুক্তিন আব ব্যাথায় বলৈছেন, ঘ্রপাক থেতে থাকবে ৷

ইবন আন্বাস (রা) হতে (অন্য এক সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি বলৈছেন, ত্রু অথাং অছিরচিত্ত থাক্বে।

ম্জাহিদ (রহ) হতে বণিতি আছে বে, তিনি ئى طغها الهم المهود এর ব্যাখ্যায় বলেছেন্
অবংশিং ঘ্রপাক খেতে থাক্বে।

আবং নাজীহা মাজাহিদ (রহ) হতে অন্তর্প বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ৷

देवन खादादेश मासादिन (तर) हरू अकरेबर्भ উद्गाउं करब्रह्म।

রবী ইবন আনাস (রা) হতে ব্রিতি আছে যে, তিনি ১৯৫০-১-এর ঝাখ্যায় বলৈছেন, অর্থাং ঘ্রপাক খেতে থাকবে।

و ا به ه ، مردو تتربر ، در بربر م بردوه ، برده و در مرده مرده و در مرد مرده المناكلة و در مرده المناكلة و الم

(১৬) এরাই ছেণায়াডের বিনিময়ে ভাত্তি জন্ম করেছে। **স্বভ**রাং ভাবের ব্যবস। লাভজনক হয় নাই, ভারা সংপ্রথেও পরিচালিত নয়।

ইমাম আব্ লাফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যদি এ প্রণন করে যে, এদকল লোক কির্পে ছেলালাতের বিনিময়ে লাভি কর করেছে? কারণ তারা তো মনাফিক ছিল, তানের এ নিফাক বা কপটজার উপর ইমান তো' অগ্রবর্তী ছিল না, যার উপর ভিত্তি করে একথা বলা যায় যে, তারা যে হেলারাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাকে তারা গোমরাহীর বিনিময়ে বিদ্রুয় করেছে, তারা লাভিকে ইমানের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে। যেহেত এটা জানা কথা যে, কর করার ভাবগত অর্থ হলো, একটি বহুরে বিনিময়ে বিক্রির মাধ্যমে গ্রহণ করা আর মনোফিকগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষণের সাথে বিশেষত করেছেন, তারা তো' কথনই হেলারাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না যে, তারা তা' ভাগা করে এর বিনিময়ে কপটভাকে গ্রহণ করে ?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ব্যাখ্যাকারগণীএর অর্থ সম্পক্ষেত্তের করেছেন। অতএব আমরা এখানে তাঁদের বত্তব্য তৃলে ধরব। অতঃপর ইনশা আজ্লাহ আমরা এক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যাটি বিশক্ষে তাবলনা করব।

ইবন আন্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি بالهدى الشهرانة بالهدى المثارة वाशुाह বলেছেন, অর্থাৎ তারা ক্ষরীকে ঈমানের বিনিময়ে গ্রহণ করেছে।

ইবন আন্বাস (রা) ও ইবন মান্টন (রা) এবং রস্লেল্লাহ (স)-এর কিছা সংখ্যক সাহাবী হতে বিশ্বিত আছে যে, ভারা بالمائلة والشركية بالهدى المائلة المائلة المائلة المائلة والمائلة المائلة والمائلة المائلة الما

কাতাদাহ (রহ) হতে বণিতি জানে قادروا الخيادات بالهدى কাতাদাহ (রহ) হতে বণিতি জানে যে, তিনি بالهدى কাতাদাহ (রহ) কনেতের ভবে জাতিকে পছাদ করেছে।

নাজাহিদ (রহ) হতে বল্লিত আছে যে, তিনি بالهدى الشروا الشاروا الشارات والشاروا الماروات المار

আবা নাজীহ মাজাহিদ (রহ) হতে অনারপে বর্ণনা উদ্ধাত করেছেন্ট

ইনাম আবা জাহর তাবারী (রহ) বলেন, যারা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তারা পথদ্রটতাকৈ গ্রহণ করেছে এবং হেলারেতকে বর্জন করেছে, তারা যেন কর করার অথেরি ব্যাখ্যা এরপে করেছেন যে, কেতা তার প্রন্ত মলোর স্থলের স্থলের করেছেত বস্থাটি গ্রহণ করেছে। সত্তরাং তারা এরপেই বলেছেন যে, তদ্রপে মনোফিক ও কাফির বা ঈনানের স্থলে কুফরীকে গ্রহণ করেছে। অতএব তাদের হেলারাতকে বর্জন করত ক্ফেরীও পথদ্রটতা গ্রহণ করা যেনো কর করা। তাদের বজিত হেলারাত হল এখানে গ্রহীত পথদ্রটতার বিনিময় মলা। আর যারা এ ব্যায়া করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাদী ব্যানিক করেছে)-এর অর্থা হলো, আর যারা বিন্নির ব্যাহিন ব্যাহিন করেছেন করা বলেছেন তারা প্রমাণ

দ্বর্পে আল্লার তাআলার বাণী وادا ئمود نهديناهم ناسته والدمي على الهدى على الهدى অর্থাং
"আর সাম্দ সম্প্রদারের ব্যাপার তো এই বে, আমি তাদেরকে পর্থানির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা
হেদায়াতের স্থলে ক্ফেরী পছন্দ করেছে—" (স্বা হা-মীঘ-আল-সাজ্বা ৪১/১৭)। এখনে কাফ্রিয়া
হেদায়াতের স্থলে ক্ফেরী পছন্দ করেছে বলে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন।

ومن أهل الكتاب विद्या विद्या कर्ति विद्या कर्ति हिन विद्या कर्ति हिन विद्या कर्ति हिन विद्या कर्ति हिन विद्या कर्ति विद्या विद्य

সাতেরং তাঁদের ব্যাখ্যা মোতাবেক আয়াতের অর্থ হলো তারা এমন সকল লেকে, যারা হেদা-রাতের স্থলে গোমরাহীকে প্রশাক্রেছে। আর আয়েরা তালেরকে اشتروا 'ক্রিয় করেছে''—কে اشتاروا "लामि करतिष्ण व्यापा क्रेटि त्यरं भाषि। कार्य, व्यापा कर्ति हैं المعروبة कर्ति कार्य مال المعروبة कर्ति विनिमसं व्याप देखें कर्ति कर्ति विनिमसं व्याप देखें कर्ति कर्ति वर्ति कर्ति वर्ति क्षिण वर्ति क्षिण वर्ति वर्ति क्षिण वर्ति वर्त

কবি এখানে টাক্রিন ছারা ক্রিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর কবি ধরে রিন্মাহ্ নাক্রা শাস্বটিকে নাক্রা অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন—

''নিকৃণ্ট জাতের উণ্ট্রীগ্রনিকে পছদন্যীয় উণ্ট্রী হতে হেফাজত বরাহয়, যেন তা শক্তিশালী অখের আস্তাবলে সংখ্যাগরিণ্ট অংশ।'

এখানে ১ কারা ১ কারা হাজাক অর্থ ইরা হছেছে।

জনা একজন কবি অনুরোপ অথে ই বলৈছেন—

''নিশ্চয় প্রছলনীয় উত্থীগালি গ্রেন্ট সম্পদ, আর অভরের ধনাচ্যতা সর্বোত্তম সম্পদ।''

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, যদিও এটা এক প্রকার ব্যাখ্যা কিন্তু তা আয়ার মনঃপ্তে নয়। কেননা এরপর আললাহ তা'আলা ইর্মান করেছেন করিছেন করিছের পরিবিদ্যার করিছেন করিছেন করিছেন করিছেন করিছের পরিবিদ্যার করিছেরে বিনিদ্যার করিছেন করিছেন করিছেন করিছেন করিছের পরিবিদ্যার করিছেরে বিনিদ্যার করিছেন করিছেন

আর যাঁরা বলেছেন বৈ, এসব লোক প্রথমে মু'মিন ছিল, তারপর ক্রেরু করেছে—অর আয়াতের এইর্পে ব্যাথ্যাকরা হলে, বাধ্যাকারদের প্রতি দোবারোপ করা যার না। কেন্না নিয়ানকে বর্জনা করে হেদায়াতের পরিবর্তে করেছাকে গ্রহণ করেছে। ইহাই সে অর্থ যা কর-বিক্রের ভাষার্থ। কিছু মনোফিকদের বিবরণ সংবলিত আয়াত্যনত্ত প্রথম থেকে শেষ প্য'ন্ত একথাই নির্দেশ করে যে, এ সকল লোক ক্যনো ইমানের আলোকে আলোকত হয় নাই, আর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণত করে নাই।

তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ তা'আলা যেখান হতে তাদের পরিচর দান করা শারী করেছেন এবং যে পর্যন্ত তাদের অবস্থা নগনা করেছেন, তাতে আল্লাহ পাক তাদের অবস্থা এইরপে বর্ণনা করেছেন যে, তারা আনাদের নবী সংহাদনাদ (ন) এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপনের দাবীতে মাধে মিথ্যা প্রকাশ করেছে। আর তা তাদের নিজের পক্ষ হতে আলাহ তা'আলাঃ

তার রস্ব (স) ও ম্'নিনদের প্রতি প্রতারণা করা এবং তাদের অন্তরে ম্'নিনদের প্রতি ঠাটা বিদ্রাপ করা। অথচ তারা বা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্তরে তার বিপরীত রয়েছে। যেমন আলাহ তা'আলা প্রথমে তাদের প্রসাদে করেছেন—

(আর মানুষের মধ্যে এমন কতেক লোক রয়েছে—যারা বলৈ, আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পর-কালে বিশ্বাস স্থাপন করেছি কিন্তু তারা প্রকৃত মু'মিন নয়) (আল বাকারা: ২/৮)।

এরপর তাদের বিবরণ তিনি এ ভাবে দিয়েছেন যে, الخبلاات এরাই পথস্রতীতাকে হেদায়াতের বিনিময়ে গ্রহণ করেছে)।

অতএব জিজান্য এই যে, তারা মৃ'মিন ছিল এবং পরে কুফ্রী করেছে, এ নিদে'শ কোথায় পাওয়া গেল ?

বর্তঃ যদি এ অভিমত পোর্বকারী এ ধারণা করে থাকেন যে, আলাহ তা'আলার বাণী الرابك المرادة بالهدى والمنظرات بالهدى المنظرات بالهدى المنظرات بالهدى والمنظرات والمنظرات بالهدى والمنظرات والمنظرا

আর তা স্বতঃসিদ্ধ যে, ষ্থ্ন কোনী শব্দ একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, ত্র্যন অ্কাট্য প্রমান্ত্রীত কোন একটি অর্থ নিধারণ করা কারোর জন্যই ঠিক নয়।

ইমার আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ্র বাণী مشروا الضلالة بالهدى এর ব্যাখায় ইবন আক্বাস ও ইবন মাস্ট্র (রা) বলেছেন যে, তারা পথদ্রুটতা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে এবং হিদারাত বজ্ল কংরছে, এ ব্যাখ্যাটিই আমার নিকট উত্তম।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অ্বাধ্য সে ঈমানের বদলে ক্ফেরকে গ্রহণ করেছে। অথচ ঈমান আনার জন্য তার প্রতি আদেশ হয়েছিল।

গ্রহণ করে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায়—" (আল বাকায়া ২/১০৮)। আর এটিই কয় (৯০৪))-এর তাংপর'। কেননা ক্রেতা মাত্র যথন কোন কিছা কয় কয়ে তথন হতে যা' গ্রহণ করা হয় তার বিনিময়ে অন্য বস্তুটিকে ঐ বস্তুর বিনিময়ে কিছা তার নিকট হতে গ্রহণ করা হয়। ঠিক এভাবে মানাফিক ও কাফির হিবায়াতের বদলে গা্মরাহী এবং নিফাক গ্রহণ কয়ে। তাই আল্লাহ তাদের উভয়কে পথল্রট করে দেন এবং তাদের থেকে হিবায়াতের নাম ছিনিয়ে নেন। তাই তাদের সকলকে কঠিন অন্ধারে আছেল করেন। পরিণামে ভারা কিছাই দেখতে পায় না।

्रे प्राप्ति वराष्ट्रा वराष्ट्रा

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা এই যে, ম্নাফিকরা হৈদায়াতের বিনিম্যে যে পথভ্রুতীতা কর করেছে, তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেছে, লাভবান হয় নাই। কেননা যে ব্যবসারী তার মালিকানাধীন পণা তদপেকা উত্তম পণা অথবা সে যে মালে উত্ত পণা করেছে তদপেকা অতিরিক্ত মালের সাথে বিনিম্য় করেছে বহুতঃ সেই লাভবান ব্যবসারী। কিন্তু যে ব্যবসারী তার পণা অপেকা নিকৃতী মানের পণা অথবা সে যে মালে উক্ত পণ্য ধরিন করেছে, তদপেকা কন মালের সাথে বিনিম্য় করেছে, সে'ই নিঃসন্দেহে তার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত। তদুপেকাফির মানাফিকও তাদের এ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

বৈহেত্ব তারা উভরে সংপথ প্রাপ্তি ও হেদায়াত লাভের পরিবর্তে অন্থিরতা ও অরুছকে বর্ণ করে নিয়েছে এবং নিরাপতার পরিবর্তে ভয়-ভীতি ও শাত্তির পরিবর্তে উছেল উংকণ্টাকে প্রহণ করেছে—তাই তারা ইহজীবনে সংপথ প্রাপ্তির পরিবর্তে অন্থিরতা, হেদায়াতের পরিবর্তে পথ-ছাততা, নিরাপতার পরিবর্তে ভয়-ভীতি ও শাত্তির পরিবর্তে উরেল-উংকণ্টাকে বিনিময়রংপে গ্রহণ করেছে। আর তৎসঙ্গে পরকালে আলোহ তা'আলা তানের জন্য তাঁর পাঁভানয়ক শাত্তি ও কঠিন আযাব ইত্যাদি যা কিছা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাও তারা কর করেছে। তাই তারা উভরেই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে। আর এটিই চর্ম ক্ষতিগ্রন্তা। এ প্রসঙ্গে আমরা যা কিছা উল্লেখ করেছি, কাতালাহ (রহ) এর ব্যাখ্যায় অনুরংপ কথা বলতেন। যেমন—

কাতাদাহ (রহ) হতে বণিত আছে যে, পবিত ক্রআনের اعالو المراد المراد

কথোপকথনে প্রচলিত এ জন্যই তিনি প্রান্থিত নির্মান করে তিনি প্রান্থিত করে করেনি) বলেছেন। কেননা তা তাদের নিকট বোধসম্য যে, লাভ ব্যবসার মধ্যে অঞ্চিত হয়, যেমন নিরা রাগ্রিতে সংঘটিত হয়। অতএব তিনি শ্রোতাগণের উপলব্ধি, জ্ঞান ও বোধ শক্তির উপর নির্ভার করে করে করি ক্রিটিত হয়। অতএব তিনি শ্রোতাগণের ব্যবসায় মধ্যে লাভ করে নাই) অথেবি অন্রর্প বলেছেন। যদিও এটাই অর্থ ছিল। যেমন কোন করি বলেছেন,

"নিকৃষ্ট মাজু হজৈ সেই বাজির যে তার পরিবারবর্গের মাঝে মাজু বরণ করেছে। বৈমন কোন কিশোরী এমতাবন্ধায় ধন্দে হয়েছে, যুখন সকলেই উপদ্বিত ছিল। এর অর্থ হছে, মুখন সকলেই উপদ্বিত ছিল। এর অর্থ হছে, মুখন করি এত্বারা তার উদ্দেশ্যকে শ্রোভাদের হুদরক্ষ করার শক্তির উপরে ছেড়ে দিয়েছেন আর তা উল্লেশ্য করা বন্ধান করেছেন।

जात रयमन, कवि बा दशावा देवरन खेवाल वरमर्छन.

''হে হারিস! নিশ্চয়ই তামি দারে করেছ আমার দাশিচন্তা, রাত আমার নিলার কেটেছে, দাংখ আমার হয়েছে দারীভাত।" এখানে নিলা গমনের সাথে রালিকে বিশৈষিত করা হয়েছে। অথচ তিনি স্বয়ং নিলা যাপন করেছেন, এটাই উপ্দেশ্য।

আর যেমন কবি জারীর ইবনে খাতাফী বলৈছেন্—

"চামচিকা অপেকা অধিক কানা, তার দিন তা আদি কিন্তু তার রাত্রি দ্ভিমান।" এখানে আদি ও দ্ভিমানতাকে যথাক্রমে দিন ও রাত্রি প্রতিষ্ঠ করা হয়েছে। অথচ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে চামচিকাকে এর সাথে বিশেষিত করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী "আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না"-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের হেদায়াতের পরিবতে পথদ্রতীতা অবল-বন করা ঈমানের বিনিম্য়ে ক্ফেরকে গ্রহণ করা, আন্থা পোষণ ও স্বীকারোজি করার পরিবতে মনোফিকীকে কর করার ক্ষেত্রে তারা সন্পথ প্রাপ্ত ছিল না।

ر ووو تاور ورا في ظلمات لايسيمبرون ٥

'ভাদের উদাহরণ—বেষনন এক ব্যক্তি আন্তন আলাল, তা যখন তার চতুর্নিক আলোকিত করল আলাহ তখন ভাদের জ্যোতি হরণ করে নিলেন এবং তালেরকে ঘোর অক্ষারে থেলে দিলেন—ফলে ভারা কিছুই দেখতে পায় না।'' وَالْمُومُ ولِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوم

উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে, আর الدَيْنَ المَّدُوَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ 'তাদের উদাহরণ্টি সেই সকল লোকের ন্যায়, বারী অগ্নি প্রক্রলিউ ক্রিছে" এরপে বলা হয়নি কেন ?

আর তোমার দ্ণিটতে যদি একদলকে এক বাজির সাথে উদাহরন দেওয়া বৈধ হয়, তবে বৈ বাজি এক দল লোককে দৈথেছে, আর তাদের আকৃতিসম্হ, তাদের নিখ্ণত স্ণিট ও তাদের দেহসম্হ তাকে বিস্মিত করেছে। তার জন্য তুমি মা خان اجسام معولاء الخات সদ্শ ছিল" অথবা মাخام معولاء اجسام معولاء الخات المعالم معولاء المعالم حقالة বৈধর্পে গণ্য করবে (অ্থচ এর্প বলা শ্রু নয়।)

এর উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা মনোফিকদৈরকে এক ব্যক্তির উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন, যাকে তিনি তাদের কাজের জনা উপমা স্থির করেছেন, তা বৈধ ও উত্তম হয়েছে।

আর এর অনুর্পে বক্তব্যসম্বের মধ্যে নিদেনাক্ত আয়াতগ্রিলা রয়েছে—

ا حدو الموادود الموادود الموادود الموادود الموادود الموادوت الموادوت الموادوت الموادوت الموادوت الموادوت (الموادوت الموادوت الموادوت স্থান উপর মাত্রের অবস্থা আপতিত হয়েছে" (স্বা আহ্যাব ই ১৯)।
আথিং সেই ব্যক্তির চক্ষ্য ঘ্ণায়মান হওয়ার ন্যায়, যার উপর মৃত্যু ফ্ট্রা আরুভ হয়েছে।

আরও আলাহ তা'আলা ইরশাপ করেছেন—الا كشفس واحدة प्रिकार्ट का कि कि विकास का का का कि क

अवर्धार کیده دادة अवर्ध प्रशास भर्तेन्त्र थान कतात नाम।

আর একদল লোকের দেহসমূহকে দৈব ও সাণিটর পাণিতায় একটি থৈজার বালিকর সাথে উপমাদান করা ঠিক নহৈ এবং এতদাসদাশ বক্তব্য ক্ষেত্রেও অনার্থ উপমাদান করা ঠিক নহে। যেহেতু এতদাভায়ের মধ্যে পাথক্য রয়েছে।

অবশ্য মনাফিকদের এক দলকে একজন অগ্নি প্রভক্ষনকারী ব্যক্তির সাথে উপমা পান করা এজন্য ঠিক হরেছে, যেতেতু মনাফিকদের উপমা দানের উদ্দেশ্য হলো, তাদের আলো অদেববশ করার উপমা সম্পর্কে বলা বে—আলো মোখিকভাবে স্বীকারোজি প্রকাশ করার মাধ্যমে অদেববণ করছে। অথচ তারা এর বিপরীত নিকৃষ্ট ও দ্রান্ত আকীনাসমূহ গোপন করছে। আর তাদের আভ্যন্তরীণ কপট্টা বাহ্যিকভাবে স্বীকারোজিকৃত ইমানের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

আর যদিও অন্বেষণকারীর ব্যক্তিসতা বিভিন্ন হোক না কেন, আলো অন্থেষণ করার অধ্ব একটিই, একাধিক বা বিভিন্ন নহৈ। সভেরাং ভার সাথে উপমা দান করা বিভিন্ন সন্তার অধিকারী বন্তঃসম্ভের মধ্যে একটির সাথে উপমাদান করার নাায়।

আর এর ব্যাখ্যা এই যে, মনোফিকরা আল্লাহ তা'আলা, হ্যরত মাহাম্মাদ (স) ও তিনি যা আন্রন করেছেন নোখিকভাবে এগালোর দ্বীকারেজি করতঃ অন্তরের বিশ্বাসের দিক হতে এগালোর প্রতি মিঘ্যারোপ করার মাধ্যমে যে আলো অন্সেলান করছে, তা অগ্রি প্রচল্লনরাই ব্যক্তির আলো অন্সেলানের মত। অতঃপর আলো অন্সেলান করা উল্লেখ কর্মাতে বিশ্বপ্র করা হয়েছে এবং উদাহরুমকে তাদের প্রতি সদ্বরুষ্কে করা হয়েছে। যেমন, কবি নাবিগাহ বন্নী জায়দাহ বলেছেন—

"আর সে ব্যক্তি কির্পে পরিজ্বার সন্পর্ক রক্ষা করবে, যার বর্দ্ধ ম্নাছিরের বর্দ্ধের নায় কণস্থানী হয়েছে?" এখানে ২০০০ এটি দারা ২০০০ এটি দারা ২০০০ বর্দ্ধানা হয়েছে, আর মারা কলস্থানী হয়েছে? করা হয়েছে। য়েহেত্ বক্তবের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তন্নধা যা তা হতে বিলপ্তে করা হয়েছে, শ্রোভাগণের জন্য তংপ্রতি নির্দেশনা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী বিল্লেখ করা হয়েছে, শ্রোভাগণের জন্য তংপ্রতি নির্দেশনা রয়েছে। য়েহেত্ বক্তবের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তদারা এর শ্রোভাগণের নিকট তা জানা হয়ে গিয়েছে য়ে, এখানে মোখিক হবীকারোজির মাধ্যে লোকনের আলো অন্সেরান করার উদাহরণই পেশ করা হয়েছে, বিল্লে বৈহিক গঠনের নহে। সত্রয়ং আলো অন্সেরান করণকে বিল্লে করতঃ উপমাকে তার নতার প্রতি সন্বর্ষ্ত্র করা সলত হয়েছে।

আর উদাহরণের উদ্দেশ্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। সতেরাং আমরা যে বিবরণ দাব্ করেছি, সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলার বাণ্টা المنزيد للارا المناوية देवस ও যথাথ হয়েছে।

আর যথন উপমা ঘারা অথের মধ্যে এক ও অভিন্ন হতিয়া উদ্দেশ্য হৈয়, তখন শাবিকভাবে দলের উপমা এক ব্যক্তির উপনার সাথে সন্শ হয়। আর যথন মানব জাতির নিদিভি লোক। জনের মধ্য হতে এক দলকে বা আকৃতি ও দেহ সম্পন্ন কতিপয় বস্তুকে কোন বস্তুর সাথে অকুনা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন দলকে দলের সাথে এবং ব্যক্তিকে ব্যক্তির সাথে তুলনা করাই বস্তব্য হিসাবে সঠিক। কেননা এদের প্রত্যেক্টির সন্তা অন্যান্লোর সন্তা হতে প্রেক ও ভিন্ন।

ত্যে এ অর্থগত কারণেই কিয়ানমা্হ ও নামসম্হের তুলনার কেরে বক্তব্যের মধ্যে পার্থকা হয়ে থাকে। সা্তরাং একবল মানা্র বা অন্য যে কোন প্রাণীর কাজসমা্হ যথন সমার্থক হয়, তথন তাবের কাজকে একজনের কাজের সাথে তুলনা করা বৈধ। অতঃপর কিয়ার নামসম্হ তথা কাজের কতাগেণকে বিলা্প্ত করা এবং উপমাকে তাবের প্রতি সন্বম্নযুক্ত করা বৈধ, যাবের দারা কিয়াটি সংঘটিত হয়েছে। অতএব এর্প বলা যাবে যে, الأكفيل الكلي "তেমানের কাজগা্লি তো কুকুরের কাজের নাায়।" অতঃপর বিলা্ণত করত বলা হবে, الكليل "তেমানের কাজসম্হ তো কুকুরের নাায়।" অতঃপর বিলা্ণত করত বলা হবে, الكليل "তেমানের কাজসম্হ তো কুকুরের নাায়।" অগ্রা ناكلان (কুকুরের কাজের নাায়) এবং كفيل الكلاب অগ্র এর দারা এখিন বিলা্ণ ক্র কাজের নাায়) এবং

কুক্ররগ্লোর কাচ্ছের ন্যায়) অথ উদ্দেশ্য করা হবে। কিন্তু যখন তুমি তাদের দেহসমহেকে দৈঘাও প্র্ণিতার খেজহের ব্লের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য কর, তখন তুমি মাটা । । । (তারা খেজহের বৃদ্ধে বৈ নহে) বলা শহের হবে না।

আর আলাহ তা'আলার বাণী কেনে কবি বলেছেন্ আর আলাহ তা'আলার বাণী কেনে কবি বলেছেন্

"আহবানকারী একজনকে আহবান করল – কে আছ যে আহবানে সাড়া দিবে?" কিন্তু তার এ আহবানকালে কেউ সাড়া দেয়নিট্র" এখানে মান্ত্র ক্রিটিট্র দারা মান্ত্র ক্রিটিট্র ভারা করা হয়েছে।

স্তরাং একণে বহুবোর অর্থ হচ্ছে এই যে, এ সকল গ্রাফিক তানের মহিথ রস্লাংলাহ (স) এবং মামিনগণের নিকট তানের মৌথিক এ কথার প্রকাশ করায় এই । (আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈনান আনায়ন করেছি এবং আমরা হ্যরত মাহাংমাদ (স) ও তিনি যা' কিছা এনেছেন, তংপ্রতি আছা পোষ্ণ করেছি) প্রকাশ করতঃ অন্তরে কুফরী গোপন রেথে আলো অন্সেন্ধান করেছে, তাদের এ আলো অন্সেন্ধান করা এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যে আচরণ করবেন, তার প্রেক্তিত তাদের এ কাজের উদাহরণ যে অগ্নি প্রভাননকারী যাজির আলো জন্মন্ধান করার ন্যাল—যে স্বয়ং অগ্নি প্রজভ্লেন করেছে এবং যে আগ্রন তার চারিদিক আলোকিত করেছে। আর ঠিক সে মাহাতে আল্লাহ তা'আলা তার জ্যোতিকে হরণ করে নিয়েছেন।

আর কতিপয় আরবী ভাষাভাষী বসরী ব্যক্তিবগ ধারণা করেছেন যে, এখানে আংলাহ তা'আলার বাশী الدنيان المتوقيد ليارا মাৰ্বিটি রয়েছে তা الدنيان অথে ব্যবহত্ হয়েছে। যেমনু আংলাহ তা'আলা অন্যত ইরশাদ করেছেন—

'আর যারা সতা এনেছে এবং যারা সতাকে সূতা বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো মার্টকৌ''—(সারা ব্যায় ঃ ৩৬)।

আর যেমন কোন কবি বলেছেন—

"হে উদ্মে খালিব ! নিশ্চয় ভারা সমগ্র গোচ, যাদের রক্তসমহে পক্ষাঘাতে বিন্দী হয়ে গিয়েছে।"

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, প্রথমাক্ত বক্তব্যটিই সে কারণে সঠিক, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এ শেষেক্ত বক্তবাটি যিনি বলেছেন, তিনি আয়াতে উল্লেখিত الدنى الامتان ও তাঁর উক্তে আয়াত এবং কবিতা মধ্যকার الدنى المتاب المتاب المتاب والدنى بالمتاب والدنى المتاب والدنى بالمتاب والدنى بالمتاب والدنى المتاب عام المتاب المتاب عام المتاب المتاب عام المتاب المتا

ولايا هم المتعنون অন্মেপে অবস্থায়ই কবিতার পংতিতেও বিদ্যান। আর তা হল কবির ভাষায় اولايا هم المتعنون কিন্তু আলোহ তা'আলার বাণু المتعنوب الدنى استوقيد نيارا কিন্তু আলোহ তা'আলার বাণু الدنى استوقيد نيارا किन्তु আলোহ তা'আলার বাণু الدني وستوقيد المتعنوب المتع

অথচ আরবদের ব্যবহারে কোন শব্দ যে অথে বহুলে প্রচলিত, তাকে অনিবার্যরার্থ দ্বীকার্য কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত বিপরীত কোন অথেরি প্রতি ভানান্তর করা বৈধ নয়।

আবার ব্যাখ্যাকারগণ্র এর ব্যাখ্যার মতভেদ করেছেন। হয়রত ইবনে আন্বাস (রা) হতে এ সংপর্কে একাধিক বস্তব্য বণ্ণিত হয়েছে। তুমধ্যে একটি হলো এই যে—

হ্ষরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মন্নাফিকদের সম্পর্কে একটি উপমা দান করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন—

অথিৎ, তারা যথন সতা প্রতাক্ষ করেঁ, তথন তা দ্বীকীরোজি করেঁ, আর যথন তারা ক্ষরীর অন্ধর্ণর হতে সতোর দিকে বেরিয়ে আসে, তথন তারা তাদের ক্তরী ও মনোফিকী দারা সে আলোকে নিভিয়ে দেয়। এ কারণ্রে আংলাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের ক্ফরীর অন্ধকারে ছেড়ে দেন্। ফলে তারা হেদায়াতের পথ দেখতে পায় না এবং সতোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না।

হয়রত ইবনে আন্বাস (রা) হতে বণিতি দিতীয় বক্তব্যতি হচ্ছে এই যে,

হ্যরত আলী ইবনে আবী তালহা (রহ) হ্যরত ইবনে আৰ্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়াল مثيلهم كمثل الدئى استوابد الارا —এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হলো আল্লাহ তাআলা প্রদায় মুনাফিদ্দের সম্পর্কে একটি উপমা।

আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের দারা সন্মান ও মধাদার অধিকারী হয়েছে, মনস্প্রান্ধণী তাদির সাথে বিবাহ-শাদীর সন্পক্ষ স্থাপন করেছেন, তাদেরকে উত্তরাধিকার দান করেছেন, তাদের মধ্যে গুনীমত কটন করেছেন। অতঃপর যথন তারা মাতাবরণ করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই মধাদা থেকে বিভিত্ত করেছেন। যেমন অতি প্রজ্ঞানকারী তার আলো রহিত করেছে। আর সে তানেরকে অন্ধ্রালে ছেড়ে দিরেছে। হয়ত হ্যরত ইবনে আন্বাস (রা) বলতেন, এখানে তানি আন্বান অর্থে ব্যবহৃত হরেছে।

ইবনে আন্বাস (রা) হতে বণিতি তৃতীয় বক্তবাটি হচ্ছে:

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হ্যরত ইবনে মাস্ট্রণ (রা) এবং হ্যরত রস্লাল্লাহ (স)-এর করেকজন সাহাষী হতে বিশিত আছে যে, তারা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদরে ধারণা করেছেন যে, কতিপর লোক মদীনার হ্যরত রস্লাল্লাহ (স)-এর সংমাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর তারা মানাফিকী করেছে। সাত্রাং তাদের উদাহরণ থ ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে, যে অরকারে ছিল, তারপর সে অনি প্রজ্ঞানিত করেছে—বার ফলে তার চারিদিকে ময়লা আব্জনা বা কট্ট্রায়ক যা কিছা ছিল, তার জন্য

তা হপত হয়ে গিয়েছে। আর সে তা দেখতে পেরেছে এবং যা হতে আ্রেরক্ষা করা আবশ্যক তা ব্যতে পেরেছে। সে যথন এমতাবছায় ছিল—হঠাৎ তার আয়ি নিছে গেল। তখন সে আবার একই অবস্থার সম্ম্থীন হয়েছে। কারণ কটালায়ক যে সব বছা হতে আ্রের্ফা করা আবশ্যক তা উপলব্ধি করতে পারে না। মানাফিকদের অবস্থাও তর্পে যে, তারা শিরকের অকলামে নিমন্কিত ছিল। অতঃপর সে যথন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তখন সে হালাল-হারাম ও ভাল-মান্দ ব্যতে পেরেছে। এমন অবস্থার সে পানরায় কাফির হয়েছে। পরিণামে তার অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে হালাল-হারাম ও ভাল-মান্দ ব্যতে মাহাম্মাণ (স) যা এনেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর অকলার হছে তাদের মানাফিকী।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বৃণিতি চতুথ বজুবাটি হচ্ছে:

তিনি কিন্তু বিশ্ব বিশ্ব হতে কিন্তু বিশ্ব হতে শুন্তু পর্যন্ত পর্যার বার্থার বর্গেছন, এ হলো আরাহ তা'আলার পক্ষ হতে মনাফিকদের সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত। আর তিনি কর্তি নাল্যার বলেন, নরে হচ্ছে তাদের ক্থিত ইমান্থা তারা ম্থে প্রকাশ ক্রতো। আর অন্ধনার হচ্ছে তাদের পথভাইতাও কুফরীসমূহ যা তারা বলৈ বৈড়াত। আর তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রায় যারা হেনায়াতের উপর ছিল, তারপর তা হতে বিশ্বত হয়েছে। পরিবামে তারা পথভাই হয়েছে।

আর অন্য একাল ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

হবরত কাতাদাহ (রহ) হতে বণিতি হয়েছে যে, তিনি اهار ادارا ادارا ادارا ادارا ادار کهم کمندل اداری است. وادر کهم کمندل اداری است. وادر کهم کمندل اداری است. اداری اداری اداری است. اداری اداری

হয়ত ম্রাম্মার (রহ) হয়রত কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি المدال الدال المال المال

দাহ'হাক ইবনে মাজাহিম (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি নান্ধানি নান্ধানিত লিক করিছে। তিনি নান্ধানিত লিক করিছে। তিনি নান্ধানিত করিছে। তিনি নান্ধানিত করিছে। তিনি নান্ধানিত করিছে। তিনি নান্ধানিত করিছে। তিনি করিছে তাদের পথক্রটিতা ও ক্ষেমী।

আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলৈছেন. যেমন —

হয়রত ম্লোহিদ (রহা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী مناهم করা তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী مناهم করা তিনে আল্লাহ তা'আলার বাণী مناهم তিন্তু করা আলার বাণী مناهم করা হছে—মামিন্দের প্রতি তিহেদারাতের প্রতি তাদের অগ্রসর হওয়া। আর তাদের ন্র চলে যাওরা হছে কাফিরদের প্রতি ও গোমরাহীর প্রতি তাদের অগ্রসর হওয়া।

হ্ররত ইবনে জ্বোইজ (রহ) হ্ররত ম্জাহিদ (রহ) হতে অন্রপে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত রবী ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বলিতি আহে যে, তিনি বলৈন, আলাহ তা'আলা মনাফিকদের সম্পর্কে একটি উপনা দান করত ইরশার করেছেন। المنفى المنفوقة المنافقة তিনি বলৈন, আগ্রেনের আলো ও তার জ্যোতি হচ্ছে—যা সে প্রজ্জালিত করেছে। অতঃপর বখন তা নিবাপিত হয়েছে, তার আলো বিদ্রিত হয়ে গিয়েছে। তদুপে মনোফিক যখন ইখলাসের সাপে কথা বলৈছে তখন তার জন্য হৈদায়াতের আলো প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর যখন সৈ তাতে সন্দিহান হয়েছে, তখন সে অকলারে পভিত হয়েছে।

ভাবদরে রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি। النفى الستوقيدة الستوقيدة আয়াতের শেষ পর্যন্ত বজুবোর ব্যাখায় বলেছেন, এটি মন্নাফিকদের সম্পর্কে বিবরণ। তারা দ্বীমান আনয়ন করেছিল, ফলে তানের অন্তরে দ্বীমানের জ্যোতি বিজ্ঞারিত হয়েছিল। যেয়ন তাদের ধন্য অগি আলোকিত হয়েছিল, যায়া তা প্রস্কালিত করেছে। অতঃপর তারা ব্যুফরী করেছে, তখন আলাহ তা আলা তাদের জ্যোতি হয়ণ করে নিয়েছেন।

আর তিনি তাদের হতে ঈমান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, যেনন সে অগ্নির আ**লো দ্র**ীভ্**ত** হয়েছে। অনত্তর তিনি তাদেরকৈ অরকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা দেখতে পায় না।

আর আয়াতের ব্যাখ্যালম্হের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, বা হ্বরত কাতাদহ (রহ) ও হ্বরত দাহহাক (রহ) বলেছেন এবং যা আলী ইবনে আব্ তালহা হ্যরত আবদ্ধাহা ইবনে আব্ লাব্লাস্থাক বিরহি হতে বর্ণনা করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, আলাহ তাআলা এর নারা মন্নাফিকনের দ্টোন্ত দিয়েছেন্ যাদের সম্পর্কে আলাহ প্রক এ বিবরণের শ্রের্ করেছেন। (ومن الناس من يستسول استا بيالته وبيائية وبيا

আর যাগ এ উপনাটি তাদের জনা প্রণন্ত হতো, যারা সচিক ভাবে ইনান এনেছে, তারশর ক্লেরের কথা ঘোষণা করেছে, যেনন কোন কোন ব্যাখ্যায় আল্লাহ পাকের এবাণী معلى الدني الدني الما اخالت الماء والمحرون الماء الماء والماء الماء الماء

্পাওয়া থেতে পারে? যে ব্যক্তি কথার বা কাজে শাধ্য এতটাকাই প্রকাশ করেছে, যে বিষয়ে তুমি ভালভাবেই অবস্থিত। আর সে তাই প্রকাশ করছে যা তার অন্তরের সান্দৃ ইচ্ছার উপর সে স্থায়ী। বিশ্চরই এবং নিসম্পেহে তা মানাফিকী থেকে দারে এবং প্রতারণা থেকে মাকে।

বৃদি এটিই হয় যে, এই সম্প্রদারের জন্য এ দ্বেষ্ডা ব্যতীত ত্তীয় কোন অবস্থা ছিল না অর্থাং প্রকাশ্য ঈমানের অবস্থা ও প্রকাশ্য ক্ষেরীর অবস্থা। তবে তো এ সকল লোকের উপর হতে মনোফিক নাম বিলাকত হয়ে বাবে। কেননা, তারা তাদের খটি ঈমান অবস্থায় মন্মিন ছিল আর তাদের নিভেজাল ক্ষেরী অবস্থায় তারা কাফির ছিল। এখানে এমন কোন ত্তীর অবস্থা নাই, যখন তারা মনোফিক ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মনোফিক নামে আথ্যায়িত ক্রেছেন্—যা একলার প্রতি ইংগিত বহন করে যে, এখানে প্রকৃত বক্তব্য তার প্রতি বিপরীত যা সে ব্যক্তি ধারণা করে বে, তারা মন্মিন ছিল তংপরে ধর্মতাগী হয়ে কাফের হয়েছে অতঃপর এর উপর স্থারী রয়েছে।

হা, যদি এ উক্তি দারা এ উদ্দেশ্য করেন বে, তারা ঈমান বর্জন করে ক্ষের তথা নিদাক লহন করেছে। আর এটা এমন একটি একবা, যদি সে তা বলে তবে এর বিশ্বিকা নিভরিষোগ্য হাদীস । এমন কোন অর্থ ব্যতীত উপলব্ধি করা যাবে না, যা এর বিশ্বিক তাকে আনবার্ত্ত প্রমান করে। কিন্তু বাহাত প্রিক্র কুর কানে এর বিশ্বিক তাকে আনবার্ত্ত এছ চেয়ে উত্তম ব্যাশ্যা নেয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আর আমরা যা বর্ণনা করেছি ভাই যদি হয়, তাহলে আয়াতের ছারা আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, মন্না-ফিকদের মাথে রস্লালাহ (স)-এর দ্বীকৃতি প্রকাশ করা এবং নবী (স) ও মামিনদেরকে তালের বলা ধে, আমরা আলাহ, তার কিতাব, তার রস্তা এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ইমান এনেছি। এতে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা, পরিবার-পরিজনকে বন্দীয় হতে নিরাপতা দান, বিবাহ-শাদী ও উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ম্সলমান্দের অ্নার্পে হ্,কা্ম দান করা হয়েছে । আর তা অগ্নির সাহায়ে সে অগ্নি প্রজ্ঞলন্কারী ব্যক্তির আলো অন্সেদ্ধান করার ন্যায়, যে ব্যক্তি আলোর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করেছে, এবং তার চারিদিক আলোকিত দেখতে পেয়েছে। এমতাবস্থায় হঠাং সে আগুন নিবাণিত হয়ে গিয়েছে, এবং তার আলো দ্রীভুত হয়েছে। আর ত্রারা আইনাপ্রার্থী ব্যক্তি প্নেঃ অধকার ও অভিযুৱতার প্রত্যাবতনি করেছে। বহুতঃ মুনাফিক স্বর্ণাই ভার ধে কথার দারা আলো অনুসন্ধানী ছিল, যাতে সে তার পাধি'ব জীবনে হত্যা ও বন্দীঘকে এড়িয়েছে, যদিও সে তা গোপন করেছে, যদি সে ৰাখে প্রকাশ করতো, তবে তা তার হত্যা ও সম্পদহারা হওয়াকে অবশা-ভাবী করে তলেতা। আর এর দারা তার এ ধারণা হয়েছে যে, দে আলাহ তা'আলা, তার রস্ত্রে (স) ও ম্মিন্দের সাথে বিদ্রুপ এবং প্রতারণা করতে পেরেছে। আর তার এ অন্যায় কাম্বকে তার অন্তর মোহনীয় করে তালেছে এইখানে বখন আবেরাতে তার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হবে—তথন সে নাজাত পাবে≀ বেমন সে মিথ্যা মুনাকিকীর দ্বারা দুনিয়াতে ম্তি পেরেছে। ইমাম তাবারী বলেনঃ তামি কি লক্ষ্য কর নাই যে, অদলাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ধরন তারা আল্লাহার দরবারে হাযির হবে তথন তাদের অবস্থা কি হবে সে প্রসংগে ইরশাদ করেছেন---

"যেদিন আংলাহ তাআলা তাদের সকলকে প্রনর্থিত করবেন, তথন তারা তাঁর নিকট তদুপ লপথ করবে, যেমন তারা তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করবে যে, তা তাদের কোন উপকারে আসবে। জেনে রেখ, এরাই মিথ্যাবাদী।" (স্বোম্ভাদিলা : ১৮)

আর এ ধারণায় তারা মনুনাফিকী করে যে, আথেরাতে আল্লাহ্র শান্তি হতে তাদের পরিচাণ লাভ করা তাতেই নিহিত যে কারণে তারা ননিয়ায় হত্যা, বন্দীত্ব ও সম্পদ হরণ হতে মিথ্যা ও অসত্যের মাধ্যমে পরিচাণ পেয়েছে। আর ভারা এ ধারণা করত যে, তাদের এ প্রতারণা সেখানেও তাদের জন্য উপকারী হবে, যেমন তা দানিয়ায় তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। এমনকি শেষ পর্য তারা আল্লাহ্র বিধান প্রত্যক্ষ করবে, যদারা তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা তাদের ধারণাসম্হে ল্লাভি, প্রপ্রভাতা, আ্রাণ্ডাভারণা ও উপহাসে নিমজিকত ছিল।

আললাহ তা'আলা যখন কিয়ামতে তাদের নুর নিবাপিত করে দিবেন, তখন তারা মামিনদের নিকট হতে আলো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট অপ্দেহ্যা করার আবেদন করবে। আর তখন তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা ভোমাদের পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন কর এবং আলো সদ্ধান কর। আর তারা জাহালামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর এটিই সে সময় যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নুর হরণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে অন্ধলারে তেড়ে দেবেন হাতে তারা কিছাই দেখতে পাবে না। যেমন অগ্নি প্রজ্লনকারীর আলোকিত হওয়ার পর আলো নিবাপিত হল পরিণামে সে অন্ধলারে প্রহার ও অভির্রতায় পড়ে রইল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইর্ণাদ করেছেন—

السمعيور -

শদেই দিন মন্নাফিক প্রেষ্থ ও ম্নাফিক নারী মন্মিনদেরকে বলবে—'তোমরা আঘাদের জন্য একটু অপেকা কর। যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছ্ গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তবে তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলো সন্ধান কর এরপর উভয়ের মাঝে ছাপিত হবে একটি প্রাচীর বাতে একটি দরজা থাকবে। এর অভান্তরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে শান্তি। মন্নাফিকরা মন্মিনগণকে ভাক দিয়ে জিজ্জেস করবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রন্ত করেছ, তোমরা অপেকা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে আর অলিক আকাত্যাসমূহ তোমাদেরকে মোহাছেল করে রেখেছিল আলোহ্র হ্কুম না আসা প্রান্ত । মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আলাহ পাক সম্পর্কে। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মন্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকেও নয়। জাহালামই তোমাদের আবাসম্বল, এটিই তোমাদের যথার্থ সহান। কত নিক্ট এ প্রত্যাবর্তন ছ্ল" (স্রো

ষদি কেউ আমাদেরকৈ এ প্রখন করে যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার বাণী النفي النفي

"তার প্রতি আমার অন্তর আহ্বান করেছে আর আমি তার আদেশ শ্রবণকারী। বন্তুতঃ আমি জানি না, তার প্রাথণিণ সমুপথ প্রাপ্ত, না পথত্রতী।" আর এ ছারা তিনি رخی ارشد طلابها ام غی ادری ارشد طلابها الله قالم الله

"যথন তারা রাত যাপন করেছে কিংবা যথন রাত হয়েছে তখন তাকে সে বস্তঃ ক্লান্ত করেছে, যা তার কানকৈ অবনত করেছে। আর তখন সে একদিক ঝা্কা অবস্হায় রয়েছে।" অর্থাং আর এরাপ দ্ভৌত বহলে পরিমাণে রয়েছে, আর গ্রন্থ দ্খিয়িত হওয়ায় ভরে এগালো উল্লেখ করছি না।

তর্প আল্লাহ তা'আলার বাণী مادوله الفائت ماحوله তর্প আল্লাহ তা'আলার বাণী مادوله الفائت ماحوله তর্প আল্লাহ তা'আলার বাণী خمرت انطفأت خمرت انطفأت قدم وقررهم وقرركهم তহা রয়েছে। যেহেতু তাতেও পরবর্তী উল্লেখিত خمرت انطفأت بمنوون মধ্যে পরিত্যক্ত বক্তব্যের উপর স্কেশণ্ট ইংগিত রয়েছে। আর এতে সংক্ষেপ

করার উদ্দেশ্যে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তদ্রুপ পরবর্তী পর্ধারে ম্নাফিকদের উপমা সন্প্রিক সংবাদ থেকে যা সংক্ষেপ করা হয়েছে, তা অগ্নি প্রজ্ঞলনকারীর উপমা ভার অনুরূপ। কেননা বক্তব্যতির অর্থ হচ্ছে এই যে, তদ্রুপ ম্নাফিকদের অবস্থা যে, আন্সাহ তা'আলা তাদের জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে অকলারে ছেড়ে দিয়েছেন, যে কারণে তারা দেখতে পার না। সেই জ্যোতি ইসলাম সম্পর্কে তাদের মৌথিক স্বীকারোক্তি যার কল্যাণে ভারা প্রথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থচ তারা তার বিপরীত বিশ্বাস গোপন করতো। বেভাবে অগ্নি প্রজ্ঞলনকারীর অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পর তার আলো বিদ্বিরত হয়ে গিয়েছে। পরিণামে সে এমন অক্তর্মার নিমল্জিত হয়েছে, যার কারণে সে দেখতে পার না।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বাণী المرون المرون والمروز وال

এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে প্রান্তি কয় করেছে। সত্তরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। তারা সংপথেও পরিচালিত নয়। তারা বধির, মৃক ও অন্ধ, সৃত্তরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্ঞালত করল, তা যথন তার চারদিক আলোকিত করল আলবাহ তথন তাদের জ্যোতি প্রপ্রারিত করলেন এবং তাদেরক ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছ্টে দেখতে পায় না। বাকারা ২/১৬,১৭

অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বর্ষণ মুখর দন মেদের ন্যার। আর যখন কথার অর্থ ভাই হয় স্পণ্টভাবে আফ্লাহ তাআলার বাণী هم الكرم على আরবী ব্যাকরণ রীতি মোডাবেক আবাদ্ধ পাকের এ কালামে দুই কারণে পেশ দেওয়ায় পেশ ব্যবহার করা বায়। আর দ্ব কারণে নাসাব বা ব্যর ব্যবহার করবার এবং পেশ ব্যবহার করা যায়। এইটি কারণ হল বাক্যের শ্বর্তে রুল হলাশ করার ভাষ থাকার কারণে। আরবগণ প্রশংসায় আনশ্ব প্রাণের ক্ষেত্রেই এ রীতি গ্রহণ করেন। স্ত্রাং তা মারিফা তথা নিদিভিট বস্তু সম্পর্কে খবর হওয়া সত্যেও তাতে পেশ ও খবর উভয়ই ব্যবহার হয়ে থাকে। আরবী কাব্যে এ দুখ্টাত ধ্রেছে। ক্ষিব বলেছেন—

े. ''আমার স-প্রদায় বিতাড়িত হবে না, ষারা শত্রে জন্য বিষ তুপ্য এবং ধবেহ যোগ্য প্রাণীর জন্য বিপদ। যারা সকল মল্লকেতে অবভরণকারী। আর যারা সাহায্য দানে প্রতিশ্রতিবদ্ধগণেয় উত্তম ব্যক্তিবগণ'।''

ি ষেহেতু এতে বিবরণ ররেছে তাই হালাতে রফা النازلون এমনি-। এবং হালতে নাসাব النازلون এমনি-ভাবে কবিতাটি الطه-جون । এ الطع-جون

পেশ হওরার বিতীয় কারণ হল এএ) শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হওরা। এমতাবশ্যর এর অর্থ এর্শ হবে যে, এরাই সেই সকল লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথত্রণীতা কর করেছে, পরিণামে তাদের ব্যবসায় লাভজনক হয় নাই এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। এরা ব্যবিষ, মুক্ত অন্ত । স্ভেরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না।

আর নাসাব দানের দ্ব'পদ্ধতির একটি হচ্ছে এই যে, المحدود শবের মধ্যে এইটা প্রসঙ্গে বে আলোচনা রয়েছে, তার অংশ বিশেষর্পে গণ্য হবে। কেননা তাতে যাদের আলোচনা রয়েছে তারা হচ্ছে মারিফা বা নিদি ভটতা জ্ঞাপক এবং مس (বিধির) শব্দটি নাকারা বা অনি-দিশীতাজ্ঞাপক।

আর এর বিতীয় প্রতিটি হচ্ছে এই বে, এটা الدُنِين ।-এর অংশবিশেষ রুপে গণ্য হবে। বেহেতু ক্রান্ত নার্বিটা এবং ক্রানি নাকার।। আর কথনো তাতে নিশ্নবাদের ভিত্তিতেও নাসাব দেওরার ত্তীর প্রতি হিসাবে গণ্য হবে।

অবশ্য আলী ইবনে আবী তালহা কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণিতি ব্যাখ্যার বিশ্বশ্বীত তার নিকট হতে উদ্ধৃত যে ব্যাখ্যাটি আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে একটি মার পদ্ধতি অর্থণং বাক্য হিসাবে রফা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে রফা দেওয়া বৈধ হবে—ভার একটি হচ্ছে, নিশাবাদ প্রকাশ করার ভিত্তিতে নাসাব দান করা, আর অপরটি হচ্ছে বিশাবিশেষ হওয়ার ভিত্তিতে কিন্বা তাতের মধ্যে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হারেছে তাদের অংশবিশেষ হওয়ার ভিত্তিতে নাসাব দান করা।

আরে আমরা এক্ষেষ্টে বিশ্বন্ধর পে উত্তম বক্তবাটি এবং পেশের সাথে পঠিত কিরাআতটি সম্পক্তে আলোচনা করেছি, নাসাবের সাথে পঠিত কিরাআত নহে। যেহেতু মনুসলমানদের মাসহাফের লিখন পদ্ধতির বিরন্ধাচরণ করার অধিকার কারোই নাই। আর যখন আয়াতকে নাসাবের সাথে পাঠ করা হবে, তখন তা মনুসলমানদের মাসহাফের লিখন পদ্ধতির বিপরীত হবে।

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমমের্ণ সংবাদ দান করা ধে, মনুনাফিকগণ হেদায়াতের বিনিময়ে পথদ্রণ্টতাকে লয় করার কারণে হেদায়াত প্রাপ্ত হরনি, বরং তারা সংপথ বিধির, সা্তরাং তারা হেদায়াত ও সংপথের কথা শ্রবণ করে না। কেননা হেদায়াত ও সং পথ থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর লাজনা প্রধানা পেয়ছে। তারা মার্ক এ জনো তারা হেদায়াত ও সত্য সম্পর্কে কথা বলে না, আর কুর্ শব্দটি কুর্-এর বহাবচন। তার মার্ক এ জনো অর্থাং তারা হক ও সত্য দেখতে পায় না। পরিণামে তারা হক এবং সত্যকে বাঝতেও পায়ে না। আলাহ তা'আলা অন্ধ অ্থাং তাদের অন্তর্রকে মানাফিকীর কারণে মোহরান্কিত করে দিয়েছেন। পরিণামে তারা হেদায়াত প্রপ্ত করে না।

এই প্রারে যা কিছু বলেছি, তা তত্ত্বিদ আলেমগণের অভিমত।

ইবনে আখ্বাস (রা) হতে ব্ণিতি আছে যে, তিনি ত্রা এক এর ব্যাখ্যায় বলেছেনে, তারা মঙ্গল পথ হতে বিধির, মৃক ও অন্ধ।

জ্ঞালী ইবনে আবী তালহা ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি سم بكم همى এর ব্যাস্থায় বলেছেন, তারা হেদায়াতের বাণী শ্রবণ করে না, তা দেখে না এবং উপলব্ধি করে না।

ইবনে আণ্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রস্লেফ্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের করেকজন হতে বণিত আছে যে, তাঁরা چنوب এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অ্থিং خرس মুক।

কাতাদা**হ (রহ)** হতে বণিতি আছে যে, তিনি ুই কুণ্ট এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা**রা** সত্য হতে বধির, তাই তারা তা শ্রবণ করে না। তারা সত্য হতে অন্ধ, তাই তারা তা দেখে না। তারা সত্য হতে ম্কে, তাই তারা তা বলে না।

८० ८८८ ८५८ ८५८ ८५८-५५ ४ - १८८५ वासित

ইমাম আবা ছাকর তাবারী (রহ) বলেন, আর আলাহ তা'আলার বাণী لا والمان আলাহ তা'আলার পক হতে মানাচিকদের সম্পর্কে এমমে সংবাদ দান করা যে, তিনি যাদের সম্পর্কে হেরায়াতের পরিবর্তে পথল্লটিতা দয় করা এবং সতা ও কল্যাণ শ্রবণ করা হতে বিধর হওয়া, তা বলা হতে মাক হওয়া ও তা দশান করা হতে অন্ধ হওয়ার বিবরণ দান করেছেন, তারা গোমরাহী থেকে হেদায়েতের পথে প্রত্যাবর্তান করেবে না এবং তারা মানাচিকী হতে আলাহ পাকের আন্ত্রারে দিকে ফিরে আসবে না। অতএব তারা মামিনদেরকে নিরাশ করেছে এই মর্মে যে, কোনদিন তারা সত্যকে দেখবে না, সত্য বলবে না এবং হেদায়াতের প্রতি আহ্বায়কের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেবে না অথবা তার উপদেশ গ্রহণ করবে না এবং গোমরাহী থেকে তওবা করবে না। বেমন তথা কথিত আহলে কিতাব এবং পোতালিক নেতাদের তওবা থেকে মামিনগণ নিরাশ হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তাদের অস্তর ও কণ্ঠিক মোহায়াভিকত করে দিয়েছেন এবং চক্ষাসমূহে আবরণ

রয়েছে। আর যা কিছা এ প্যায়ে বললাম তা অভিমত হল তত্ত্তানী আলেমগণের। আমরা এর ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছি, ব্যাখ্যাকারগণও অন্যুক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

কাতাদাহ (রহ) হতে বণিও আছে যে, তিনি لايرجمون -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাং তারা তওবা করবে না ও উপদেশ গ্রহণ করবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাস্ট্র (রা) এবং রস্লুল্লোহ (স)-এর ক্রেক্সন সাহাবী হতে বিপিত আছে, তাঁরা لايرجون لايرجون - المرجود প্রায় বলেছেন অথাং তারা ইসলামের প্রতি প্রত্যাবত নিক্রেবেনা।

অপর দিকে ইবনে আহবাস (রা) হতে এরপে উজি উদ্ধৃত হয়েছে, য়ার অর্থ এর বিপরীত। আর তা হছে এই যে, সাঈদ ইবনে জ্বায়ের (রহ) ইবনে আহবাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ট্রান্টা-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাং তারা হেদয়োত ও মঙ্গলের প্রতি প্রত্যাবর্তন্ন করেবেনা, স্ত্রাং তারা গৈ পরিবাণ লাভ করবেনা, যার উপর তারা দ্নিয়য় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এমন এক ব্যাখ্যা ক্রআনের বাহ্যিক তিলাওয়াত যার বিপরীত। কেননা আলাহ তা'আলা এখানে এ সকল লোক সম্পর্কে এনমে সংবাদ দান করেছেন্ যে, তারা হেদয়াতের বিনিময়ে গোমরাহী দয় করা হতে হেদয়াত অন্বেষণ ও সত্য দশনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবেনা। আলাহ তা'আলা তাদের এ অবস্থা উল্লেখ করার কেতে অন্য সময় ব্যতীত কোন নিদিণ্টি সময় বা জন্য অবসহা ব্যতীত কোন নিদিণ্টি অবস্থার সীমাবদ্ধতা আরোপ করেন নাই। অথচ ইবনে আহ্বাস (রা) হতে উদ্ধৃত যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা এ বিশেষণের সাথে বিশেষত থাকা সময়ের সাথে সীয়াবন্ধ। আর তা হক্তে, তারা তাদের অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সময়। অর তাতে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা তা হতে প্রভাবর্তন করার উপায় আছে।

বহুতঃ এরপে ব্যাখ্যা করা এমন ভ্রান্ত দাবী যার উপর বাহিকে ভাবে কোন নির্দেশনা নাই এবং তার দ্বপক্ষে এমন কোন হাদীস উদ্ধৃত নাই, যদ্ধারা প্রামাণ্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে. **যার ভিত্তিতে** সে ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করা যায়।

رود رحد را او درر مد مردد در تا ادر او در مد ما ها الله على كل شيء قديد ٥ قداموا ولدوشاء الله لدن هب بسمه قديد ٥

(১৯) ''অবথা ( তাদের উপমা ) যেমন আকাশের বর্ষণ মুধ্র ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বক্তাধবনি ও বিদ্যাৎ-চমক। বক্তধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কর্নে আফুল প্রবেশ করার। আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রব্যেছেন।" (২০) "বিদ্যা-চমক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যথদই বিদ্যাৎতালোক তাবের সম্মুখে উদ্বাসিত হয়, তারা তথনই পথ চলতে থাকে এবং যথন অন্ধকারাচ্ছল হয় তথন তারা থমকে দাঁড়ায়। আলাহ ইচ্ছা করলে তাদের প্রবণ শক্তিও দৃষ্টি শক্তি হরণ করতেন। আলাহ সবং বিধ্যে সবা বিধ্যে সবা বিধ্যান।"

ইমাম আব্র জাফর তাবারী (রহ) বলেন, المعرب শব্দটি العموب المطر وعموب প্রতিত ববন বৃদ্ধি হয় তখন বলা হয় صاب المطر ومعوب صوبا

"তুমি কোন মানুষের জন্য (স্ভট) নও, বরং ফেরেশতার জন্য, যে আকাশের খান্যপোক থেকে নীচে অবতরণ করে।"

অনুরুপ আলক্ষা ইবনে আবাদা বলেছেন-

"মনে হয় খেন তাদের উপর বৃণ্টি ব্যতি হরেছে, তা উড়ে যাওরার গঞ্জনি অতি বিকট। স্তরাং ভূমি আমার ও মুগাম্মারের মধ্যে তুলনা করো না—যে মুখলধারে বৃণ্টি ধারায় সিক্ত হরেছে"

هواد مون المنظل المنظلة अथात المنظلة المنظل

ইবনে আন্বাস (রা) হতে বণিত القطر 'অথ' القطر अথ' القطر अथ' القطر अथ' القطر कहाइदिक्त সূত্রে আতা হতে বণিত الموب अथ' الموب कहाइदिक्त সূত্রে আতা হতে বণিত

'আদীর সাতে ইবনে আগবাস থেকে বণিত: المطر আপ المطر حبان — ব্ৰিট।
ইবনে আগবাস, ইবনে মাসউপ ও আরো কতিপর সাহাবী হতে বণিত লাভা আপ المطر আপ المبيب আপ المطر আগবাস থেকে অনুৱাপ রিওয়ায়েত বণিত হয়েছে।
কাভাপা (রহ) হতে বণিত, তিনি اركميب — এর অথ করেছেন المطر ।
হাসান ইবনে ইহাহাইয়ার সাত্তেও কাভালা থেকে অনুরাপ রিওয়ায়েত বণিত হয়েছে।

মহোম্মাদ ইবনে আমর আল-বাহিলী ও আমর ইবনে আলীর স্তে মলোহিদ বলেন المطر)। ।

ইয়রত মহিলার (রঃ) এক সংগ্রে ইয়রত ম্জাহিদ (রঃ) থেকে বণিত যে المعلى অথি المعلى অথি عبد হয়রত মহেলার (রঃ) অনা সংগ্রে হয়রত রবী ইবনে আনাস (রঃ) হতে বণিত المعيب আথি المعلى হয়রত মিনজাব (রঃ)-এর সংগ্রে হয়রত ইবনে আব্যাস (রঃ) থেকে বণিত المعيب হল المعلى হয়রত ইউন্পের (রঃ) সংগ্রে হয়রত আবদার রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) হতে যণিত যে, السماء অথি অথি অবল বর্ণণ।

হযরত সাওয়ার ইবনে আব্দিলাহ আল-আন্বারী (রঃ) হ্যরত সুফিয়ান (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন ্যে, الصيب বলতে তাই বা্ঝায় যার মধ্যে ব্তিট থাকে।

হযরত আমর ইবনে আলীর (রঃ) সংগ্রেহ্যরত আতা (রঃ) হতে বণিত যে, তিনি او كصيب -এর অর্থ করেছেন المطر

উপরে উদ্রেখিত উদাহরণের ব্যাখ্যা প্রসংগৈ ইমাম আবা জাফর তারারী (রহ) বলেন, মনাফিকরা অন্তরে ক্ফেরী গোপন রেখে মাথে ইসলাম স্বীকার করতঃ আলোর অন্থেবণ করা এদের দ্ভীন্ত এই যে, অগ্নি প্রজ্জানকারীর তার প্রজ্জানত অগ্নির দারা আলোকিত করা। আর এ অগ্নির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলাহ এখানে উল্লেখ করেছেন। অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বিহিত অগ্নার দেরা বৃষ্টির মত, যা অন্ধার রাতে অন্ধারাছেন মেবপ্রে থেকে ববিতি হয়। আলাহ পাক এ সকল অনকারের কথাই এখানে উল্লেখ করেছেন।

এখানে এই দুইটে উদাহরণ সম্পর্কে यদি কেউ প্রশন উঠার যে, এই উনাহরণ দুইটি কি দুই শ্রেণীর মনোফিকদের জন্য, না এক শ্রেণীর মনোফিকদের জন্য ? যদি দৃষ্টি শ্রেণীর মনোফিকদের জন্য रिय़, छो रहा कि छोर्व गास्त रग़, किनेना و विश्वा) दादहर रह मस्तर माहि दाहा। واو अथारन वर्तेर दलाई इंड यहिंद नक्ष्या ( واد विकास क्ष्या क्ष्य উদাহরণের সাথে সংযুক্ত করে দিত। আর যদি এ উনাহরণ এক শ্রেণীর ম্নাফিকদের জন্য দেয়। হয়ে থাকে, তা হলে প্রশন দাঁড়ায় যে, পরবর্তীতে ,। (অথবা) এনে অন্য শ্রেণীর উল্লেখ করা হয় কি ভাবে ? অখচ এ কথা সঃবিদিত বৈ, যখন কোন বাকো া বাবহত হয় তখন তার অথ হয়, সংবাদ-দাতা যে বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে তাতি তার সংশয় ও সন্দেহী রয়েছে। ধরা যাক, যদি ফৌন্ আমার সাথে তোমার ভাই অথবা তোমার পিতা সাক্ষাত করেছে)। এখানে নি ১ চরই দুইে জনের মধ্যে যে কোন এক জন সাল্লাত করেছে। কিন্তু কে যে সাক্ষাত করেছে তা নিদি' ত করতে তার স্লেদ্হ হচ্ছে। অবশা এ বিষয়ে সে নি । সত যে, দু'জনের একজন অবশাই তার সাথে সাক্ষাত করেছি। আর আল্লাহ তাপালার ক্ষেত্রে এরপে সন্দেহজনক কথার সদপ্তর্ক কিছাতেই বৈধ হতে পারে না, অথবা যে বিষয়ে তিনি সংবাদ দিছেন সে বিষয়টি তিনি বিশ্মত হয়ে-ছেন বা তার অবগতির বাইরে রয়েছে এও হতে পারে না। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নকারী বে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে বিষয়টি প্রকৃতপকে সের্প নয়। বহুত ا (অথবা) যদিও কখনো কখনো সালেহের ক্লেরে ব্যবহৃত হয়, কিলু অনেক ক্লেরে 🚺 (এবং) অর্থ ও প্রকাশ করে থাকে। আর তা ব্যা যাবৈ ভার প্রেবিত্রী বাজ্যের দ্বারা অধবা পরবর্তী বাজ্যের সাহাযো। যেমন তাওবা ইবনলৈ হ্মাইর वर्देल एहन :

وتد زعمت لهاى بانى قاجر ب لشقسى ققاها او علمها فعورها

অথ': 'লারলা আমাকে ধারণা করেছে যে, আমি এক দ্বে'ত বাজিং আমার নিজের গ্রাথে' বা থেকে সে রক্ষা পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আছে তার দুব্ধুবিপনা'

এখানে এটা জানা কথা যে, তাওবা যা বলেছেন তাতে তার কোন সংলহ নেই। কিন্তু এখানে যখন । আনা হয়েছে তখন এ দারা সেরপে অথ'ই বোঝান হবে যা واو প্রকাশ করে থাকে, যদিও এটা وار বাবহার ক্রারই উপযাক্ত ছান্।

অনুর্পভাবে জারীর বলেছেন ঃ

''সে খিলাফাত লাভ করেছে এবং এছিল তার জনা নিজারিত। বৈরপে ম্সা (আ) তার প্রভার দরবারে গিয়েছিলেন যা ছিল তার জনো নিজারিত।''

অন্য আর এক কবি বলৈছেন্—

र्ज আরাতের অথ হবে اوکیدل سیب আর্ এরপে করা হরেছে ক্রআনকে সংক্ষিণ্ড ক্রার উদেশ্যে।

## আরাতের পরবর্তী অংশ

"তাতে রয়েছে ঘার অরকার, বজা ধর্নি ও বিদাঁও চমক। বজাধন্নিতে মৃত্যু ভয়ে ভারা তাদের কানে আগনেসমূহ প্রবেশ করার। আলাহ কাফেরদেরকে ঘিরে রয়েছেন। বিদায়ও চমক তাদের দ্থিত শাক্তি প্রায় কেড়ে নের। যথনই বিদায়ও আলোক ভাদের সামনে উভাসিত হয় তারা তথনই চলতে থাকে। আর যথন অরকারাছেল হয় তথন ভারা থমকে দাঁড়ায়।" এর ব্যাখ্যা প্রসক্তে হাম আবা কাফের ভাবারী (রহ) বলেন, এনিটি শব্দটি বহা বচন এক বচনে ইনিটি না একা-এর ব্যাখ্যায় আলিম্গণ বিভিল্ল মৃত পোষ্টা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এন্টা এক ফেরেশভার নাম যিনি মেঘ পরিচালনা করেন। এমতের প্রক্রাগণ হছেনেঃ

মইহাম্মাদ ইবনে মইসলাের (রঃ)অনা আর এক সংতে হয়রত মইজাহিদ (রঃ) থৈকৈ বণিতি থৈ, এক একজন ফেরেশতা, যিনি তার আওয়াজ দ্বারা মেগ প্রিচালনা করেন।

মাহীদ্মাদ ইবনে মাসালার (রঃ) অন্য আর এক সাটে হয়রত মাজাহিদ (রঃ) থৈকে অনা্সংপ রিওয়া। য়েত উন্ধাত হরেছে।

হ্যরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে তালহা আল ইয়ারবৃট (রঃ)-এর স্বেও হ্যরত মুজাহিদ (রঃ)থেকৈ অনুরুপ রিওয়ায়েত উদ্ভিত হ্যেছে।

হমরত ইয়াকা্ব ইবনৈ ইবরাহীম (রঃ)-এর স্থিত হ্যরত আবা সালেই (রঃ) থেকে বণি তি যে, এক ফেরেশতাকালের মধ্যে এমন একজন ফেরেশতা যিনি তাসবীহ পাঠে রত।

হযরত নাস্র ইবনে আব্দির রহমান আল-আওদীর (রঃ) স্ত্রে হ্যরত শাহ্র ইবনে হাওশাব (রঃ) থেকে বণিতি যে, তিনি বলেন, এএ এনন এক ফেরেশতা, যিনি মেঘদলো পরিচালনার দায়িতে নিয়েছিত। তিনি মেঘশ্লে সামনের দিকে তাড়িয়ে নেন, যেভাবে উট চালক তার উটকে সন্মর্থে তাড়িয়ে নের। তিনি তাসবীহ পাঠ করেন। যথনই এক খণ্ড মেঘের সাথে অন্য খন্ডের সংঘর্ষ হয় ত্র্রন তিনি গজে উঠেন। যথন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন তখন তার মুখ থেকে অগি বের হতে থাকে। এটাই সেই বজা যা তিনে মান দৈখতে পাতি।

হয়রত মিনজাব ইবনে হারিস (র:)-এর সাহে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণি'ত। তিনি বলৈন, الدرعيد এমন এক ফেরেশ্তার নাম, যার চিংকারধ্বনি তোমরা শ্নেতে পাও।

হধঁরত আহমাদ ইবনে ইসহাক আহওয়াজীর (রঃ) স্ত্রে হয়রত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকৈ বণিতি ধে, তিনি বলেন, عرف باروند, এমন এক ফেরেশতা যিনি তাসবীহ ও তাকবীর ধর্নি দারা মেঘ পরিচালনা করেন।

হয়রত হাসান ইবনে মাহান্মার্গ (রঃ)-এর সারে হয়রত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, الرعد এক ফেরেশতার নাম, তার এই গর্জানই হচ্ছে তার তাসবহি, আর ধ্যন্ মেঘের প্রতি সে গর্জনি তীর হয় তথন মেঘের সালে সংঘর্ষ হয়, তা থেকে বিকট শ্বন্সমাহ বের হয়।

হ্ষরত হাসান-এর স্তেহ্যর্ত ইবনে আক্ষাস (রঃ) থেকে বণিতি যে, الدرعد একজন ফেরেশতা বিনি তাসবীহ পাঠের সাহাথ্যে গেঘ তাড়িয়ে নেন, যেননি ভাবে উট্চালক তার কারাভী সঙ্গীত দারা উট্তাড়িয়ে থাকে।

হ্যরত হাসান ইবনে মহোদনানের (রঃ) সাতে হ্যরত মাজাহিদ (রঃ) থেকে ধ্রিতি যে, তিনি বলেন্
الرعد একজন ফেরেশতা যিনি মেঘ পরিচালনা করেন।

ছ্যরত আহমান ইবনে ইসহাকের (রঃ) স্তে হ্যরত ইকরামা (রঃ) হতে বিণ্তি, الـرعد মিধ্যে অব্স্থানকারী এক ফেরেশতা। তিনি নেঘ একতিত করেন যেম্নি ভাবে রাধাল তার উটসমূহ একতিত বিন্

হ্যরত বিশ্বে (রঃ) এর স্তে হ্যরত কাতাদা (রঃ) থেকে বণিতি, ১-৮, হল মহান আল্লাহ্র এক প্রকার স্ভিট, তিনি আল্লাহ্র নিদেশি গালনকারী ও অনুগত।

হ্যরত কাসিম ইবনে হাসানের (রঃ) সাতে হ্যরত ইকরামা (রঃ) থেকে বণিত الحرف الاتخابة المرفدة হ্যরত কাসিম বংড খণ্ড মেঘসমা্হকে নিদেশি দেন, তারপর সেগালিকে মিলিয়ে দেন, আর ঐ শব্দ হছে তাঁর তাস্বীহ পাঠ।

হ্যরত কাসিমের (বঃ) সংগ্রে হ্যরত মাজাহিব (বঃ) থেকে বণিতি, الرعد একজন হেরেশ্চা। হ্যরত মাসালার (বঃ) সংগ্রে হ্যরত সালিম (বঃ) অথবা জন্য রাবী থেকে বণিতি। হ্যরত আলী ইবনে আবী তালিব (বা) বলেন, المرعد একলন কেরেশ্চা। হ্যরত মাসালার (বঃ) সংগ্রে হ্যরত ইবনে আব্বাসের (বঃ) মাওলা হ্যরত মাসালা হ্যরত মানা হ্যরত আবলে খাল্পের (বঃ) মাওলা হ্যরত মাসাল ইবনে সালিম আবি, জাহ্বাম (বঃ) বর্ণনা করেন, হ্যরত আবলে খাল্পের (বঃ) নিকট হ্যরত ইবনে আব্বাস (বঃ) সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠান যে, الرعد হ্যুতে একজন কেরেশ্ডা।

হযরত মনোলার (রঃ) সহতে ইযরত ইকরামা (রঃ) হতে বণ্ডি, رعدد, একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘ হাঁকিয়ে নেন্ যেভাবে রাখাল উট হাকিয়ে নেয়।

হ্যরত সাদ ইবনে আবদিলাহর (রঃ) সাতে হ্যরত ইক্রামা (রঃ) হতে বিদ্তি যে, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রঃ) যথন মেঘের গর্জন শান্তেন তথন বলতেন الدنى مرجعان الدنى مرجعان الدنى مرجعان المائي المائية ক্রলেন)। তিনি আরো বলতেন যে, مراد একজন ফেরেশতা, তিনি মেঘকে চিংকার ধরনি দের।

অপর এক দলের মতে ১-৭, হচ্ছে বায়, যা মেঘের নুচি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উপরে উঠে। আর তাথিকেই এ শব্দ উৎপল্ল হয়।

এ মতের প্রবক্তাগণ হচ্ছেন্—

আহমান ইবনে ইনহাকের (রঃ) স্তে আব্ কাছীর (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি একদা আব্লে খ্লেপের নিকট ছিলাম, তথন হয়রত ইবনে আগবাসের (রঃ) এক দতে আব্লি খ্লেপের নিকট লিখিত একটি পত্র নিয়ে তথার আগমন করে। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল—আপনি আমার নিকট নংশকে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছেন, জেনে রাখ্ন ১-০, হচ্ছে বায়ে।

্ট্রকাহীম ইবনে আবদিলাহর সংতে ফ্রোত বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আর্বাস (রঃ)-এর নিকট জাব্দ খ্লদ عرصد সম্পর্কে লিখিতভাবে ফানতে চাইলে তিনি বলেন. وعد হচ্ছে বায়;।

ইমাম আবঃ জাফর ভাবারী (রঃ) বলেন, وعدر -এর অর্থ যুদি হধ্রত ইবনে আব্বাস (রঃ) ও হ্যরত মহুজাহিদ (রঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধরা হয় তবে আয়াতের অর্থ হবে من السماء فيه المعادية বর্ষ'গম্খের ঘন মেঘ যাতে রয়েছে অন্ধকার ও রা'ন নামক ফেরেশতার ধর্নি) কেননা رصد যদি ফেরেশতা হন যিনি মেঘ পরিচালনা করেন তাহলে তিনি صيب (ব্লিট)-এর মধ্যে থাকতে পারেন না, কেননা ক্রেন হচ্ছে তা, যা নেঘ হতে গলিত হয়ে পতিত হয়। আর وهـد থাকে শ্ন্য আকাশে যেখান থেকে তিনি মেঘ পুরিচালনা করেন। অন্যথায় যদি তিনি বৃণ্টির মধ্যে থেকে গমনগেমন করতেন তাহলে তার শবন শুনাত যেত না এবং তখন এতে কারো ভীত হওয়ার কিছা থাকত না। কেননা কথিত আছে, ব্ণিটর প্রতি ফোটার সঙ্গে একজন করে ফেরেশতা থাকেন। স্বতরাং এন্স নামক ফেরেশতা যদি মেঘের সাথে থাকেন, ফলে ওরি শুৰ্বত প্ৰতুত নাহয়, তখন কারোর জনো ভয়ের কারণ থাকে না। তিনি ঐ সব ফেরেশ-ভাদের চেয়ে কোন ব্যতিজন হবেন না যারা ব্ভিটর জোটার সাথে ধ্রার ব্কে নেমে আসেন। অতএব, ব্যুঝা গেল, বিষয়টি ঘদি উপরে উল্লেখিত হ্যরত ইবনে আব্বাদের (র:) মতের ব্যাখ্যান্যায়ী গ্রহণ করা হয় তবে আয়াতটির অর্থ হবে السماء أليه ظلمات স্বহণ করা হয় তবে আয়াতটির অর্থ ্ত্রথবা তাদের উদাহরণ এমন বৃণ্ডিট ধারার ন্যায় যা আকাশ থেকে পতিত হয়, যার وصوت رعدد মধ্যে থাকে আরকার ও রা'দ ফেরেশতার আওয়াজ)। যদি رعد এর অর্থ তাই ধরা হয় যা হ্যরত ইবনে আন্বাস (রঃ) বলেছেন, এবং এও ব্রো গেল যে, রা'দের নাম যথন শান্দিক ভাবে উল্লেখ্ করী হয়েছে, তথ্ন এর হারা উক্ত আয়াতের মর্ম ব্যুঝার জনো موت (আওয়াজ)-এর উল্লেখ নিগ্প্রয়োজন।

জার যদি رعد এই অায়াভাংশে কোন কিছাই বাদ পড়ে না। কেননা তখন বাকাটির অর্থ হবে ورعد এ ورعد ( তার মধ্যে থাকে অন্ধলার ও রা'দ বায়্ ) যার বৈশিট আমরা ইভিপ্তৈর্থ উল্লেখ করেছি।

برق برق (বারক্)-এর অথিসম্পরিক তফসীর বিশেষজ্ঞান বিভিন্ন মতা পোষ্ট্র করেছিন। তংসাদ্বদ্ধে করেকজনের মত হলো, যা মাতার ইবনে মহোদ্মান আদ-দাব্দী বিভিন্ন সংগ্রেহ্যক্ত আলী (রা) থেকে ব্রুনা করেছেন যে, ورق (বারক) ফেরেশ্ভাদের কোড়া।

্জাহ্মাদ্ ইবনে ইসহাকের সংক্রেভ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বণ্ডিত, বারক হচ্ছে কৈরেঁশ তাদের হাতের কোড়া, যা দিয়ে তাঁরা মেঘ তাড়ান।

হ্যরুত মুসালার (রঃ) সংহে হ্যরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বণিতি হৈ, রা'দ্ হলো ফৈরেণ্ডা আর বারক হলো লোহার কোড়া ঘারা মেঘে আঘাত করা।

অন্য করেকজনের মতে বারক ইচ্ছে ন্রের তৈরী চাবকে, ফেরেশতা তা দারা মেদ তাড়ান।
মিনজাব ইবনে হার্ছ—এর সাবে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এইরপে বণিতি হ্রেছে।
অপর ক্ষেকজন বলেছেন, বারক হচ্ছি পানি। এ মত পোষণকারীগণ হড়েন ঃ

আইমাদ ইবনে ইসহাক আল-আহওয়াজীর সারে আবা কাছীর বর্ণনা করেন যে, আমি একবার আবাল খালদের নিকট উপস্থিত ছিলান। ঐ সময় হ্যরত ইবনে আন্বাসের (রাঃ) এক দতে আবাল খালদের নিকট লিখিত একটি চিঠিসহ আগমন করে। তিনি উত্তরে আবাল খালদের নিকট লেখেন, আপনি আমার নিকট বারক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, মনে রাখান বারক হচ্ছে পানি।

ইবরাহীন ইবনৈ আবিদিল্লাহার সাতে আল জারাত বর্ণনা করেন, আবাল খালদ হয়রত ইবনে আবাসের (রাঃ) নিকট বার্ক সংপকে জানতে চাইলে তিনি পত্র মার্কর উত্তর দেন, বার্ক হলো পানি। ইবনে হামীদ এর সাতে বসরার জনৈক অধিবাসী কিরাআত বিশেষক্র বর্ণনা করেন যে, হাজার-এর অধিবাসী আবাল খালদ নামক জনৈক ব্যক্তি হয়রত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট বার্ক সংপকে জানতে চাইলৈ তিনি চিঠির মাধ্যমে তাকে উত্তর দেন যে, আপনি আমার নিকট বার্ক সংশকে জানার জন্য পত্র লিখেছেন, বার্ক হলো এক প্রকার পানি।

অন্য এক দল বলৈছেন, বারক হলো ফেরেশতার জ্যোতি (এ.১১ مصر মহোম্মাদ ইবনে বাশ্পার-এর সাত্তে হযরত মহুজাহিদ (রাঃ) বলেন, বার্ক হল ফেরেশতাদের জ্যোতি ট

হযরত মুসারার (রঃ) সুরে মুহান্মার ইবনে মুসলিম আত-তারিফী (ুঃএ৬) বলেন, আমি জানতি পেরেছি যে, বার্ক একজন ফেরেশতা, তার ৪টা মুখ – একটা মুখ মানুষের, একটা গরুর, একটা শক্রের এবং একটা সিংহের। যথন তিনি তার জানা দিয়ে আলোক বিচ্ছ্রিত করেন, তখনই হয় বারক্ট

হ্যরত কাসিনের (রঃ) স্টের হ্যরত শ্বোইব আল-জ্বাই (রঃ) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবৈ আছি যে, কৃতিপয় ফেরেশতা আরশ বহন করে আছেন। এদের প্রত্যেকের একটি করে মান্যের চেহারা, একটি গর্ব চেহারা ও একটি সিংহের চেহারা আছে। এসব ফেরেশতা যথনী তাদের ভানাসমূহ নাড়া দৈনি তথন তাই হয় বারক।

छेगारेगा। देवान वाविष्ट हाले व वतन :

رجل او تدور قدمت رجل بمدائمه سه والمنسر لللخرى ولديث مرصد

"একজন মান্ত্র ও একটি বাড় তার ভান পারের নীতে এবং একটি শকুন ও একটি সিংহ অপরটির জনো পাহারায় নিষ্তুত।"

ি ইয়িরত হরসাইন ইবনে মরহাশ্মাদের (রঃ) সংগ্রৈ হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বণ্ডিত্যে, বারক হচ্ছে ফেরেশতা।

হযরত কাসিমের (রঃ) স্টে হযরত ইবনে জ্রাইজ (রঃ) বলেন, الصواءـى। ফেরেশ্ভার নাম। তিনি কোড়া খারা মেঘমালায় আঘাত করেন, যথায় ইচ্ছা করেন উঁহা হতে বর্ষণ করেন। ﴿﴿

ইমান আবি, জাফর তাবারী (রহ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হযরত ইবনে জাবাস (রা) ও হযরত ম্জাহিদ (রহ) যৈ মতামত পেশ করেছেন সেগ্লির একই অর্থ এবং তা এভাবে হযরত আলী (রা) যে কোড়ার করা বলেছেন প্রকৃত পক্ষে ওটাই বার্ক। তা ন্রের তৈরী চাব্ক, যা দারা ফেরেশতা মেঘমালা তাড়ান, যেনন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আর তথন ফেরেশতা কর্তৃক মেঘমালা তাড়ানোর অর্থ হবে তার দ্বারা মেঘমালা আলোকিত হওয়া। কেননা আরবদের নিকট তার মাল ব্যবহার হচ্ছে চামড়া দিয়া তলোয়ার বাধানো, অতঃপর একে সেসব জিনিসের ক্ষেত্তে ব্যবহার করা হয় যা চামড়ার সাথে সংযুক্ত থাকে, যুক্তের জিনিসে হোক যা অনা কিছুতে। ছালাবা গোতের কবি আশা করেকজন বালিকার প্রশংসায় বারা আলংকার নিয়ে প্রেলছিল এবং তা চামড়ার বাধাছিল —বলেছেন ঃ

''বখন তারা অবতরণু করল তাদের সাথীদের নিক্ট এবং তাদের ব্যুদ্ধিতি থ্লিতে যা ছিল তা অতি উজ্জানে ছিল।''

এ থেকেই বলা হয় المهم، مصل হধরত মাজাহিদের (রঃ) বস্তব্য طلب এর ব্যাথ্যা হচ্ছে যথন ফেরেশতা মেঘমালা আলোফিত না করে বরং প্রকৃত পক্ষে রাশই তা আলকোজ্জন করে। ماعتب অর্থ বর্ণনাকালে আমরা এর আলোচনা করে এসেছি যা শাহর ইংনে হাওশাব ব্লেছেন।

্ **আয়াতের ব্যাখ্যা:** তাফ্দীরকারগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন্। হ্যরত ইবনে আখ্যাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক মত বণিতি হয়েছে:

একঃ মহোম্মাদ ইবনে হ্মোট্য়েদ (রহ)-এর সহুৱৈ হযরত ইবনে আল্বাস (রা) থেকে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাথায়ে বণি<sup>ত</sup>ত⊶

অথিং তারা তাদের অন্তরের কুফরীর অন্ধনার এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধের দরনে মৃত্যুভর ও তোমাদের প্রতি ভয়ের কারণে ঐ ব্যক্তির অবভার নার হয়েছে—হব ব্লিটর ঘোর অন্ধনারে পতিত্ হয়েছে। স্তরাং গজনের সময় দৈ মৃত্যু ভয়ে আঙ্গলেগ্লি দ্বই কানে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। ক্রিটো স্তরাং গজনের সময় দৈ মৃত্যু ভয়ে আঙ্গলেগ্লি দ্বই কানে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। শুনি বিরাজি প্রায় কেন্ডে নের, অর্থাং সত্যের অনুষ্ঠান করিছে নের, অর্থাং সত্যের অনুষ্ঠান করিছে নের, অর্থাং সত্যের অনুষ্ঠান করিছে নের। শুনি বিনাল বিরাজিল হয়, তারা তথনই পথ চলতে থাকে এবং খ্যন অন্ধনীর জিলাভাল হয়, তথন তারা থমকে দাড়ায়। অর্থাং সত্য পথ কোন্টি তা ভারা উত্তর্ম ভাবেই চিনে এবং সে সংপর্কে আলোচনাও করে। স্তর্গাং সভার প্রকে কথা বলার স্বর্গান ভারা স্থিক পথে স্ক্রিট তারারপর ভখন সে স্থান তারা করে এবং সত্য থেকে বিচ্ছাত হয়ে কুফ্রীর বিত্রক করে পড়ে, তখন ভারা উন্দেশ্ত পথিকের নাায় দাড়িয়ে থাকে।

্দাই: আলাতের অন্য ব্যাথ্য যা মুসা ইবনে হাজ্নের একটিথক সাতে হ্যর্জ ইবনে আম্বাস (রা) ও হ্যুরত ইবনে মাস্ট্র (রা) সহ করেকজন সাহাবী থেকে বলিভি হ্যেত্

ধে, সায়ির ( سبب ) ও রাতার (১৮০) মনীনার দাই সানাফিকের নাম। তারা ইবরত রসলের্লাই (স)-এর নিকট হতে পালিয়ে (মককার) নাশ্রিকদের নিকট চলে ধার। প্রিমধ্যে সেই ব্রিটতে পতিত হয় যে সম্পর্কে আল্লাহ পার্ক উল্লেখ করেছেন যে, তাতে রয়েছে তুমলপ্র্জনিক স্থানি ও বিদ্যাতালোক। অতঃপর যথনই পর্জনের লগ্র বিদ্যাৎ চমকিয়ে তাদেরকে আলোকত করত, তখনই তারা কানে আলাক দিত এই আশংকার যে, বজা তাদের কানের ছিন্ন দিয়ে প্রবেশ করে মাতা ঘটাতে পারে। যখন বিদ্যাৎ চমকে উঠে তখনই তারা সে আলোর পথ ১চলত থাকে।

আর যথন বিদারে না চমকায় তথন তারা কিছাই নেথতে পার না, পরিণামে তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর তারা বলতে থাকে, হার! যদি সকাল প্যতি কোন প্রকার বৈ তে যাই, তা হলে মহোম্মানের নিকট হাযির হয়ে তার হাতে হাত রেখে আমসনপ্র করব! তারপর প্রভাত হল। ভারা উভয়ে হয়রত মহোম্মাদ (স)-এর দরবারে হায়ির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ও তার হাতে হাত রেখে আত্মসমপণ করে এবং অতি উত্তমর্পে ইসলামী জীবন যাপন করে। আল্লাহ পাক এখানে এই দুই বাইরের মুনাফিক ঘারা মদীনায় অবস্থানরত মুনাফিকদের উদাহরণ দিয়েছেন। মুনাফিকদের অভ্যাস ছিল, যখন তারা নবী করীম (স)-এর মজলিসে উপস্থিত হত, তখন তাঁর কথা না শ্নার জন্যে কানে আল্লে দিয়ে রাখত, এ ভয়ে যে, ভাদের সংগকে কোন আয়াত নাধিল হল না কি, বা তারা কোন বিষয়ে আলোচনা করলৈ সে কারণে তানের হত্যা করা হতে পারে। বেননি ভাবে কানে আঙ্গলে নির্বে রাথত ঐ দুটে বহিরগেত মনোফিক। বিদ্যাতালোক যথনই তাদের সন্মাথে উত্তাসিত হর, তারা তথনই পথ চলতে থাকে, অথাং যথন তাবের ধন-সম্পর বৃদ্ধি পার, সভানাদি জন্ম হয় এবং গানীমাত বা ষাদ্ধলার সম্পদ অথবা বিয়ে লাভ করে, তখন তারা এ পথেই চলতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, নিশ্চরই মাহাম্মাদ (স)-এর দীন সভাদীন। সাভেরাং ভারা এ দীনের উপরই স্থির থাকত, বেমনি ভাবে ঐ দাই শ্লোফিক পথ চলত যথন বিনাং তাদেরকে আলকোন্তল করত। আর বখন অনকারাছেল হয় তথন তারা থমকিয়ে দাঁড়ায় অথাং যথন তাদের সম্পদ ধরংস হয়ে যায়, কন্যা সন্তান জন্ম হয় এবং বিপদ-মন্দিবতৈ ঘিরে নেয়, তথন তারা বলে, এই সব বিপর্যায় নেনে এসেছে মাহাম্মান (স)-এর দীনের কার্ণৌ। সাত্রাং তখন তারা প্রবরার কুফরের দিকে প্রত্যাবতনি করে, বেমনি ভাবে দাঁডিয়ে থাকত ঐ দুই মুনাফিক যখন বিদ্যাং ভাদেরকে অন্ধকারে ফেলে দিত।

তিনঃ মাহাদ্মান ইবনৈ লা'ন-এর দাতে হয়রত ইবনে আন্বাদ (রা) থেকে বণিতি আহে যে, الكشيب (বানান্দ করে করে প্রান্ধি করে বানান্দ করে তানের কিবট আল্লাহের শেব পর্যন্ত্রী এটি মানাফিকনের ঐ আলোর উপাহরণ বা তারা লাভ করে তানের নিকট আল্লাহ্র যে গ্রন্থ আহে তার বিষয়বস্থু সম্পর্কে মোখিক আলোচনা দারা ও লোক দেখন আমল দারা। এরপরে যখন দে নিলানে থাকে তখন ঠিক এর বিপরীত আমল করে! সাতেরাং সে তখন অন্ধানের আজ্লন হরে যার, যতক্ষণ সে এই অবস্থায় থাকে। এখানে অন্ধান হলো পথজ্ঞতা এবং বিনাং হলো ইয়ান। আর এ মানাফিকরা হচ্ছে আইকৌ কিতাব। ক্রিন্তি নিলান্ত্র তাবং তারা ধধন অন্ধানাজ্লন হরে পড়ে—এ সেই ব্যক্তি যৈ সত্তার একটি প্রান্ত ধরেছে কিন্তু তা সে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না।

চার: হয়রত মন্দালার (রঃ) সাত্রে হয়রত ইবনে আব্যাস (রা) থেকে বলিতি : الكهبيب من السماء ব্লিট, পবিত্র কুর আনে এর বারা উনাহরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তাতে রয়েছে অন্ধলর, অথিং পরীক্ষা এবং গল্পনি অর্থাং ভীতি ও বিদ্যাং চমক যেন তালের দ্লিট শক্তি কেড়ে নেয়। অর্থাং পবিত্র কুর আনের সান্দেশত আয়াত যেন মনাফিকদের গোপন বিষয়সমাহ প্রকাশ করে দেয়, যথনই বিন্যুতালোক তালের সন্মুখে উত্তাসিত হয় তারা ত্রানই পথ চলতে থাকে, অর্থাং যথনই মনোফিক্রা ইসলামের সাহাযো সন্মান প্রাপ্ত হয়, তথনই তারা প্রশাতি লাভ করে, আয় যিন ইসলামের বারা তারা কোন বিপদের সন্মুখীন হয়, তথন বলে চল, কুফরের দিকে প্রত্যাবতন করি। তিনি বলেন, আর যথন অন্ধলাক্স হয় তথন তারা থমিকিরে দাঁড়ায় এ আয়াতটি নিন্মোক্ত আয়াতের সঙ্গে সাদ্শাপ্লি যথা:—

আরাতের শেষ পর্যপ্ত, অ্থাং মান্বের মধ্যে কেউ কেউ আলাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার মধ্যে যদি তাতে তার মঙ্গল লাভ হয়, তবে তার তিত্ত প্রশান্তি লাভ করে, আর যদি কোন বিপ্যার ঘটে, তবে সে তার প্রাবাধার ফিরে যায় (স্বাহন্দ : ১১)।

অতঃপর সকল তাফসীরকারগণ ইবনে আন্বাস (রা) থেকে ধণিতি মতভেদের মধ্যে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। স্তরাং মাহান্মাদ ইবনে আমর আল-বাহিলীর সাতে মাজাহিদ (রহ) বলেন, বিদ্যাতের চমক ও অন্ধলার উপরোক্ত উদাহরণেরই অনারাপা

মছোলাহ (রহ)-এর স্ত্রেও মুজাহিদ (রহ) থেকে জান্রপুপ কথাই বণি তি হরেছে। আমর ইবনে আলীর স্ত্রেও মুজাহিদ (রহ) থেকে একইর্প বণি তি হরেছে।

বিশ্বে ইবনে মাআজ (রহ)-এর স্তে কাতাদা (রঃ) থেকে বণিত والد و برق হিন্দু বিশ্বে ধারেক বিশ্ব হিন্দু বিশ্বে ধারেক বার্ছির নান্ত কার্ছির বিশ্বে কার্ছির নান্ত কার্ছির মান্ত বলা হয়েছে, মনোফিকরা যথন ইসলামের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রজ্লেতা দেখতে পেত, তখন মনুসলমানদের বলত—আমরা তোমাদের সাথেই আছি এবং আমরা তো ভোমাদের দলেরই অভভ্তেতি আর যথন তাদের উপর কোন বিপদ আসত ও কঠিন অবস্থার সম্ম্থীন হত, যদিও আলাহ তাআলার পক্ষ থেকেই এসে থাকে, তখন তারা তা থেকে কেটে পড়ত, বিপদে ধৈষ্ধ ধারণ করত না এবং তার প্রস্কারকে কোন গা্রুছ দিত না ও তার ফলাফলেরও কোন আশা করত না।

হাসান ইবনে ইয়াহ ইয়ার সাতে কাতাদা (রহ) থেকে বণিত, তিনি এ০০ প্র-১৯০০ প্রসাসে বলেন, এখানে এমন এক সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের মাতৃত্তর এত অধিক বে, কোন কিছা কানে শানা মাতই তারা সন্দেহ করত, হায়! এই বাঝি আমাদের ধ্বংস নেমে এলো। আলাহ পাক কাফেরদের পরিবেটন করে আছেন। অতঃপর তাদের আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, ৯০০ বিলাল বিলাল বিলাল কাদের দালি কিছা কেনে কিছা বিলাল কাদের দালি কিছা কিন্তু কিন্

ছেরে যায় তখন তারা থমকে দাঁডিয়ে থাকে। এরপর আল্লাহ পাক তাদের কান ও চোথ সম্প্রেক বলেছেন. যার সাহায়ে তারা লোক সমাজে জীবন যাপন করে ক্রিন্ন নান ক্রিন্ন করে তার বিদ্যালয় তারা লোক সমাজে জীবন যাপন করে ক্রিন্ন নান ক্রিন্ন করে তার বিদ্যালয় বালি বিদ্যালয় বিহিত্ত করতেন। ইমাম আব্ লাফর তাবারী (রহ) বলেন, ক্যাসমের স্তে দাহ্হাক ইবনে ম্লাহিম ভানিট বিন্ন ক্রিন্ন ক্রেন্ন ক্রিন্ন ক্রেন্ন ক্রিন্ন ক্রেন্ন ক্রিন্ন ক্রিন্ন ক্রিন্ন ক্রিন্ন ক্রিন্ন ক্রিন্ন ক্রিন্ন ক্রেন্ন ক্রিন্ন ক্রেন্ন ক্রি

ইউনুসে (রহ)-এর সারে আবদার রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বণিত। তিনি الله المهاء বনে বারেদ (রহ) হতে বণিত। তিনি اله الهاء الهاء হতে হতে হতে হতে শিল্প সার করে পাঠ করে বলেন, এটিও মানাফিকদের আরেকিটি দ্ভটান্ত। আল্লাহ পাক মানাফিকদের সম্পর্কে তা বর্ণনা করেছেন। তারা ইসলাম থেকে আলো পেত যেমনি ভাবে এ বাজি বিদ্যুতের চম্ক থেকে আলো পার।

কাসিমের সংবে ইবনে জারাইজ (রহ) বলেন, এ প্থিবীর যে কোন শব্দ মানাফিকের কানে প্রবেশ করে, সে মনে করে যে, এ কথা বাঝি তাকে উদ্দেশা করেই বলা হচ্ছে। মাতৃা তার নিকট তাতি ভাতিপ্রদ এবং আলাহার সমস্ত স্থিতির মধো মানাফিকই মাতৃত্বে সবচেয়ে বেশী ভার করে বেমন তারা ব্যন্কোন শানা মর্লানে ব্লিউতে পতিত হয় তথন বজেরে ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালায়।

আমর ইবনে আলী (রহ)-এর স্তে আতা' (রহ) হতে বণিণ্ড আছে ষ্,ে তিনি

এর ব্যাখা। প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি কাফিরদের জন্য একটি উপমা।

আর এ সকল মতামত ও বক্তব্য যা আমরা তাঁদের থেকে উল্লেখ করেছি, যদিও এ সকল মতামতে ব্যবহৃত শুক্সম্হের মধ্যে কিছ্টা পার্থকা ও বিভিন্নতা রয়েছে, কিছু সেগালো অথের দিক হতে নিকটভ্রম। কেননা এসকল মতের প্রত্যেকটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তা'আলা মনাফিকের বাহিংক ঈমানকে ক্রুক্ত বা বর্ষণমা্থর ঘন মেঘরাপে উপমা দিয়েছেন। আর তাতে যে অন্ধকার রয়েছে, তাকে তার গোমরাহী বলে উপমা দান করেছেন। আর তাতে বিদ্যুতের যে আলো রয়েছে, তাকে তার ঈমানের জ্যোতি হিসেবে উপমা দান করেছেন, কানে আঙ্গাল দিয়ে রাখার মাধ্যমে বজ্যধনি হতে তার রক্ষা করাকে তার অন্তরের দাবলতা ও আলাহার শান্তি তাকে বিরে ধরার ভয়ে তার হৃদয়ের জালার উপমা দিয়েছেন। বিদ্যুতের ঝলকানির মধ্যে তার পথ চলাকে তার ঈমানের আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপমা দান করেছেন। তার অন্তর্যের দাতিয়ের থাকাতে তার গোমরাহীর মধ্যে অন্তির থাকা ও বিপথগামীতার অবস্থান করার উপমা দান করেছেন।

বিষয়তি বৈহেতু তদ্বপুষ্ঠ যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, স্বৃতরাং একণে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, ম্বাফিকরা রস্বৃত্তলাহ (স) ও ম্বিমন্দেরকে সন্বোধন করে মৌখিকভাবে বলে, আম্রা আলাহ তা'আলা, পরকাল, ম্বান্ম্বাদ (স্) ও তিনি যা আনম্ব করেছেন, তংপ্রতি ঈমান এনেছি। এবারা দ্বিন্রায় তার। ম্বিন্রবৃণে সাবাস্ত হয়েছে। অবচ তারা তাদের মুখে বা প্রকাশ করেছে তা প্রকাশ করা সম্বেও আল্লাহ তা'আলা, তার রস্ক (স), আল্লাহ তা'আসার পক্ষ হতে তিনি যা' নিয়ে আগমন করেছেন তা' এবং পরকালের প্রতি মিথ্যারোপকারী। কারণ তারা মুখে যা প্রকাশ করে, অন্তরে তার বিপরীত আকীদা পোষণ করে। তারা যে পথল্রুতারে উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তদ্বিয়ে তাদের অকম ও মুখ'তার কারণে তারা উপলিক করতে পারে না বে, বে দু'টি বস্তু তাদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে, তুমধ্যে কোনটি হেদায়াত বা সমুপথ ? তা কি সে কৃষরীর মধ্যে নিহিত, যার উপর তারা মহান্মাদ (স)-কে ইসলামী শরীআত সহ তাদের নিকট প্রেরণ করার প্রের্থ প্রতিষ্ঠিত ছিল, না সেই শরীআতের মধ্যে নিহিত যা সহ মহান্মাদ (স) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগমন করেছেন। সম্তরাং তারা মহান্মাদ (স)-এর ম্বারক ধ্বানে তাদেরকে সত্রুক করনের দ্বারা ভীত সন্তর্জ, আবার তারা তাদের এ বিহ তার সংগ্রে বিহ তার সংগ্রে বিহ তার বিহ তার বিহ তার সংগ্রে বিহ তার সংগ্রে বিহ তার বিহ তার

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অনন্তর আলাহ তা'আলা তাদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।" তাদের এ আলো অদেব্যুণ করার উদাহরণ সেই ব্লিটপাতের অন্রন্প যা গাড় কাল মেদমালার অন্ধার রম্বনীতে ভেসে বেড়ায়, যার পাশাপাশি বজাধন্নি উত্থিত হয়, তার কিনারার ভীষণ চমক বিশিষ্ট ও অতাধিক ভয়ণ্কর বিদ্যুৎ বিক্তিপ্ত হয়। নুন্দি নুন্দি নুন্দি নুন্দি নুন্দি নুন্দি করে জ্যোতি হয়ণ করার উপক্রম করে, আর তার আলোর তীরতা ও আলোক রিশ্ব চক্ত্রে দ্লিটহীন করে তোলে।" তা থেকে বজাপাতের অগ্নিপিছসম্হ নিশ্বে নিজেপিত হয় যার মারাথক ভয়াবহতায় আত্যাসমূহ অন্তির বিলান হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে।

স্তেরাং বর্ষণমুখর ঘন মেধ হলে। মুনাফিকগণ বাহ্যতঃ তাদের ধ্বানে দ্বীকারোতি ও আছা পোষণ করা ইত্যাদি যা প্রকাশ করে তার উদাহরণ। আর যে অহকারসমূহ তাতে নিহিত রয়েছে, তা হলো তারা অভরে সংশহ-সংশব্ধ, মিথ্যারোপ ও আজিক ব্যাধি ইত্যাদি যা গোপন রাথে সেই অককারসমূহ। জার বজাধানি ও মেঘ গজন ছলো আলাহ্র কুরআন ও ভার রস্ল (স)-এর ম্বার্ক য্যানে তার কিতাব কুরআন মজীদের আয়তেসম্হের মাধামে সতকী-করণ হড়ে তারা বে ভয়-ভীতির উপর প্রতিণ্ঠিত আছে তার উদাহরণ—যা তানের উপর ইহ ধগতে কিংবা পরকালে আপত্তিত হবে। যদিও ভারা এ প্রসঙ্গে সন্দিহান বে, তা কি সংবটিত হবে, নাহবে না? এর জন্য কি বাল্ডব্ডা রয়েছৈ, না তা মিখ্যা ও বাতিল ৷ বহুতঃ ভারা তা বাস্তব হওয়ার ভয়ে তাদের নিজেদের উপর ধ্যুসে ও শাস্তি অবতীণ হওয়ার আশ্কোর হয়রত মাহাম্মাদ (স) যা নিয়ে জাগমন করেছেন, মৌথিকভাবে তা প্রীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে जा व्यक्त वीहाद टिक्टो करत। जात वह हत्ना जालाह जा'जानात वानी معملون اصا بنعهم لي ا ذا لهم الله عليه المالية الم "বজ্য ধর্ণিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করে—" من العبواعـ ق حـدر الـموت এর ব্যাখ্যা। ইহার অর্থ হচ্ছে এই যে আপোহ তা আলাতার কিতাব কুরআন মজীদেও তার রম্ল (ম)-এর ম্বারক ঘবানে তাদের বিরুদ্ধে যে সতক'বাণী উচ্চারণ করেছেন, বাহ্যিক ম্বীকারোক্তি ইত্যাদি যা ভারা মৌধিকভাবে প্রকাশ করে থাকে, তার মাধামে তারা তা থেকে বাঁচার চেট্টা করে। বেমন, মেঘ গঞ্জনি হতে ভয় পোধ্বকারী ব্যক্তি নিজ আত্মা সম্পক্তে তা হতে ভয় করতঃ তার কণ্রিয় বন্ধ করা ও তাতে অঙ্গলি স্থাপন করার মাধ্যমে বাঁচতে চেণ্টা করে :

আর আমরা ইতিপ্বের্ণ যে হাণীছটি উল্লেখ করেছি. যা ইবনে মাসউদ (রা) ও ইবনে আবাস (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে তার। উভয়ে বলতেন, মনোফকগণ ধখন রস্ল্লাহ (স) এর মজলিসে উপন্থিত হতো, তখন তারা রস্ল্লাহা (স)-এর বাণী শ্রণ করা হতে তাদের কানে অঙ্গলিসমূহ প্রবিণ্ট করতো। এভরে যে, তাদের প্রসঙ্গে কিছ্ অবতীর্ণ হবে, কিণ্বা কোন কিছ্রে মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দান করা হবে, আর তাদেরকে হত্যা করা হবে। যদি হাণীছটি সহীহ হয়, যা আমি সহীহ বলে মনে করি না, যেহেতু আমি এর সনদ সম্পর্কে সন্দিহান—তবে বক্তবা তাই বা তাদের হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যদি হাণীছটি সহীহ না হয়, তবে আয়াতের উক্তম ব্যাখ্যা তাই বা আমরা ব্যাখ্যা করেছি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মনোফিকদের সম্পর্কে আলোচনার শ্রেত্তই আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তায়া তাদের উক্তি ''আমরা আলাহ তা'আলা, ও পরকালের প্রতি স্থান এনেছি'' দারা আলাহ তা'আলা, তার রস্লে (স) ও মন্মিনগণ্ডে প্রতারিত করে। অথ্য রস্লোল্লাহ (স) তাদেরই প্রতিপালকের নিকট হতে যা কিছ্ আন্য়ন করেছেন, এবং উহার বিধাসী বলে তারা যে ধারণা করেছে, তহিষ্যে তাদের অন্তরে সম্পন্থ ও হয়েছে, তংসমুদ্র আয়াতেই আলাহ তা'আলা, তারে বর্ণনাও তর্পে।

আলাহে তা'আলা তাদের কর্ণিহেরে অসংশি প্রবেশের দ্টোড দিয়েছেন – হ্যরত রস্ল (স) এবং মন্মিনদের ভয় করার জনা। যেঁমন আমরা ইতিপ্রে উল্লেখ করেছি যে, মন্নাফিক্রা মন্মিনদেরকে ভয় করে। আর এ উদাহরণটি আলাহ তা'আলা তার কিতাবের আয়াতসম্হে তাদের ব্যাপারে যে সকল সতকবিশৌ অবতীশ করেছেন, তাকে বজাবনির সাথে উপনা দান করার সদ্শে।

তর্পে আলাহ তা'অলার বাণী حَدَر الْمَوْت 'মৃত্যু ভয়ে'' বাক্যটি দ্বারা আলাহ তা'আলা তাদের সে ভর ও আশংকার উদাহরণ দিয়েছেন বা তাদের অভরে চুত্ত আগমনকারী ধ্বংসাত্মক শান্তির কারণে সন্ধারিত হয়েছে যেমন, বজ্যধন্নি শ্রবণকারী ব্যক্তি নিজ আ্লার ধ্বংস ও মৃতিই ভর তার অস্থালিকে কণ্ছিরে স্থাপন করে যে, উহার তীব্রতার প্রাণবার্থ বহিগতি হয়ে যাবে।

আর বিধ্যাত তাফ শীরকার কাতাদা (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি خذر الدوت এর ব্যাখা।

অর্থ সংবাদ দিয়েছেন। আর তা ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে একটি দুর্বলৈ মত। কেননা, লোকেরা মৃত্যু হতে আত্মরকার কন্য তাবের করে আগ্রকার কন্য তাবের করে অসংলি স্থাপন করে না, এমতাবস্থায় তার অর্থ দাড়াবে, তাতে আত্মরকার কন্য তাবের করে আত্মরকাক কেন্য করে তাবের করে আত্মরকাক করে বা, এমতাবস্থায় তার অর্থ দাড়াবে, তাতে ব্যাধান করে না, এমতাবস্থায় তার অর্থ দাড়াবে, তাতে ব্যাধান করে তারা তোঁতা করে করে বা করে করে বা করে না, এমতাবস্থায় তার অর্থ দাড়াবে, তাতে আ্রাক্রকাক করে তারা তোঁতা করে করে বা করে বা করে করে বা করে করে বা করে বা করে করে করে করে বা করে করে বা করে বা

আর কাতাদা (রহ) ও ইবনে জ্রোইজ (রহ) আলসাহ তা'আলার বাণী المراهبي المراهبي حقر الموت والمراهبي المراهبي حقر الموت والمراهبي المراهبي حقر المراهبي المراهبي حقر المراهبي المراهبي المراهبي المراهبي المراهبي المراهبي والمراهبي والمر

বৃদ্ধকেরে উপস্থিতি অণ্বীকার করা এবং তার শার্র বিরুদ্ধে তাঁকে তারা সাহায্য বন্ধ করা এজন্য ছিল যে, ধেছেত্ব তারা তাদের দীন সম্পর্কে স্ক্রাদ্শী ছিল না এবং রস্লেপ্লাহ (স)-এর প্রতি আন্তরিক আন্থাশীল ছিল না। তাই তারা তার পক্ষ হতে লজ্জিত করা ভিন্ন তার সঙ্গে যদ্ধি ক্ষেত্রে উপস্থিতিকে অপ্রণণ করতো। বস্তুতঃ তা হলো তাদের ম্নাফিকীর কারণে পার্থিব জীবনে অথবা পরকালে তাদের প্রতি যে আলাহ্র শান্তি আপতিত হবে সে ব্যাপারে তাদের ভর্মভীতির কথা আলাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আলাহ তা'আলা ম্নাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে প্রতি আলাহনা করেছেন এবং তার দ্টান্তও বর্ণনা করেছেন। ম্নাফিকরা যদিও আলাহ পাকের শান্তিও আধাবের ভয়ে কানে অংগ্রিল প্রবেশ করিয়ে রাখে, তব্র তারা তার কিতাবের আয়াতসম্হে বর্ণিত ইহকালীন ও প্রকালীন শান্তি থেকে নিস্তার পাবে না। কেননা, তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধিও আক্ষিয়ে রয়েছে সন্দেহ।

এসংবদ্ধে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, المحاليريان به المحاليريان (আলসাহ তাআলা কাফিরদিগকে পরিবেণ্টন করে আছেন)। অতঃপর আল্লাহ্র শান্তি তাদের প্রতি অবধাবিত। বেমন—ম্বাহিদ (রহ) হতে বণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী والله محيط بالمحاليريان এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "তাদেরকে জাহানামে একতিত করবেন।আর ইবনে আখবাস্ (রা) হতে এ প্রসদে বণিত আছে যে, তিনি والله محيط بالمحاليريان -এর ব্যাখ্যার বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এজন্য তাদের প্রতি শান্তি অবতরণ করবেন। ম্বাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বণিত আছে যে, তিনি والله محيط بالمحاليريان এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে একতিত করবেন ও কৃতকমে'র জন্য শান্তি দিবেন।

অতঃপর মহান আলাহ ভা'আলা প্রবাস ম্বাফিকদের মৌখিক স্বীকারোক্তির বিবরণ, তাষিষ্ট্রে এবং তাদের সংশেহ ও তাদের অভরের বাছির প্রবাস্থের করে ইরশাদ করেন—

(২০) বিগ্রাং চমক ভাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেন্তে নের। যখনই বিগ্রাভালোক ভাদের সন্মন্থে উভাসিত হয় ভারা ভশনই পথ চলতে থাকে এবং যথন অন্ধানাছর হয় ওখন ভারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইন্ছা করলে ভাদের প্রবর্ণশক্তিও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতের। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

"বিদাং চমক তাদের দ্ভিট প্রায় কেছে নৈয়।" বিদাং বারা এখানে তাদের খে স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য, বা তারা তাদের মুখে আলাহ তা আলা, রস্ত্র (স) ও তিনি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বা কিছা আনয়ন করেছেন তংসপকে প্রকাশ করেছে। বিদাংকে তাদের সে স্বীকারোক্তির জন্য উপমা উদাহরণর পে উপস্থাপন করা হয়েছে—যার বিবরণ আমরা ইতিপাবে উল্লেখ করেছি। তাদের চক্ষা হরণ করে নিছিল, বিশ্বত করে দিছিল, উহাকে বিকৃত করে দিছিল, ঐ আলোর আধিকা ও বিকীরণের কারণে। যেমন—

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণিত আছে, তিনি ممارهم المرق المرق المرق المخطف المارهم 'বিদাৰে তাকে'

চক্ষ্র জ্যোতি হরণ করার উপদেন করেছিল''-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথাং তাদের চক্ষ্রেয়াতিকে বিকৃত করে দিছিল এমং তারা যা কিছা করছিল।

ইমাম আবা জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন الخطف শ্বনটির অথ السلب) হরণ করা। আর সে অথে ই রস্লেল্লাহ (স) হতে বণিত হাদীসটি ষে, الخطف الخطف (ص) النه المانية في الخون (ص) النه المانية خون الخطف ''তিনি হরণ করার হতে নিষেধ করেছেন।'' আর এ দ্বারা স্টেচরাজ ব্যানোর উদ্দেশ্য। তা থেকেই কূপ হতে বালাতি উত্তোলনকারী শিকলকে خطاف বলা হয়, যেহেতু তার সঙ্গে যা ঝালানো হয়, উহাকে চাত আহরণ করেলয় এবং ছিনিরে লয়। আর এ অথে বনী ষাবইয়ানের কবি নাবিগাহ বলেছেন—

্ "শক্ত রঙল্পেম্হে বক্র থাবা, যদারা তোমার প্রতি আক্ষণিকারী হাত সম্প্রসারিত করছে।"

বন্ধুতঃ এখানে বিদ্যুতের জ্যোতি ও তার আলো বিকীরণের তীরতাকে আলাহ তা'আলা, তাঁর রস্ক (স) ও তিনি যা আলাহ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসেছেন এবং প্রকাল সম্পকে তাদের মৌথিক স্বীকারোজিকে এখানে বিশ্বাতের জ্যোতি ও তার আলো বিকীরণের তীরতাকে ব্যানো হয়েছে। আর তার জ্যোতির বিকিরণকে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর স্থালাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ক্রি ১৯০। ১৯০ "যথনই তার্নির সম্মুখে আলোক উন্তাসিত্ত হয়।" অর্থাং বিদ্যাং যথন তাদের সম্মুখে চমকে উঠে বিদ্যাংকে তাদের সমানের সঙ্গে ত্বানা করা হয়েছে। আলাহ তা'আলা এর নারা তাদের সমানের আলো প্রকাশ করেছেন। আর তা তাদের জন্য আলোক উন্তাসিত হওয়া এই যে, তারা এ মৌধিক ইমানের নারা এমন সব সাফল্য প্রত্যক্ষ ক্রবে, যা তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনে উৎসাহিত করবে। যেমন শহরে উপর বিজয় লাভ করা, যুদ্ধক্ষেরে গানীমত সমাহ অজান করা, অধিক সংখ্যক বিজয় ও তার উপকারিতা অজিত হওয়া, ধন-সম্পদে প্রাচাহ আসা, নিজেদের জীবন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান—সন্তাতর নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি। বহুতঃ এগ্রেলাই তাদের জন্য আলোকোন্তাসিত হওয়া। কেননা, তারা তাদের মুখে যে স্বীকারোন্তি প্রকাশ করে, তা তারা এ গ্রেলার অব্বেবণে এবং নিজেদের জীবন, সম্পন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তাতগন হতে অনিভটকারিতা প্রতিরোধ কল্পেই প্রকাশ করে। যেমন আলাহ তা'আলা নিম্মেক্ত আয়াতের মধ্যে তাদের বিশেষণ আলোচনা করেছেন।

"মান্ষের মধ্যে কতেক এমন লোক আছে ধারা দিধার সাথে আলাহ্র ইবাদত করে। ধদি তার প্রতি কোন কল্যান পে'ছি, তবে সে তাতে আঅহপ্ত হয়, আর ধদি তার বিপর্য ঘটে তবে সে তার প্রবিদ্যার ফিরে ধার" (স্বা হণ্ড:১১১)।

আর আলোহ তা'আলার বাণী 📲 া 🏥 "(তারা তাতে পথ চলছে)"-এর অর্থ হলো, তারা বিদানতের আলোকে পথ চলেছে। আরু তা হলো ভাদের স্বীকারে।তির উদাহরণ, বেমন আমরা প্রেবি উল্লেখ করেছি। সাভরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন তারা ঈমানের মধ্যে যে সাফল্য প্রত্যক্ষ করে, যা তাদেরকৈ তাদের পাথিবি জীবনে উৎসাহিত ও প্রকৃষিত করে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি তখন তার। এ বিশ্বাসের উপর স্কৃত্ত ও প্রতিণ্ঠিত থাকে। যেমন সেই পথিক যে রাত্রি ও বর্ষণ ঘন মেদের অন্ধকারে পথ চলে, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বিবরণ দান করেছেন যে, যথন তাতে একটি বিদ্যুৎ চমকায় তখন সে তাতে তার পথ দেথে (তখন সে পথ চলে) واذا اظلم ماءهم जात वधन অন্ধকারাছ্স হর অর্থাৎ তাদের উপর থেকে বিদ্যুত্তের আলো বিলান হয়ে যার। আলাহ তা আলার বাণী ৫৫০-১০ (তাদের উপর) দারা যে সকল পথবানীর কথা উল্লেখ করেছেন্ সে বর্ষণ ঘন মেবে পথ চলে, তানের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ বিবরণ দান করেছেন। আর তা মুনাফিকদের জন্য একটি দৃ•টান্ত। আর তা অন্ধকারাজ্জ্ল হওয়ার অর্থ হলো মনোফিকরা বর্থন ইসলামের মধ্যে সেই সাফল্য না দেবে বা তাদেরকে তাদের পাথিবি জীবনে প্লেকিত করে, ধখন জালাহ তা'আলা তীর মন্মিন বালাগণকে বিপ্রাপ্দ দারা প্রীক্ষা করেন এবং মৃদ্ধকেতে তাদের বিভত করে। শুরুগণকে তাদের উপর সাফল্য দান কিন্বা তাদের হতে তাদের পাথিবি স্বাথ হাতছাড়া করার মাধ্যমে কঠিন বিপদ -আপদে লিপ্ত করত তাদের গ্রেনাহ মার্ম্বনা করেন, তখন তারা তাদের মুন্যফিকীর উপর প্রতিষ্ঠিত ও ভাদের পথদ্রণ্টতার উপর স্থির থাকে। যেমন বর্ষণ ঘন মেঘের অ্বকারে পথ চলা প্রিক্যণ অব্বকারাগুল হওয়ার পর এবং বিদ্যুতের আলোক বিজীন হওয়ার পর খেমে যায়, তখন সে তার পথে উদ্ভাভ হয়ে পড়ে, ফলে সে তার পথ চিনে না !

বিতকরণে সক্ষম আর এর দারা তিনি তাদেরকে তার পরাদ্রমশালীতা সংপ্রেণ সতককারী ও তাদেরকে তার দাঁতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী। যাতে তারা তার কঠোর শান্তি হতে আত্ম-রক্ষা করে এবং তওবার সাথে তার প্রতি অগ্রসর হয়। বেয়ন—

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি ولو شاء الله لـنَّهْبِ بسمـعهم و المبارهم -এর বাাধ্যঃ প্রদক্ষে বলেন, যেহেতু সডোর পরিচয় লাভের পর তাত্যাগ করেছে।

রবী ইবনে আনাস (রা) হতৈ বণিতি আছে যে, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যার বলেন, মুনাফিকদের প্রবশিদ্র ও দশনৈশিদ্র যাথারা তারা মানব সমাজে বসবাস করে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন বে, বদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তবে তাদের ঐ প্রবশিদ্র ও দশনিশিদ্র বেকে বণিত করবেন।

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যদি কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশন করেন যে, কির্পে وابما رهم করেন যে, কর্তি سمع করেন হারেছে। অথচ সর্বজন বিদিত যে, سمع বারা একদল লোকের শ্রবণেন্দ্রীয়কে ব্রোনো হয়েছে যেমন, ايمار শ্রেদর মধ্যেও একদল লোকের চক্ষ্ণ সম্বদ্ধে বলা হয়েছে।

এ প্রশেষ উত্তরে বলা হবে বে, আরবগণ এতে মতভেদ করেছেন। কোন কোন কুফাবাসী আরবী ব্যক্তরণবিদ বলেছেন বে, المسلم শব্দটিকৈ এখনা একবচনর পে ব্যবহার করা হয়েছে, বেহেতু তার ঘারা শব্দমূল (مصدر)-এর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, আর তহারা خرق কণ্কুহর উদ্দেশ্য করেছেন। আর المسلم বহ্বচনর পে ব্যবহার করেছেন, বেহেতু তঘারা চক্ষ্মহ উদ্দেশ্য করেছেন।

আর কোন কোন বসরাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদ ধারণা করেছেন যে, ومن শব্দটি ধণিও শব্দগতভাবে একবনন, কিন্তু তা জামা আত বা বহুবেচনের অথে ও ব্যবহৃত হয়। আর তারা এক্টো আলাহ তা আলার কালাম নিভাগ বালান বিলেশে বিলেশ্য বিলেশ্য

আর আমার মতে ইহা এইজন্য বৈধ, কেননা বতেবোর দারা বহুবচন ব্ঝানো হয়েছে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচন অ্থে ব্যবহত হয়েছে। যদি ابصار এর কেতে তদ্র্পেই করা হতো বা سمر এর কেতে করা হয়েছে, কিবা যদি مهم এর কেতে তাই করা হতে যা করা হরেছে, বহুব্দন ও একবচন যোগে ব্যবহার ক্রণের প্রশেন, তবে তা'ও সঠিক ও যথাথ হতো আমাদের পূর্ব বিশিত নিয়মানুসারে। যেমন কোন কবি বলেছেন—

''ডোমরা তোমাদের পেটের কিছ; অংশ ভারে ভক্ষণ কর, তবে তোমরা সাঞ্পাকবে। কেনন। আমাদের ধ্যা বাভাকার যাগ।''

এখানে بطون পেট) শব্দটিকে একবচনর পে ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ তহারা بطن বহ্বচন্ উদ্দেশ্য। আর এটি ঐ কার্ণেই করা হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

"নিশ্চর আলার তা'আলা স্ববিষয়ে স্বর্ণান্তিমান।" ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আলার তা'আলা এখানে নিজেকে স্কল বন্ধুর উপর ক্ষমতার সংগে বিশেষিত করেছেন। এজনা বে, তিনি মানাফিকদেরকে তার কঠোর শান্তিও পরাক্রম সম্পর্কে সভক করেছেন। আর তাদেরকে এ মার্মা সংবাদ দিয়েছেন বে, তিনি তাদেরকে পরিবেটনকারী এবং তাদের প্রবেশিন্তর ও চক্ষার জ্যোতি হরণে শক্তিমান। অতঃপর আলাহ তা'আলা বলেন, হে মানাফিকগণ! তোমরা আমাকে ভর কর এবং আমি ও আমার রস্লে ও আমার প্রতি ঈমান আনরনকারীগণের সালে প্রতারণা করা হতে বিশ্বত আকো। তবে আমি তোমাদের প্রতি আমার শান্তি অবতাণ করবো না। নিশ্চর আমি এবিষয়ে ও এতগ্রাহীত স্কল বিষয়ে প্রত্মান। আর ক্রম্মান ক্রমি তান্ত্রা আর্থে ব্যবহৃত, বেমন ক্রমি শুন্দ ক্রমি অবিষ্ঠা ক্রমে বাবহৃত, বেমন ভ্রমি শুন্দ করে বিষয়ে ক্রমে ব্যবহৃত হয়। বেমন আমি ইতিপ্রেণ এরক্রম শব্দ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, প্রশংসা ও নিশ্বারাদ ক্রেরে ঠিন্দ অর্থে ঠিন্দ করে ব্যবহার অর্থের আধিকা প্রকাশেরণ হলে বাক্রেণ হলে বাক্রেণ হলে বাক্রমে ব্যবহার অর্থের আধিকা প্রকাশানেশ হলে বাক্রম

(,১) তে মাকুষ। ভোমতা ভোমাদের সেই প্রভিপালকের ইবাদত কর, যিনি ভোমাদের ও ভোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে ভোমরা মুতাকী হতে পারে।।

ইয়াম আবা আফর তাবারী (রহ) বলেন, অতঃপর মহান আলাহ তা'আলা এ উভর গোত বাদের একদল সদপকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে সতক করা হোক, কিদবা সতক না করা হোক তিনি তাদের অভয়, কান, চক্ষ্মেম্হে মোহরাণ্কিত করে দেয়ার দর্ন তারা ইমান আন্য়ন করবে না। আর শিতীয় দল সদপকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা অভরে আলাহ ও মামিনদের এই বলে প্রতারণা করে যে, আমরা আলাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছি, অথচ তারা অভরে তার বিরুপে আকীদা পোষণ করে। এদের সকলকে এবং অপরাশর তার সকল

আন্গত্য আদিণ্ট স্থিতিক তাঁর আন্গত্যের সাথে তাঁর সন্ম্থে দীনতা প্রকাশ করতে ও বিনীত হতে এবং তাঁকেই একমার প্রতিপালকর্পে দ্বীকার করে নিতে, ম্তিশিম্হ, প্রতিমাসকল ও কলিপত দেব-দেবী ব্যতীত শুখা তাঁরই ইবানত-উপাসনা করতে আদেশ করেছেন। যেহেত্ব মহান আল্লাহ তাপোলাই তাদের প্রেণ-প্রেম্পহ সকলেরই স্থিতিকতা এবং তিনিই তাদের ম্তিশিলে, প্রতিমা সকল ও কলিপত দেব-দেবীর প্রতী। স্তেরাং আল্লাহ তাপোলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, অতএব বিনি তোমাদের স্থিতি করেছেন, তোমাদের ও তোমাদের প্রেণ-প্রেম্থ এবং তোমরা ব্যতীত অপরাপর সকল স্থিতিক স্থিতি করেছেন, আর তিনিই তোমাদের ছতি ও উপকার সাধনে শক্তিমান। তিনিই সে সকল বন্ধু যা তোমাদের উপকার ও ক্ষতি সাধনের কমতা লাকের অকমার যোগ্য।

হয়রত ইবনে আন্বাস (রা) হতে আমাদের জনা যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে সে মতে তিনি এ আরাতের ব্যাখ্যায় অনুর্পেই বলতেন, ধের্পে আমরা এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি। অবশ্য এতিছিল তার নিকট হতে এর্প বর্ণনাও উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন ক্রি-১৮ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর"-এর অর্থ হল্ডে ক্রি-১৮ (তামরা তোমাদের প্রতিপালকের একত্ব বর্ণনা কর।"

আমরা ইতিপ্ৰে আমানের এ কিতাবে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি যে, ইবাদত শ্বেদর অথ হলো আন্ন্যত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট বিনয় প্রকাশ করা এবং দীর্নতা-খীন্তা প্রকাশ প্রকি ভার সংম্থে অক্ষমতা প্রকাশ করা।

হধরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রস্লেল্লাহ (স)-এর করেকজন সাহাবী হতে বিগতি আছে, তাঁরা الناس اعبدوا رياكم الدلى خلفكم والدنيان من قليلكم المالي اعبدوا رياكم الدلى خلفكم والدنيان من قليلكم مراحة والمالية ব্যাখ্যায় বলেন, যিনি তোমাদের স্থি করেছেন এবং ভোমাদের প্রবিত্যিগণকে স্থিট করেছেন।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতটি সে সকল লোকের মতজদ্দ্দ হওয়ার প্রতি
অকাট্য দলীল, যারা ধারণা করে যে, আলাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত সাধ্যাতীত
কাজের আদেশ দেওয়া বৈধ নয়। তাদের এ ধারণা অংশ্ব্রু হওয়ার কারণ এই য়ে, আমরা যাদের
সম্পক্তে আলোচনা করেছি আলাহ তা'আলা তাদের সম্পকে ইরশাদ করেছেন যে, তারা ঈমান
আনরন করবে না এবং তাদের পথ হতে প্রত্যাবর্তন করবে না, এমমে তাদের সম্পকে সংগদে দান
করার পর তাদেরকে তার ইবাদত করা ও তার অবাধ্যাচরণ হতে প্রভ্যাবর্তন করার আদেশ
করেছেন।

رمة وه عود معود ما المناكم المناقدون

'ধাতে তোমরা পরহেষগার হতে পারো।' ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক যিনি তোমাদের স্ভিট করেছেন তার ইবাদত করার মাধ্যমে এবং তিনি তোমাদেরকে যা করার আদেশ করেছেন ও যা হতে নিষেধ করেছেন সে ক্ষেত্র তোমরা তার আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে এককভাবে নিদিভট করতঃ তাকৈ ভয় কর। যেন তোমরা তার অসভুণ্টি ও কোধ হতে আত্মরক্ষা করতে পার এবং ম্ভাকীনের অভভ্রতি হতে পার, যাঁদের প্রতি আল্লাহ পাক সভুণ্ট।

আর ম্লাহিদ (রহ) ক্রিন্টা-এর অর্থ বলতেন, নুন্দ্র-১-এর আর্থ বলতেন, চুন্দ্র-১- বাতে তোমরা আন্বোতা প্রকাশ কর। যেমন ম্লাহিদ (রহ) হতে বণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা আলার বাণী ক্রিন্টান্দ্র বাণা বলন করিন্দ্র বালে তোমরা ভয় কর"-এর বাণাার বলেন, ক্রিন্টান্দ্র বিন্দ্র বাতে তোমরা অন্বেত হও। ইমাম আরু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আমার মতে ম্লাহিদ (রহ)-এর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো হরতো তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করবে—তার প্রতি আন্বাত্যের প্রদর্শন ও গোমরাহী থেকে আ্যরক্ষার মাধ্যমে।

ইমাম আবা জা'ফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যাব এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রখন করে যে, আল্লাছ তা'আলা কি অবে এন-না বিন্দেন "(হয়তো তোমরা পরহেষগার হবে) বললেন ? তবে কি তিনি এবিষয়টি অবহিত ছিলেন না যে, তারা যখন তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই অন্গত হবে তখন তাদের এ কাজের পরিণামফল কি দাঁড়াবে? যদেরনু তিনি তাদের উদেশেয়া বললেন, হয়তো তোমরা যখন তা করবে, তখন তোমরা তাকওয়া বা প্রহেষগারী অবলন্ত্ন করবে। আর এভাবে তিনি তাঁরই ইবাদত করার পরিণাম-ফলকে স্থেবছলে উল্লেখ করেছেন।

তদ্বরে তাকে বলা হবে, যেরপে তুমি ধারণা করেছো, সে অথে নয়। বরং এর অথ হলো তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি ভোমাদের এবং তোমাদের প্রবিত নিগণকে স্থিত করেছেন, যাতে তোমরা তাঁকে ভয় করে।, তাঁর আন্মাতা, একম্বাদে বিশ্বাস এবং একক প্রতিপালন ও তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন কোন কবি বলেছেন—

'পার তোমরা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছো, তে:মরা যদ্ধ হতে বিরত হও, বেন আমরা বিরত থাকি। আর তোমরা আমাদের প্রতি প্রণির্পে আস্থা রেখেছো। অতঃপর আমরা যথন বিরত হয়েছি তখন তোমাদের অসীকারসমূহ শুন্য মাঠে চমকানো মরীচিকা দেখার ন্যায় হরেছিল।'

এখানে তা দারা উদ্দেশ্য হলো, তোমরা আমাদের বলেছো, বিরত হও বেন আমকা বিরত হাই। আর তা এজনা যে, যদি এখানে احمل শ্বনিট সদ্দেহ প্রকাশ অথে ব্যবহৃত হতো, তবে তারা তাদের প্রতি প্রণ আহা পোষণকারী হতো না।

(২২) যিনি পৃথিবীকে ভোমাদের জন্ম বিছানা ও আকাশকৈ ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তথারা ভোমাদের জীবিকার জন্ম ক্ষমূল উৎপাদন করেন। স্থতরাং ভোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করিও না।

শ্বার্ত্ত আলার বাণী المراح الراح ا

কাতাদা (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি الرض الراض الراض المراثقة এর ব্যাখ্যার বলেছেন, তোমাদের জন্য শ্যা প্ররূপ করেছেন।

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি الله الأرشى فيرائدا এর ব্যাখায় বলেছেন, অথপি শ্যা।

ে তেওঁ কিন্তু প্ৰায় ক্ষাৰ

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, কান্ধার (আকাশ)-কে এজন। কান্ধার করা করা হয়েছে, যেহেতু তা প্রথিবী ও তার অধিবাসীদের উদ্ধেশি অব্দিত। আর প্রত্যেক বস্থু বা অপর বস্থুর উদ্ধেশি অবিশ্বিত, তা তার নিশ্নে অবস্থিত বস্তুর জন্য নিশ্ন এজনাই ঘরের ছাদকে তার্নিশ্ন বসা হয়। বেহেতু তা তার উদ্ধে অবস্থিত। আর এজনাই বলা হয়, ১৯৯৮ নিশ্ন অমন্ক অমন্কের জন্যে ক্লিক্র জন্তের জন্যে ক্লিক্র ক্লিকের জন্মে ক্লিক্র ক্লিকের জন্মে ক্লিক্র ক্লিকের জন্মে তার হার উপর উচ্চ মর্থানা সংপ্র হয় এবং তার উপর উচ্চ মর্থানা সংপ্র হিসাবে তার প্রতি পরিগণিত হয়। যেমন কবি ফারাজদাক বলৈছেন—

"তোমরা আমাদেরকে ইয়ামানী নাজরান ও ভার অধিবাসীদের জন্য উচ্চ ম্যাদা সংপ্ররেশে গন্য করে। আর নাজরান এমন ভ্ৰেণ্ড যার বস্তব্য অশাস্থানি হয় না।"

আর যেমন কবি বনী খুবরান গোরের নাবিগাহ্ বলেছেন.

"আমার চোথের এক পদক উথিত হয়েছে, তথন আমি তথারা দেখতে পেয়েছি যে, লাল বংরের পাতলা কাপড় শুপিত পদা প্রকাশত হয়ে গিয়েছে"। কবি এথানে الشرات لى الظرة (আমার জনা চোথের এক পলক উথিত হয়েছে এবং প্রকাশমান হয়েছে) উদ্দেশ্য করেছেন। তর্প আকাশকে যমীনের জনা ১৯০ বা আকাশ নামকরণ করা হয়েছে, তা তার উপর সমল্চ ও উদ্দেশি হওয়ার কারণে। যেমন, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও কয়েকজন সাহাবী হতে বণিত আহে যে, তারা ১৯০ এর ব্যাথাা প্রসঙ্গে বলেছেন, যমীনের উপর আকাশের ছার হছে গাব্জের আকৃতি স্বশ্যা। আর তা হছে যমীনের উপর ছাদ বিশেষ।

কাতাদা (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী কার্যান্ধনার বাণী কার্যান্ধনার বাণী কার্যান্ধনার বাণান্ধনার বিধানার বলেছেন, অথাবি আকাশকে তোমার জন্য ছাদ করেছেন।

আর এখানে আলাহ তা'আলা তাদের উপর কৃত অন্ত্রহরাজির বিষরণ দান উপলক্ষে আকাশ ও প্রিবীর উল্লেখ এজন্য করেছেন, যেহেতু এতদ্ভুরের মধ্য হতেই তাদের খাদ্য, স্বীবিকা ও জীবন ধারণের উপকরণ অজিতি হয় এবং এতদ্ভুরের মধ্যেই তাদের পাথিব জীবনের ভূায়িত্ব ও অবস্থিতি। সাত্রাং আলাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যিনি এ দ্টিকৈ এবং এতদ্ভুরের মধ্যে যা কিছা রয়েছে, আর তারা তাতে বে সকল নেরামত ভোগ করছে, এ সব কিছা তিনিই স্ভিট করেছেন, তিনিই তাদের উপর আন্থাতোর হকদার এবং তাদের পক্ষ হতে কুটজ্ঞতা ও ইবাদত লাভ করার অধিকারী, সেই সকল প্রতিমা ও মৃতি নর যা অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না।

"তিনি আকাশ হ'তে পানি বর্ষণ করে তদার। তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমাল উৎপাদন ক্রেন।" এর অর্থ হল—আল্লাহ পাক আকাশ হতে বৃ্গিট বর্ষণ করেন, তারপর সেই বৃ্গিটর পানি দারা তারা ষমীনে যা কিছঁ; কৃষিকম ও বৃক্ষ রোপন করেছে, তাতে তিনি জাবিকা ও খাদ্য হিসেবে ফল ও ফলল স্থি করেন। আলোহ তা'আলা তাদেরকে তার কুদরত ও সাবভাম ক্ষমতা সম্পর্কে এখানে অবহিত করেছেন এবং তখাহা তাদেরকে তার যে সকল নেরামতের কথা দ্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা তাদের নিকট বিদ্যান ররেছে। আর তাদেরকে এবাাপারেও অবহিত করে দিয়েছেন যে, একমার তিনি ভাদেরকে স্থিট করেছেন, তিনিই ভাদেরকে জাবিকা দান করেন, তিনিই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সে সকল ম্তি ও কৃত্রিম উপাস্য নয়, যেগ্লিকে তারা তার নজীর ও সমকক্ষ করে রেখেছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে তার জন্য নজীর ছির করার ব্যাপারে তির্হ্কার করেছেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তাই, যা তিনি তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন। আর তিনি তাদেরকে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার কোন নজীর বা সমকক্ষ নাই, আর তিনি ভিন্ন অপর কেউ তাদের জন্য উপকারী ও ক্ষতিকারক, প্রভাত ও জাবিকাদ্যতা নেই।

००० । ०००० ००००००० वाह्य वाह्य

''সভেরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সমকক দাঁড় করিও না'।

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ান্নেন্ট না-এর বহাবচন, আর তা' হলো সমকক্ষ ও সদৃশে। ধেমন, কবি হাস্সান ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন্—

اتمهجوة ولست لسه مند \_ فسركما لمخيركما المقداء

"তুমি কি তার নিশ্বাবাদ কর, অথচ তুমি তাঁর সমকক্ষ নও। স্তরাং তোমাদের মধ্যে যারা নিক্ণী ব্যক্তি তারা তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্টতমের জন্য কোরবান হোক।"

ভার একথা দ্বারা তিনি এ উদ্দেশ্য করেছেন ্য, তুমি তাঁর (ম্হান্মাদ-এর) সমকক্ষ নও। আরু যে কোন বদ্ধু যা' অপর কোন বন্ধুর সদৃশ ও তুল্য' তা'ই সে বন্ধুর সমকক্ষ। যেমন—
কাডাদা (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি اعتبه الوالله المرادة সমকক্ষণ।
অথ'থি সমকক্ষণণ।

ম্জাহিদ (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি ئـجملوا شااـدادا স্মক্ষপা।

হযরত ইবনে আবাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রস্লেল্লাহ (স)-এর করেকজন সাহাবী হতে বাণতি আছে যে, তারা الدادا الداداد ১৯٠٠ এর ব্যাখ্যার বলেছেন, আলাহ্র নাফরমানীতে তোমরা বাদের অন্সরণ কর, সে সব লোকের সমকক্ষ যারা।

ইবনে ইয়াষীদ হতে বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা আলার বাণী المحملوا আন্ত্রা সুন্ধ সুন্ধ ব্যাখ্যার বলেছেন, সমকক্ষগণ হলো তাদের কৃত্রিম উপাস্যগণ, যাদেরকে তারা তার সাথে অংশ দির মনে করে। আর তারা সে সকল কৃত্রিম উপাস্যের জন্য তাই দাব্যন্ত করেছে, যা তারা তার জন্য সাবান্ত করেছে।

হষরত ইবনে আংবাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি المجملوا এ ১৯১১ ১৯১১ এর ব্যাখ্যার বলেছেন অবাং সদশেশণঃ ইকরামা (রহ) হতে বণিত আছে বে, তিনি الدادا ত্রিনাধারে ব্রাখ্যার বলেছেন, অর্থাণ বেমন তোমরা বলে থাকো যদি আমাদের কুকুরটি না থাকতো তবে চোর আমাদের গৃহে প্রবেশ করতো। যদি আমাদের কুকুরটি গৃহে আওরাজ না করতো ইত্যাদি। স্তরং আলাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশ করা, তিনি ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করা, আনুগত্যের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমকক্ষ সদৃশ করা হতে নিষেধ ারে দিরেছেন। আর বলেছেন, যেভাবে তোমাদের স্থিতিত, তোমাদের জীবিকা দানে, তোমাদের প্রতি আমার অধিকারে এবং আমার নেরামত প্রবানে তোমাদের প্রতি কেউ আমার অংশী নয়, তনুপ তোমরা এককভাবে আমারই আনুগত হও শুধু আমারই ইবাদত করো। এবং আমার স্থির মধ্যে কাউকে তোমরা আমার অংশী ও সমকক্ষ সাব্যন্ত করোনা। কেননা, তোমরা নিশ্চিত ভাবে জান যে, তোমাদের প্রতি বাবতীর নেরামত আমারই পক্ষ হতে।

استعاد معاوما (अद्ग वाक्षा) والمنتم تنطلمون

এ আয়াডাংশারে ব্যাখ্যায়ে মৃকাস্সিরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এ আয়াতে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? অনস্তর তাঁদের কেউ বলেছেন, এর দারা আরবের সক্ল মৃশ্রিক সম্প্রদার ও আহলে কিতাবগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কেউ বলেছেন, এর দারা তাওরাত ও ইলালির অনুসারীগণকে উদ্দেশ্য করা হ্য়েছে।

যাঁরা বলেছেন যে, এর ছারা আরবের সকল ম**্তিপ্জক ও আহলে কিতাব কাফিরগণকে** উদ্দেশ্য করা হয়েছে, ত**াদের প্রসঙ্গে আলোচনা**ঃ

হবরত ইবনে অঞ্চাব (রা) হতে বণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এ আয়াতাংশ কাফির ও মন্নাকিক উভর গোরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হরেছে। আর আলাহ তা'আলার বাণী "স্তরাং তোমরা আলাহ্র জন্য সমকক্ষ সাব্যন্ত করো না, অথচ তোমরা জান" দারা উদ্দেশ্য করেছেন যে, অথি তোমরা আলাহ তা'আলার সাথে অপর কোন কিছ্কে তাঁর অংশী করো না, যারা তোমাদের কোনর্প উপকার বা ক্ষতি করতে পারেনা। অথচ তোমরা জান যে, তিনি বাতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক নাই যে, সে তোমাদের জীবিকা দান করবে। আর তোমরা এ জ্বাও জেনেছ যে, রস্ল (স) আলাহ তা'আলার যে তাওহীদের প্রতি তোমাদেরকে আহব্যান করেছেন, তাই সত্য, তাতে কোন সন্দেই নেই।

কাতাদা (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি وانته ।-এর ব্যাখ্যার বলেছেন, অর্থাং তোমরা জান যে, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে স্বৃতি করেছেন এবং তিনিই আকাশমণ্ডঙ্গী ও প্থিবী স্তিট করেছেন। তারপরও তোমরা তার সমকক্ষ ও অংশী সাক্ষ্য কর ?

যাঁর। বলেছেন যে, এ দ্বরো আহলে কিতাবগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাদের প্রসংক আলোচনাঃ

মকোহিদ (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি الملاء المدادا والدهم المدادا والمدادا والدهم المدادا والمدادا والدهم المدادا والمدادا والدهم المدادا وا

অপর বর্ণনায় ম্জাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ূর্বাধ্যায় বলেন, অথচ তোমরা জান যে, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাওরাত-ইঞ্জীলেও এর্প বর্ণনা রয়েছে।

ইয়াম আঁবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর আমি মনে করি, যে কারণে মা্লাহিদ (বহ)
এরপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং একে ভাওরাত ও ইজীলপাহীদের প্রতি সদ্বোধন, অন্যাদের
প্রতি নয়, এ কথার প্রতি সন্বন্ধ করণে উর্দ্ধে করেছে, তা তাঁর আরবদের সন্বন্ধে এ ধারণা
যে, তারা জানতো না যে আল্লাহ পাক তাদের প্রভা ও রিষিক্রাতা। যেহেত্ তারা তাদের প্রতিপালকের
একত্বাদ অন্বীকার করতো এবং তারা তাার ইবাদতে অন্যাকে শ্রীক করতো। আর এটি
একটি কথা বটে। কিন্তা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাব ক্রআনে আর্যাদের প্রসত্তে সংবাদ
দয়েছেন যে, তারা তাঁর একত্বাদ শ্বীকার করতো, যদেও একথা সতা যে, তারা তার ইবাদতে
শরীক করতো। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আ তার নির্দ্ধি করেছেন—তবে তারা অবশাই বলবে,
আলাহ তা'আলা আমানের স্থি করেছেন।" (স্রা য্থের্ফ, আয়াত নং ৮৭)।

আলোহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

وه به عدوو وه عد عدر به مده معه الماء والارض ابن المسمل السمع والابتصار ومن المخرج المراء والارض ابن المسمل السماء والابتصار ومن المخرج المراء مراء مراء المراء ال

"আপনি বলনে, কে তোমাদেরকে আকাশ ও প্থিবী হতে জীবিকা দান করেন? কিবা কে শ্বংশিদ্রে ও দ্ভিটশতির অধিকত? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর কেইবা জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন আর কেইবা কাষ্টিদ নির্গ্রণ ও তত্বাব্ধান করেন? তবে তারা অচিরেই বলবে, আলাহ তা'আলাই এগালো করেন। সৃত্তরাং আপনি বলনে, তবে কি তেঃমরা ভর করবেনা?"

স্ত্রাং আল্লাহ তা'আলার বাণী والمهار - المهار - এর ব্যাথ্যা ক্ষেত্রে যা উত্তম, তা' হচ্ছে সেই ব্যাথ্য যা ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (রা) প্রদান করেছেন যে, এর দ্বারা জ্বতের ব্বেক্ত আল্লাহ তা'আলার একত্বাদ ও এ বিশ্বাস যে, তার স্ভিতকমে আন্তর্ত তার অংশীদার বাকে তার সম্প্রাক্ত হার ইবাদতে শ্রীক করা যায় এতদ্বিষয়ে আদিন্ট সকল ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করা হরেছে,সে যে কোন মান্থই হোক না কেন, আঁরব হোক কিন্বা অনারব, শিক্ষিত হোক বিশ্বা অশিক্ষিত স্বাইকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু আরবদের নিকট আলাহের একত্বাদ এবং তিনি যে স্ভিট জ্বতের প্রভটা ও তাদের প্রভটা, জ্বীবিকা দাতা এ সম্প্রিতিত তা

ইলম বিদ্যমান ছিল। যার্প তা কিতাব দাটি তথা তাওরাত ও ইল্লীলের অন্সারীগণের নিকট বিদ্যমান ছিল। আর আয়াতের মধ্যে এমন কোন নিদেশিনা নাই যে, আয়াহ তা আলা ত'রে বাণী العملان । দ্বারা দাণৈকের এক পক্ষকে উদ্দেশ্য করেছেন, বরং এর মাধ্যমে স্বোধ্যের ক্ষেত্র সাধারণভাবে সকল মানায়। যেহৈতু আলাহ তা'আলা তার বাণী عدوا را العملان الناس اعدوا والعملان المناس اعدوا والعملان المناس اعدوا والعملان المناس اعدوا والعملان আয় এ স্বোধ্য আহলে কিতাবের কাফ্রিগণের প্রতি করা হয়েছে, যারা রস্ল্লোলাহ (স)-এর হিজরতের নিবাস ম্বীনার আশেপাশে অবস্থান করতো, আয় তাদের মধ্য হতে মানাফিকদের প্রতি এবং যারা তাদের সমসাময়িকগণের মধ্য হতে অংশীবাদী ছিল, অতঃপর রস্লাল্লাহ (স)-এর সম্মাফেকীর দিকে ধাবিত হয়েছে।

(২৩) আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল বরেছি ভাতে ভোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে ভোমরা ভার অনুরূপ একটি সূরা আনমন করে। এবং আল্লাহ ব্যতীত ভোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ভাক – যদি ভোমরা সভ্যবাদী হও।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ হলো আলাহ তা'আলার পক্ষ হতে ত'ার নবী হয়রত মহাম্মাদ (স)-এর সমর্থনে তাঁর সম্প্রদায় আরবদের মধ্য হতে মহাধিক ও মনাধিক এবং আহলে কিতাবগণের মধ্যকার কাফির ও পথপ্রতিদের বিরুদ্ধে একটি চ্যাকেঞ্জ মাদের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আলাহ তা'আলা তাঁর বাণী

-এর স্টুনা করেছিলেন। আর তিনি এসকল আয়াতে একান্ত তাদেরকেই সন্বোধন করেছেন এবং তাদের উল্লেখনোর বিশেষণ সন্পকে সংবাদ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, হে আরব মুশরিক ও আহলে কিতাব কাফ্রিরগণ! তোমরা যদি আমার বাংদাহ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি হেদায়াতের আলো, দলীল-প্রমাণ ও পার্থক্য নির্ণায়কারী আয়াত প্রসক্ষে সন্ধিহান হও, আর তা হলো به সন্দেহ-সংগয় এ প্রশেন যে, তা আমারই পক্ষ হতে এবং আমি যা তার প্রতি অবতীণ করেছি—যে সন্দেহের কারণে তোমরা তংপ্রতি ঈমান আনয়ন কর নাই এবং তিনি যা বলেন তাতে তাঁকে সত্যারোপ কর নাই। তবে তেমিরা এমন দলীল উপন্থানন কর, যহারা তোমরা তাঁর দলীলকে খণ্ডন করেছে। কেননা তোমরা লান যে, প্রত্যেক ন্বেওয়াতের অধিকারীর ন্বেওয়াত্র সংকান্ত দাবীর সত্যতার উপর দলীল হলো, তিনি এমন দলীল পেন করবেন, যার অন্বর্ণ দলীল আনয়নে সমগ্র স্টুণ্ট জগত অক্ষম হবে। আর মহাম্মাদ (স)-এর সত্যতা ও তাঁর ন্ব্রওয়াতের হ্বপক্ষে এবং তিনি যা কিছ্ব আনয়ন করেছেন তা আমারই পক্ষ হতে হওয়ার দলীলসম্হের মধ্য ইতে একটি হলো তেমেরা স্বাই এবং তোমরা

তোমাদের যে সবল সাহায্যকারী সহযোগরি নিকট সাহায্য প্রাথনা কর, তারা সকলে তদম্বর্ণ একটি স্রা আনয়নে অপারগ ও অক্ষম হওয়া। আর যখন তোমরা তা করতে অক্ষম হয়েছো, অথচ তোমরা পাণ্ডিতা, ভাষার অলংকার ও মমেপিলন্ধি ক্ষেত্রে প্র্ণিছের অধিকারী শীর্ষ প্রান্তরাং তোমরা ইতিমধ্যে তা জানতে পেরেছো যে, তোমরা যা হতে অক্ষম হয়েছো, তোমাদের অপরগণ তার উপর অধিকতর অক্ষম। যদ্প প্রবিতী আমার নবী-রস্লগণের বেলায়ও তারও সত্যতা ও ত'ার নব্ওয়াতের হবপকে প্রামাণ্য দলীল যে সকল নিদ্দানাবলী ছিল, য়য় অন্রর্প দলীল আনয়নে আমার সমগ্র স্থিত অপারগ-অক্ষম ছিল। স্তরাং তোমাদের নিকট ইহা হবপ্রমাণিত হয়ে গেল যে, মহোদ্মাদ (স) তাকে বানোয়াট ও মিথ্যায়্পে রচনা করেননি এবং তিনি তা আনিহলার করেন নি। কারণ তা যদি ত'ার পক্ষ হতে আবিহলার কিবো মিথ্যা রচনা হতো, তবে তারা এবং আমার সমগ্র স্থিত তদন্ত্র্প আনয়নে অপারগ হতো না। যেহেত্ মহোন্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যায় একজন মান্য ভিন্ন আর কিছু নন। আর দৈহিক গঠন, স্থিত্যত নৈপ্র্যু ও বাকপটুতা ইত্যাদি বিচারেও তিনি তোমাদের অন্র্প অবস্থার উধে নন। যার এর্প ধারণা করা যেতে পারতো যে, তোমরা যে বিষয়ে অক্ষম হয়েছো তিনি তার উপর ক্ষমতাবান ছিলেন কিবো এর্প কলপনা করা যেতো যে, তোমরা যে বিষয়ে অক্ষম হয়েছো, যার উপর তিনি সফলকাম হয়েছেন।

অতঃপর ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী المسورة من أمثياء এর ব্যাখ্যা প্রদঙ্গে একাধিক বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন কাতাদা (র) হতে বণিত আছে যে, তিনি المبورة من مشله এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথাৎ এ করেআনের অনুরপে বাপ্তব ও সত্য হিসাবে, যাতে অম্লেক ও মিথ্যা কিছানাই। কাতাদা (রহ) হতে আরেকটি স্বে বণিতি আছে যে, তিনি المبورة من مشاله বলেন, এ করেআনের অনুরপে একটি স্বো আন্যন কর।

মাজাহিদ (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি ماله কাহিদ (রহ) নিএর বাষ্ট্রার বলেন, ক্রেআনের অন্রব্ধ।

মুছাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) একইর্প বণ'না উদ্ধৃত হরেছে।

ম্জাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বণিত আছে যে, তিনি মান্ত । তানানি এর ব্যাখ্যার বলেন, মান্ত । উহার অন্রর্প)-এর অর্থ হলো المران (কুরআনের ন্যায়)। স্তরাং মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ) এর বস্তব্য যা আমরা তাদের উভন্ন হতে উদ্ধৃত করেছি, তার মর্ম হলো, কাফিরগণের মধ্য হতে যারা আলাহ তা'আলার নবী হয়রত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে ত'ার সঙ্গে বিত্তক' বিরোধ করেছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আলাহ তা'আলা বলেন, হে আরবগণ! তোমরা তোমাদের কথোপকথনের মধ্য হতে এ ক্রেআনের অন্রন্প একটি স্রা আনয়ন কর, যেমন মুহাম্মাদ (স) তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের কথা বলার মম্নিসারে তা আন্রন করেছেন।

অন্য কয়েকজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী المتورة من دهله এর অর্থ হলো তবে তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর অন্র্পে একটি স্রা আন্য়ন কর। যেহেত্য মুহাম্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যায় একজন মান্ধ। ইমাম আব্যু জাফের তাবারী (রহ) বলেন প্রথম ব্যাক্যাটি যা ম্জাহিদ ও কাতাদা (রহ) প্রদান করেছেন, তাই বিশ্বে এ সন্বরে আলাহ তা'আলা অন্য স্বোর মধ্যে ইরশাদ করেছেন, কান্ত্রা দুল্ল বিশ্বে এন্ত্রা নিজে রচনা করেছেন । "তারা কি বলে, তিনি তা নিজে রচনা করেছেন । তবে আপনি তাদের বলন্ন, তা হলে তোমরা এর অন্রেশে একটি স্বো আনয়ন কর।" আর তা জানা কথা যে, ورة (স্বো) তারা আনয়ন করেছে, তা হযরত মহেন্মাদ (স)-এর আনয়ন করা স্বোর জন্য সমকক্ষ ও সন্শ নয়। যার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, তোমরা হযরত মহেন্মাদ (স) যেমন স্বো এনেছেন তেমন একটি স্বো আনয়ন কর।

অতঃপর কেউ যদি প্রখন করে যে, আপনি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী الحادوا ষারা এ করেআনের অন্রর্প হতে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন। তবে কি ক্রেআনের জন্য কোন সাদ্শ্য আছে ? যার উপর ভিত্তি করে বলা যাবে যে, তদন্বর্প একটি স্রা আনমন কর। তদ্তরে বলা হবে যে, এ অথে আপ্লাহ পাক একথা বলেননি, বরং এ উদেশ্যা করেছেন যে; বণনা শৈলীর দিক থেকে এরূপ একটি স্রা আনয়ন কর। কেননা আল্লাহ তা'জালা ক্রেআন মজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। আর আরবী হওয়ার অর্থে আরবণের বস্তব্যের সদ্শ থাকার প্রাংশ কোন সন্দেহ নেই। হাঁ,যে অর্থ বৈশিজ্ঞের কারণে ক্রেআন সমগ্র স্থিট জগতের বক্তবা হতে প্রাতন্ত্র অর্জন করেছে, তবে সে দিক বিচারে তার কোন সন্ন-সমত্বলা নাই। আর কোন দ্ভীাস্ত ও সমকক্ষ নাই। আল্লাহ তা'আলা তো তাদের বিরাদ্ধে তার নবী (স) এর প্রবপক্ষে কারআনের মাধ্যথে দলীল পেশ করেছেন, যথন বর্ণনা ক্ষেত্রে পবিত্র কুরুআনের ন্যায় সূত্রা আনয়নে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে ৷ যেহেভ কুরআন তানের বর্ণনার অন্বেপে বর্ণনাছিল এবং তা এমন কালাম ছিল, যা তানের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তরাং আল্লাহ ত।'আলা তানেরকে উদ্দেশা করে ইরণাদ করেন, আমি আমার বান্দার প্রতিষা অবতীর্ণ করেছি, তা আমার পক্ষ হতে হওয়ার প্রশেন তোমরা যদি সন্দিহান হও তবে তোমরা তোমাণের বস্তব্যে তদন্বে,প একটি স্রো আনয়ন কর। তোমরা আরব হ<del>ও</del>য়ার কারণে সে বক্তব্য আরবী হিসাবে উহার সদৃশ। আর তা এমন বর্ণনা যা তোমাদের বর্ণনার অনুরুপে, এমন বস্তব্য যা ভোষাদের বক্তব্যের সৰ্শ। বছুতঃ আললাহ তা'আলা তাদেরকে এমন কোন ভিল্ল ভাষায় স্বাে আন্য়নে বাধা করেননি, যা সে ভাষায় অন্রাপে যার উপর ক্রেআন মঙ্গীদ অবতাীণ হয়েছে। যাতে তারা এরপে বলার সংযোগ লাভ করতো যে, আপনি আমাদেরকে এমন বিষয়ে বাধা করেছেন, আমরা যদি তা শিক্ষা করতাম তবে আমরা তা আনরন করতে পারতাম। আর আনমরাতা আনেয়নে এজনা সক্ষম নই যে, আমরা সে ভাষাভাষী নই যা আনয়নে আপনি আমাদের বাধ্য করেছেন্। স্তরাং ইহার মাধ্যমে আমাদের উপর আপনার কোন দলীল সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা আমরা ইদিও আমাদের ভাষার বিপরীত অন্য ভাষায় তদন্র্প বক্তবা আনম্বনে অপারগ হয়েছি, বেহে হু আমরা সে ভাষাভাষী নই—তবে লোকদের মধ্যে এমন অনেক রয়েছে, যারা আমাদের ভাষাভাষী নয়, তারা তদন্রপে ভাষার স্রো আনেয়নে সক্ষবা আনয়নে আপনি আমাদের বাধ্য করেছেন। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেছেন, তংসাথে একটি স্বো আনয়ন কর। কেন্না ভাষাসম্হের মধ্যে তংগদ্শ ভাষা হলে। তোমাদের ভাষা। যদি হষরত মহোম্মাদ (স) ইহাকে স্থিট করে থাকেন এবং নিজের তরফ থেকে রচনা করে থাকেন, তবে তোমরা যখন একত্রিত হয়ে পবিত্র কুরআনের ন্যায় তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের বর্ণনায় সারা আনয়নে

পার স্পরিক সাহায্য সহযোগিতা করবে, সন্মিলিত প্রয়াস চালাবে, তথন তা স্ভিট করা, প্রণয়ন করা ও রচনা করার তোমরা হয়রত মহোন্মান ।স) অপেকা অধিক সক্ষম হবে। আর যদি তোমরা তার অপেকা অধিক সক্ষম নাহও তথাপি তোমরা হয়রত মহান্মান (স) যা করতে সক্ষম হয়েছেন. তা করার একান্ত অক্ষম-অপারগ হয়ে পড়বেন। অথচ তোমরা একনল লোক, আর তিনি একা আর তা তথনই সত্যর্পে প্রমাণিত হবে যখন তোমরা তোমানের দাবী ও ধারণার ক্ষেত্রে সত্যাদী হবে যে, হয়রত মহান্মান (স) তা নিজের তরফ থেকে রচনা করেছেন এবং নিজ হতে স্ভিট করেছেন, আর তা আমি ব্যতীত অপর কারো পক্ষ হতে প্রেরিত।

আবা নাজীহ মাজাহিদ (বহ) হতে অনারপে বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ (রহ) হতে অন্য সূত্রে বণিও, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন এক্দল লোক ধারা তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্যান করবে।

ইবনে জারাইজ (রহ) মাজাহিদ (রহ) হতে বগ'না করেন যে, তিনি নি এই এই ব্যাখ্যার বলেন, সে সকল লোক, ধারা নাক্ষ্য দান করবে।

ইবনে জারাইজ (রহ) বলেন, তোমরা যখন তা আনরন করবে, তথন তা যে ক্রেআনের অন্রেশে দে বিষয়ে তোমাদের সাক্ষানাকারীলণ। তা হয়ত কাফিরদের মধ্য থেকে যারা হয়ত মহোন্মাদ (স) আনীত কিতাব সন্ধান সংশহ পোষণ করে তাদের সন্বান্ধ আলাহান কর" এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা সাহাষ্য প্রাথিনা কর, সহযোগিতা কামনা কর। যেমন, কোন কবি বলেছেন—

'বিখন আমাদের অশ্বারোহীগণ ও তাদের প্রণতিক যোদ্ধাগণ মুখোমুখী হয় তখন তারা কা'বের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে আর আমরা আ'মেরের জন্য দৈয<sup>ে</sup> ধারণ করি।''

والمرابع المرابع الم

প্রত্যক্ষকারী, আর এর অর্থ তাকে প্রত্যক্ষণারী। স্ত্রাং যদি নান্ত্র শ্বাদি নান্ত্র এর বহুন্বিন হওয়ার সন্তাবনা রাখে, যা আমরা যে দুণ্টি অথের উল্লেখ করেছি, সে অথে বাবহত হয়, তবে উভয় অথেই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে তাই উত্তম ব্যাখ্যা যা ইবনে আব্বাস (রা) ব্যক্ত করেছেন। আর তা এই যে, আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা তদন্রত্ব একটি স্রা আনয়নে তোমাদের সে সকল সাংযায়ালারী ও সহযোগীগণের নিকট হতে সাহায্য প্রথনা কর যারা তোমাদের আলাহ তা আলাও তার রস্ত্রা (স)-এর প্রতি অসত্যারোগনে তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে, তোমাদেরকে কুফরী ও ম্নাফেকতিত সাহায্য করে, প্রতিপাষকতা করে। যদি তোমরা তোমাদের নাজরমানীতে সত্যাশ্রমী হও, যদি আমরা তকের খাতিরে মেনে নিই হযরত ম্হাম্মাদ (স) তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন, তা স্ব-রচিত ও প্রকলিস্ত। যাতে তোমরা নিজেদেরকে ও অন্যাক্রেকে পরীক্ষা করতে পার হে, তারা ভানারত্ব পর্কি স্বো আনয়নের ক্ষমতা রাথে কিনা? যার শ্রেক্তি মান্তামিদ (রহ) ও ইবনে জ্রোইজ (রহ) এর ব্যাখ্যাল যা বলেছেন, তার কোন যৌজিকতা নেই। কেননা রস্ত্রেলাহ (স)-এর যুগে মান্য তিন প্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) বিশ্ব্ল ঈমানের অধিবারীগণ, (২) নিভেজাল কুফরের অনুসারীগণ ও (৩) এতদ্বত্রের মধ্যে কপট প্রণীর মানাফিকগণ।

আর ইমানদারগণ আল্লাহ তা'আলা ও তার রস্ল (স)-এর প্রতি পাণ আন্থানী ও বিশ্বাসী।
যদি কাছিরেরা কোনো একটি পাল্লিকা প্রণান করে এবং তা ক্রআনের অনারণে বলে দাবী করে,
তবে তাতে কোনো মামিনের সাক্ষ্য পাওয়া অসভব। যদি মানাছিক ও কাফিরগণকে অসভাকে
প্রমাণ করা এবং সভাকে বাভিজ্ঞ করার প্রতি আহবান করা হর, তবে এতে সংদেহ নাই যে,
তারা তাদের কুফরী ও পথল্রটভার বলে তংজনা ভংপর হয়ে উঠবে। অভএব উভয় দলের মধ্য
হতে যে দলই হেয়ে না কেন, সে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হবে, যদি তারা দাবী করে
যে, তারা ক্রেআনের অনারপে একটি সারা আনয়ন করেছে। বরং প্রকৃত অথে তা তদ্বপ
যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত ইর্ণাণ ক্রেছেন,

و م ت مرام مو رم ه را مه مو مه مو مه المهدد المقدد المقدد المعدد المعد

"আপনি বলনে, যদি এই করে সানের অন্ত্রেশ স্রো আনরনকলেপ মান্য ও জিন সকলে সমবেত হয়, তারা তদনরেশে স্রো আনেয়ন করতে পারবেনা—যদিও তারা প্রদপ্রের সাহায্যকারীও হয়।"

এ আরাতে আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, মানুষ ও জিনু সকলে সমবেত হরেও ক্রেআনের অন্বর্প স্থা আনায়ন করতে পারবে না। যদিও তারা প্রুদ্পরে তা আনয়নে সাহায্য সহযোগিতা করে। আর স্বা বাকারায় তাদেরকে সতক করে আল্লাহ তা'আলা মোকাবেলা করার আহবান জানিয়ে বলেন,

'তোমরা যদি আমার বাংদাহর প্রতি আমি যা অবতীণ করেছি, তাতে সাংদহান হও, তবে তোমরা তদন্রেপ একটি স্রা আনয়ন কর, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অপ্রাপর সাহাষ্ট্রীগণকে ডাক, যদি তোমরা সত্যাদী হও।''

তার অর্থ হলো আমার পক্ষ হতে যা নিয়ে এদেছেন, তদ্বিরর হ্যরত মহোমাদ (স)-এর সতাবাদিতায় তোমরা যদি সন্দিহান হও, তবে তোময়া তদনর্প একটি স্রো আনয়ন কর। আর এ ব্যাপারে তোমরা প্রস্পরে সাহায্য কামনা কর – যদি ভোময়া তোমাদের ধারণায় সভাবাদী হও। এমন কি ভোময়া যখন তা করায় অপারগ হবে, তখন তোময়া জানতে পারবে যে, হয়য়ত মহোম্মাদ (স) বা কোন মান্য তা আনয়নে সক্ষম নয়। আর তোমাদের নিকট সঠিকর্পে প্রথাণিত হয়ে যাবে যে, তা আমারই অবতাণি এবং আমার বালনাহার প্রতি আমার প্রত্যাদেশ।

(২৪) যদি ভোমর। ডা না কর এবং কখনই করতে পার্বে না ডবে সেই আগ্নেকে ভর কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাধর, কাফিরদের জন্ম যা প্রস্তুত রয়েছে।

ইয়াম আবা জাফর তানারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী المائد الم

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণিতি, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাথাার বলেছেন, যদি তোমরা তা করতে না পার, আর তা তোমরা আদৌ করতে পারবে না, অতএব ভোমাদের জন্য সত্য ভপত হয়ে যাবে।

ر عن و مه مروه و مه مروه و مه مروه و مه مرود و مه مرود و مه مرود و الناراليِّين وقودها الناس والـحجارة

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাই তা'পালা তাঁর বাণী النار (সহ্তরাং তোমরা আগনে হতে বে'চে থাক)-এর অথ হলো, আমার রন্ত (স) তোমাদের নিকট আমার প্রত্যাদেশ ও অবতীর্ণ বাণীর মধ্য হতে যা কিছ; নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছেন, তংস-পকে' তাঁকে মিধ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আগ্রনে নিক্ষিপ্ত হওয়া হতে তোমরা বে'চে পাক। অ্থাচ তোমাদের নিকট দ্পান্ট হয়ে গিয়েছে যে, তা আমার কিতাব ও আমার পক হতেই অবতারণা ঝার ভোমাদের উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তা আমারই বাণী ও আমার ওহা। আর তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তোমরা এবং আমার জন্য স্কল্স্ভির অন্রেশ স্বা অন্যান্য বে অপরেস ইওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর আলাহ তা'আলা যে আগ্রনের বিবরণ দান করেছেন, যাতে নিক্ষিপ্ত হওয়া হতে তিনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন্—তাদের সংবাদদান करब्राह्न रथ, आग्रात्नव देशन रूप्य मान्य अवर भाषव। अ उपन्यान आज्ञार जांचाना देवनान করেছেন الناس والعجارة "যার ইন্ধন মান্ষ ও প্রের।" আল্লাহ তা'আলার বাণী 'তার ইশ্বন্' খারা তার লাক্ড়ী উদ্দেশ্য। এর দ্বারা এ উদ্দেশ করা হয় যে, তা প্রজ্ঞলিত হয়েছে, শিশ্র বিস্তার করেছে। অভঃপর যণি কোন প্রণনকরেরী এ প্রখন করে যে, কিভাবে পাধরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল এবং মান্যের সহিত্যুক্ত করা হল ? এননকি উক্ত পাথরকে জাহানামের আগানের জন্য ইশ্বনরাপে গণ্য করা হয়েছে? তদ্তেরে বলা হবে যে, তা হচ্ছে দিয়াশলাইয়ের পাধর। আর ত। আমাদের জানামতে যুখন তাকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা উত্তাপের ব্যাপ্কভার ভাৰন্যতম পাল্ল। বেমন আবদল্লাহ (রা) হতে বণিত আছে যে, তিনি وتدودها الناس والعجارة এর ব্যাখ্যার বলেন, তা দিয়াশলাই পাথর। আলাহ তা'আলা থেদিন আসমায় ধ্মীন স্ভিট করেছেন, দেদিন ভাবে দানিয়ার আলমানে স্থিট করেছেন। তাকে তিনি কাফিরদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন।

হবরত ইবনে মাস্ট্রণ (রা) হতে বণিতি আছে বে, তিনি الناس والمجارة এবন ব্যাপ্যায় বলেন, তা হলো পিয়াণনাই পাধর, আলাহ তা'আলা তাকে বেমন চেয়েছেন তেমনি তৈরী করেছেন।

হ্যরত ইবনে আৰ্থাস (রা), হ্যবত ইবনে মাসউদ (রা) ও হ্যরত রস্ক (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বিগিত আছে বে ভারা وقدودها النار الدي وقدودها الناس والحجارة বিগত আছে বে ভারা ক্রিলছেন, পাথর হলো পোথর। ক্রিলের নোযথের আগ্রন্ বারা শান্তি দান করা হবে।

ইবনে জ্রাইল (রহ) হতে বণিও আছে যে. তিনি নি তালি তালি ত্তিন তিনি বলেন, তা নি ত্তিন ব্যাথ্যা প্রসংল বলেন, তা হলো দোৰখের মধ্যে দিয়াশলাইয়ের কালো পাধর। আর তিনি বলেন, আমর ইবনে দীনার আমাকে বলেছেন, আর লে পাধরটি এ পাথর অপেকা অধিকতর শক্ত ও বৃহত্তর। হয়রত আবদ্লাহ ইবনে মাস্ট্র (রা) হতে ক্তিভি আছে, তিনি বলেন, তা দিরাগলাই জাতীর এক প্রকার পাধর, আলাহ তা'আলা ঐ পাধরটিকে তার মোতাবেক স্ভি করে রেখেছেন।

و که مر مر المالورين المالارين المالارين

''কাফিরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে'' আমরা আমাদের এ কিতাবে ইতিপ্রেণ দলীক-প্রমাণসহ উল্লেখ ছরেছি যে, আরবদের ভাষায় ু-ার্ড (কাফির) হক্তে, কোন বস্তুকে আরবণ বারা গোপনকারী। আল্লাহ তা'আলা কাফিরগণকে এজন্য কাফির নামে মাখ্যায়িত করেছেন, বেহেতু দে তার নিকট বিদ্যমান আল্লাহ তা'আলার দানকে অংবীকার করে এবং তার সম্মুখে বিরাজমান আলাহ ডা'আলার নেরামতরাজিকে গোপন করে। স্তেরাং এক্ষণে اعدت للكافريان -এর অর্থ হবে, দোষ্য তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা একথা অদ্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের প্রতিপালক যিনি তাদের ও তাদের প্রেবিতালিবের স্থিট ক্ষেত্রে একক। বিনি ভাদের জন্য প্থিবীকে শ্যাল্পে তৈরী করেছেন, আর আসমানকে ছাদরপে বানিয়েছেন, আসমান হতে পানি অবতরণ করেন, তথরা ফলম্ল ইত্যাদি তাদের জীবিকা হিসেবে উৎপাদন করেছেন। যারা ভাঁর ইবানতে দের-দেরী ও উপাদাগণকৈ অংশ স্থাপন ্করে থাকে। অথচ তিনিই তাদের স্হিট্তে একক, অদিভীয় ও তাবেরকে জীবিকা দানে অনন্য। যেমন, হবরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি عددت للكالريدن الماكال بين الماكال ويدن الماكال ويدن الماكال ويدن অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় যারা কুফুরীতে প্রতিভিঠত আছে, তানের জন্য দোষ্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। 13 / 12 / 12 (٢٥) وبه شرِ الدّبين امنيوا وعملوا الصالحاتِ ان ليهم جنتِ تنجرِي مِن تنحيها الاليهار - A 9 A 5 - 1 A 9 - 0 A 0 - - - A - A 9 9 - 59 كلما رزِقموا مِنْها مِن تُممرةٍ رِزَمَّا قَالَـوا هَذَا الَّذِي رزِقْمَا مِن قَـولُ والدُّوا اِللَّه و ١ ١ م ١ و١ ١ ١ م ١ ١ و ١ ١١ و ١ و١ ١ م ١ و١ و١ منشابيها ولهم فرمها ازواج عطهرة وهم فرمها خاليدون ٥

(২৫) যার। ইন্মান এনেছে ও সংকর্ম করে তাদের অসংবাদ দাও খে তাদের জন্ম রয়েছে জান্ধান্ত—যার নিজদেশে নদী প্রবাহিত। ধবনই তাদের ফলমূল থেতে দেয়া হবে তখনই ভারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারপে যা দেওয়া হত এতো ভাই। তাদের অপুরপে কলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্ম পবিত্ত সন্ধিনী রয়েছে, ভারা সেখানে স্থানী হবে।

জালাহ তা'আলার বালী بشر (সন্সংবাদ দান কর্ন)-এর অথ হলো, সংবাদ দান কর্ন। জার ম্লেডঃ এমন বিষয়ের সহিত সংবাদ দান করা, যা সংবাদ প্রদন্ত ব্যক্তিকে আনন্দিত করে। ধ্বন উক্ত সংবাদবাতা অন্যান্য সংবাদদাতাদের প্রেবেই সে সংবাদটি পেণিছিয়ে দেয়।

আর এ হলো আলাহ তা' থালার পক্ষ হতে তাঁর নবী হয়রত মহুলামাদ (স) এর প্রতি নিদেশি পে'ছিল্লে দেওয়া শৃতি সংবাদ ঐ সব জিনিসের যা নিজরিত রেথেছেন আলাহ তাঁদের জন্য যাঁরা ঈমান এনেছেন আলাহ পাকের প্রতি, মহোল্মান (স)-এর প্রতি এবং তিনি যা, নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আর নেক আমলের ঘারা তাঁদের ঈমান ও দ্বীকারোজিকে সতার্পে প্রমাণ করেছেন। তাই আলাহ তা' থালা রস্কে পাক (স) কে সল্বোধন করে ইরশাদ করেন। ছেন মহোল্মান (স)। আসনি সমুসংবাদ দিন ঐ ব্যক্তিনেরকে যাঁরা আসনাকে সামার রস্কে হিসাবে এবং আপনি আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও নার (কুরআন) নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর তাঁদেরই মোখিক দ্বীকারোজিকে সে সকল পান্যক্ষা-সল্পাদনের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন যা আমি তাঁদের উপর আমার কিতাবের মাধ্যমে আপনার ভাষার ফর্য ও ওয়াজির করে দিয়েছে। তাঁদের জনাই নিজরিত রয়েছে এমন জায়াত যার তলনেশৈ নহরসমূহ প্রবাহিত। তবে তা ঐ সব লোকের জন্য নয় বারা আপনাকে যিথ্যা প্রতিপ্রতির ব্যবহুছ এবং আপনি আমার পক্ষ হতে যে হেদায়াত নিয়ে এসেছেন তা অদ্বীকার করেছে আর

জাপনার বিরোধতা করেছে। আর তা ঐ সব লোকের জনও নর যারা আপন্তে এবং আপনি আমার নিকট থেকে যা কিছন নিয়ে এপেছেন, তা মৌখিকভাবে গ্ৰীকার করেছে, অথচ বিশাসগত ভাবে তা অ্যানি পরিগত করেছে। কেননা ঐসব লোকের জন্য ব্য়েছে আমার নিকট নিক্ষীরত এমন জাহালাম যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

মাসর্ক (রহ) হতে বণিতি আছে যে, বেহেশেতের শেজনুর বৃক্ষ তার মন্ত হতে শাখা পথ'স্ত সারিব বিশ্বতাবে সন্দিলত, আর তার থেজনুরগালো মটকা সম্বেহর নাার। যখনই তা থেকে একটি বেজনুর ছে'ড়া হবে, তথনই তার হলে আরেকটি থেজনুর স্থিতি হবে। আর তার পানি খনন করা ছাড়াই প্রাহিত হবে।

ম্জাহিদ (রহ) আবা ওবায়দা (রা) হতে অন্রুপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

আমর ইবনে মরেরাহা (রহ) আবা উবায়দা (রা) হতে অনুরুপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর তিনি তা মাসশ্লুক (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাপারটি যখন এরপে যে, বেহেশতের ন্ধরসমাহ খনন করা ব্যতীতই প্রবাহিত হয়, সাহরাং এতে সংক্রেনাই বে, তার তি উদ্যানসমাহ ) খারা উদ্যানের বাক্ষরাজি, উদ্ভিদ ও ফাসসমাহ বাঝানো হয়েছে। তার ভামিকে বাঝানো হয়নি। যেহেতু তার নহরসমাহ তার যমীনের উপর দিয়ে এবং তার উদ্দিদ ও বাক্ষরাজির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেমন মাসর্ক (রহা) উল্লেখ করেছেন। তার নহর সমাহ ভামির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, একথা অপেক্ষা উপরোজ অভিমত জালাতের অবস্থার সাথে অধিক স্কতিপ্রেশিঃ

আলাহ ত'। আলা এ আরাতের নাধ্যমে তার বাল্যাগণকে ইমান আনয়নের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং তাদেরকে তার ইবাদত করার প্রতি উব্দ্ধ করেছেন। সে সমুসংবাদের মাধ্যমে বিষয়র তিনি সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তার অনুগত ও তার প্রতি ইমান আন্য়নকারীদের জন্য প্রতুত করে রেখেছেন। যেমন এর পা্ব'বতা আয়াতে যারা কুফরী করেছে আলাহ্র সাথে অন্যান্য অবাধ্য ও শরিক বানীরেছে তাদেরকে তিনি শিরকের শান্তি ও অবাধ্যতা এবং গা্নাহে লিপ্ত হওয়ার পরিশাম উলেশ করে স্তক্ করেছেন।

كلمنا رزقدوا منها من تدمرة رزقا قالوا هذا الدني رزقنا من قهل والدوا به وياد

আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আলাহ তা'আলার বাণী । ১০০০ তারা বখন জালাত হতে জ্বীবকা প্রদত্ত হয়, আলোচা আয়াতে ১০০ সবনামটি তাংক-কে ব্রেয়ার আর এর অব' হচ্ছে, জালাতের বৃক্ষরাজি। যেন আলাহ তা'আলা এরপে ইরশাদ করেছেন ইবখন তারা জ্বীবিকা প্রদত্ত হয়, বাগানসমহের বৃক্ষ হতে কোন ফল যা আলাহ তা'আলা তৈরী করেছেন সেই সব লোকের জন্যে যারা আলাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে—তপন্ তারা বলে এতো সেই ফল যা আমানিগকে ইতিপ্রে জ্বীবিকা প্রদত্ত হয়েছে।

অতঃপর ব্যাখ্যাকার গণ الدنى رزه الدنى (তাতা হ যা আমাদেরকে ইতি শ্বের্জীবিকা প্রদত্ত হরেছে) এই বাক্যাটর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এ রিজিক তো তাই বা আমরা ইতিপ্বের্গ দ্নিয়াতে ১ভাগ করেছি। বারা এ ব্যাখ্যা দান ক্রেছেন, তাদের আফোচনাঃ

হ্যরত ইখনে আৰ্থবাস (রা), হ্যরত ইখনে মানউদ (রা) ও হ্যরত রস্কালেছে (স)-এর করেকজন সাহাবী হতে বিশিত আছে যে, তারা الله و المراه و المراه

কাতাদা (রহ) হতে বণিতি আছে, তিনি من قبول الدنى رزقتا من قبول कাতাদা (রহ) হতে বণিতি আছে। তিনি معنا الدنى رزقتا من قبول هاية । অথিৎ প্থিবীতে যা লাভ করেছি।

ম্জাহিদ (রহ)-এর মতে معنا الدنى رزئينا من قبيل হলোঃ কৈ আশ্চর্য এ ফলের সাথে দুর্নিয়ার ফলের কতই না মিল রয়েছে !

देवान ब्यूबारेख मुखारिन (त्रर) राज जन्त्र्भ वर्णना উদ्धान करताहन।

ইবনে ৰাজেদ হতে বণিতি আছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এতাে সেই ফল **বা আমরা** ইতিপ্ৰে' প্থিবীতে জীবিকা প্রদন্ত হয়েছি। তিনি বলেন আর তাদেরকে সাদ্দ্যপণ্ণ ফল প্রদন্ত হবে, বা তারা চিনতে পারবে।

ইমাম আৰু লাফর তাবারী (রহ) বলেন, আর জন্যরা বলেন, বরং এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এতো সেই ফল যা ইতিপ্রে বেহেশতের ফল হিসাবে আমরা পেয়েছি৷ কেননা বর্ণ ও ব্যাণ্য দিক দিরে এগ্রাল একটি অপরটির সাথে সাদ্শ্যপ্রে! আর এ মত পোষ্যুকারীদের কারণ হচ্ছে এই যে, বেহেশতী ফলের বৈশিষ্টা এই যে, বখন একটি ফল ছে'ড়া হবে তখন সাথে সাথে তদস্লে জানুরূপ আরেকটি ফল স্ভিট হবে।

আবা উবায়দা (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি বলেন, বেছেশতী থেজার বৃক্ষ উহার মনে হতে শাখা পর্যন্ত সারিবজভাবে সম্পাদিকত হবে, আর এর ফল আকৃতিতে মুটকার ন্যায় হবে, বধন তা থেকে কোন ফল ছে'ড়া হবে, তখন তদস্থলে আরেকটি ফল স্থিতি হবে। তারা বলেন, বেহেশতী গণের নিকট এজন্য সাদ্শ্যপ্ণ হবে যে, যে ফলটি স্থিতি হয়েছে তা ছে'ড়া ফলটির অন্রপ্শই, স্তেরাং এর যাবতীয় বৈশিণ্টাসহ উপভোগ করতে দেওয়া হবে। তারা বলেন, এজনা আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বিন্দ্রিক বিশিণ্টার সাবে সাদ্শাস্থিত।

আর তাদের মধ্য হতে কেট বলেছেন, "এতো সেই ফল যা আমরা ইতিপ্রের্থ জীবিকা হিসাবে পেরেছি।' এজন্য বলবে ধে, এই ফল বলের দিক থেকে ধদিও অন্তর্গ কিন্তু দ্বাদ ভিন্ন। যারা এমত পোষণ করেছেন, তাদের আলোচনাঃ

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাসীর হতে বণিতি আছে, তিনি বলেন, বেহেণ্তীগণের মধ্য হতে এক বাজিকে এক পারে খাদ্য প্রদত্ত হবে. সে তা খাবে, অতঃপর আরেকটি পার প্রদান করা হবে। তথন শে বলবে, এতো দেই খাদ্য যা আমাদেরকে ইতিপ্রের্থ প্রদান করা হয়েছে। তথন ফেরেশতা বলবেন, থেরে দেখুন। এগ্রলোর বর্ণ একই কিন্তু "বাদ ভিন্ন। আর এ বস্তব্য তাদের ধারা আলোচ্য আল্লাতের প্ৰেলিখিত ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য আয়াতের বাহ্যিক তিলাওয়াত এর বিশ্বেষতাকে অপ্ৰীকার করে। আর আয়াতের প্রকাণ্য অধে থা ব্রুয়ায় এবং যার বিশল্পতা প্রমাণিত হয় তার মম্থি হলোঃ এই রিষিক ইতিপ্বেওি আমরা দ্বিনয়াতে উপভোগ করেছি। আর তা এজন্যে সাব্তত বা দ্বপ্রমাণিত করে, তা এই যে, এ আয়াতে যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন করেছেন كلما رزقوا منه আল্লাহ পাক এই স্থায়াত দ্বারা এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, যখন জালাতবাসী-গুণু বেহেশতের কোন ফল ব্যন তাদেরকে দেওয়া হবে, তখন ছারা বৃদ্ধে: এতো ইতিপ্রেও দেরা হরেছে। অংলাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে কোন বিশেষ ফলের কথা বলেন নাই। আর ষ্থন্ আলাহ পাক এ সংবাদই দিয়েছেন যে, বেহেশতের ফলের মধ্য হতে তাদেরকে যা কিছ; জীবিকা দেওরা হবে, সে সব ফলের প্রসঙ্গেই তারা এ উজি করবে। সতেরাং এতে কোন সলেহ নাই যে, বেহেশতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সর্বপ্রথম যে ফল প্রদান করা হবে সে সংপকেই ভারা এ মন্তব্য করবে যার পারের তাদেরকে তথাকার কোন ফর দেওয়া হয় নাই। আর যখন এতে কোন সন্দেহ নাই ষে, ইহাই প্রথম প্রদত্ত ফল সম্পর্কে তাদের উক্তি, ধনুপে তা মধ্যবতী ও তৎপরবতী ফল সম্পর্কে তাদের উক্তি। অতএব ইহা স্বিদিত যে, বেহেশতী ফলের মধ্য হতে তাদেরকে প্রদত্ত জীবিকা সম্পর্কে তারা এর পে বলা অসম্ভব যে, এতো তাই যা আমাদেরকে ইতিপ্রেব বেহেশতী ফলের মধাহতে জীবিকা দেওরা হয়েছে ৷ আর ইহা কির্পে বৈধ হতে পারে যে, ভাদেরকে প্রথমবারের মত বেহেণ্ডী ফলের মধ্য হতে যে জীবিকা দেওয়া হবে তংসশপকে তারা বলবে, এতো তাই যা আমরা ইতিপ্রে জীবিকা - স্বর্প - পেয়েছি ৷ অথচ এতদ্তির ইতিপ্রে কোন বেছেশতী ফল তাদেরকে জীবিকা প্ররূপ দেওলা হল নাই। হাঁ, তা তখনই হতে পারে যধন কোন মতিল্লম ও পথদ্রুট ব্যক্তি এমন মিথ্যা বলার প্রতি তাদেরকে সম্প্রিক্তি করবে, যা হতে আলাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত করেছেন। অথবা কোন প্রতিয়োধকারী বেহেশতী ফলের মধ্য হতে প্রথম বারের মত তাদেরকে উপজীবিকা প্রদত্ত ফল সম্পর্কে তারা এ উত্তি করাকে খণ্ডন করবে। হার ফলে আলাহ তা'আলার এই বাণী أكلما رزقوا منها من شمرة رزقا ( যধনই ভারা তথাকার ফলের মধা হতে জীবিকা প্রদন্ত হবে ) দারা বে কথার সতাতা প্রমাণিত হয়েছে—তাতে এই দলীল রয়েছে বে, এতে বেহেশতবাদীদের একটি অবস্থার বিবরণ আছে। এর দ্বারা এ কথাই স্ক্রেপট প্রমাণিত হয় যা আমরা বর্ণনা করেছি হে, আয়াতের অর্থ হেলো যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে ৰখনই বেহেশতে কোন বেহেশতী ফল রিষিক হিসাবে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, এ তো সে রিযিক যা ইতিপ্রবে আমাকে দ্বনিয়াতে দেওয়া হয়েছে।

অতপর কেউ ধনি আমাদেরকে এ প্রখন করে এবং বলে যে, লোকেরা কির্পে বল্বে, এতো তাই যা আমরা ইতিপাবে উপজীবিকার্পে প্রদত্ত হয়েছি? অথচ ইতিপাবে তাদেরকে যে জীবিকা প্রণত হলেছিল, তা তাদের ভোগ করার মাধ্যমে বিলান হয়ে গিয়েছে, আর বেহেশতীগণের কির্পে এমন কথা বলা বৈধ হতে পারে, যার কোন বাস্তবতা নাই? তদ্বরে বলা হবে যে, এ প্রসঞ্জে তুমি যে পিক চিন্তা করেছো, বিষয়টি তা নয়। বরং এর অর্থ তা ঐ শ্রেণীভুক্ত, বে শ্রেণীর ফল ও উপ-জীবিকা ইতিপাবে আমাদের দেওয়া হয়েছে। ধেমন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলস, অমাক তোমার জন্য রাঘা কর', ভুনা করা ও মিণ্টি জাতীয় খাদ্যের মধ্য হতে এত খাদ্য প্রস্তুত করেছে। তথন সংশ্বাধিত ব্যক্তিটি বলল, এতো আমার ধ্রের খাদা। এর দারা কতক এ উদ্দেশ্য করে থাকে যে, তার সাথী যে প্রকার খাদ্য তার জন্য প্রভুত করার কথা উল্লেখ করেছে, তাই তার খাদ্য। এ অর্থ নর যে, তার জন্য হ্বহ্ম যে থাদ্য প্রস্তুত করার সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে, ঠিক সে খাদাই তার খাদ্যা পকার্তরে কোন শ্রোতাধে একথা প্রবণ করেছে তার জন্য, ইহা জায়েয় নহে যে, সে এ ধারণা করবে, এর শারা বস্তা ভাই উদ্দেশ্য ও সংকল্প করেছে। কারণ তা বক্তার বক্তব্যের মর্মাথের বিপরতি। আর প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যকে সেই অবে ই গ্রহণ করা হয় যা সর্বপাধারণের নিকট সহজবোধ্য। তদুপে আল্লাহ তা'আলার বাণী "তারা বলবে এ তো তাই যা আমরা ইতিপ্তের্ণ উপজীবিকার্তে পেরেছি, ষধন ইতিপাবে প্রদত্ত তাদের জীবিকা নিশ্চিক হয়ে গিয়েছে তথন একথা সর্বজন বিদিত ষে, তারা এর ঘারা এ অর্থ উদ্দেশ্য করেছে যে, এই ব্লিফিক সেই শ্রেণীভূক্ত আমাদেরকে ইতি-প্রে যা দেওয়া হয়েছে। একই প্রকার নামে ও বর্ণে ঘা ইতিপ্রে আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ করেছি।

খার কোন কোন আরবী ভাষাবিদ ধারণা করেছেন যে আল্লাহ তা'আলার বাণী বিন্ধান করেছেন যে আল্লাহ তা'আলার বাণী বিন্ধান করেছে। বিন্ধান তা বৈশিটোর বিচারে সাদ্শাপ্ণ হবে। অথি তারা তাতে সদ্শ বস্থু প্রণম্ভ হবে) এর অর্থ হলো তা বৈশিটোর বিচারে সাদ্শাপ্ণ হবে। অথি তানধা হতে প্রত্যেক্তিরই গ্লাগণ্য রয়েছে। ইমাম আব্ আফর তাবারী (রহ) বলেন, এ উতিটি এমন উত্তি নর যার অগ্লাহতা প্রমাণে আ্যানিয়োগ করাকে আমরা বৈধ মনে করতে পারি। যেহেতুতা সমস্ত তাফসীর বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের উত্তি ও মতামত বিরোধী। আর উলামায়ে কেরামের মতামত বিরোধী হওয়াই তার ত্ল প্রমাণিত হওয়ার জন্য মথেণ্ট।

روو ، ورر ر المائة ها-والدوا بده ، تشابها

ইয়াম আবা আফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী الهاله الهاله الهائة المائة الهائة الها

হৰরত হাসান (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি আলেহে তা'আলার বাণী ।। ১৯৯০ (সদ্শ) এর ব্যাব্যার বলেন, তার সবই উত্তয়, তাতে কোন কিছ⊋ই নিকু¤ট নয়।

হ্বরত হাসান (রহ) হতে (অপর সনদে) বণিত আছে তিনি স্রোবাকারার কলিপর আলাত পাঠ করেন এবং কিন্দ্র ক্রিন এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, পাথিব ফর্সম্হের বেলার কতেক্রে মধ্যে কিছ্ নিক্তি, আর এতে কোন কিছ্ই নিক্তি নেই।

হয়রত হাসান (রহ) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে যে । ক্রিন্টি এর ব্যাখ্যার বলেন, এর কতেক অংশের সাধে অপর কতেক অংশের সাদৃশ্য রয়েছে। তাতে কোন নিষ্ণট ফল নেই।

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বণিতি আছে, তিনি ।এনাকি করির ব্যাখ্যার বলেন, অবং উত্তম, তাতে কোন কিছুই নিকৃণ্ট নেই। আর ইহ জগতের ফলের মধ্যে কতেক প্ত-পবিত্র কতেক নিকৃণ্ট হয়ে থাকে। আর বেহেশতের ফল সবই উত্তম, তাতে কোন কিছুই নিকৃণ্ট নেই।

্ ইবনে জ্বোইজ (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি বলেন, দ্নিরার ফল ভালোও হর মণ্দও হর। পকান্তরে বেহেশতের ফল সবই ভালো, তাদের স্থান্তে একটি আরেকটির অন্বর্প। সেখানে নিকৃতি কিছ্ই নেই। আর মারা বলেছেন, বণে সন্শ অথচ স্বাদে বিভিন্ন তাদের কলাঃ---

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা), হ্যরত ইবনে মাস্টদ (রা) ও হ্যরত রস্লে (স)-এর ক্ষেবজন সাহাবী হতে বণিত আছে. তাঁরা বলেন, বণে এবং দশনে একই রক্ম হবে। তবে দ্বাদ হবে ভিন্ন। হ্যরত ম্লোহিদ (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি । ১০০০ বন্ধান্ত এর ব্যাখ্যার বলেন, উত্তম হওরার ব্যাপারে একই প্রকার।

হ্যরত মুঞ্জাহিদ (রহ) হতে (অপর সনলে) বগিতি আছে যে, তিনি বি-। কিন্দু ক্রিন্দু করে ব্যাখ্যার বলেন, উহার রং সন্শ দ্বান বিভিন্ন কাঁকড়ি ফলের ন্যায়।

হ্বরত রবী ইবনে আনাস (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি ১৯-১৯-৯ এর আশ্রোম বলেন, তাদের একটি অপ্টির নায়ে হবে, আর প্যাস বিভিন্ন হবে।

অন্য স্তে হয়রত ম্লাহিদ (রহ) হতে বণিতি আছে, তিনি কিন্দ্রি-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বণেরি দিক থেকে অনুরূপ আর দ্বাদের কেনে বিভিন্ন।

হষরত ম্জাহিদ (রহ) হতে (অপর সন্দেঃ বণি ত অংছে, তিনি কিন্দিন কন্দ্র ব্যাখ্যার বলেন, উত্তম হওয়ার ব্যাপারে একই রুপ।

আর ধারা বলেছেন, বর্ণ এবং দ্বাদে একই প্রকার, তাদের কথা:— হবরত মুক্তাহিদ (রহ) হতে ব্লিণ্ড—তিনি বলেছেন, বর্ণ ও দ্বাদে একই প্রকার।

ষারা এ অভিনত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা।

হ্যরত কাতাদা (রহ) হতে বলৈতি আছে, তিনি ১৪-১৯৯ - এর ব্যাখ্যার বলেন, তা পাথিবি ফলের সদৃশ হবে, তবে বেহেশতের ফল অধিকতর প্ত-পবিহা।

হখরত ইকরামা (রহ) হতে বণিতি আছে, তিনি المنظلية ক্রিন্থান ব্যাখ্যার বলেন, তা শাথিবি ফল সন্শাহবে। হাঁ তবে বেহেশতের ফল অধিকতর সমুস্বাদমুহবে।

আর ভাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে, থেহেশতের কোন কিছুই পাখি<sup>\*</sup>ব কোন কিছুর সদ্শ হবে না। শুধুমার নামের ক্ষেত্রে সদৃশ হবে। যাঁরা এ অভিযত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা।

্ছবরত আশহাই (রহ) হতে বণিতি আছে, শাধ্মান নাম ব্যতীত বেহেশতের কোন বছুই দানিয়ার কোন বস্তুর সদাশ হবে না।

হ্যরত মুয়াশ্মাল (রহ) হতে বণিতি আছে, তিনি বলেন, দুনিয়ায় এমন কোন বন্ধু নেই, যা বেহেশতে রয়েছে, শুধুমাত নামসমূহ ব্যতীত।

হযরত ইবনে আৰ্বাস (রা) হতে বণিতি আছে, প্থিবীতে বেহেশতের কোন বস্তু নাই, শুধ্মার নামস্মহে।

আবদ্র রহমান ইবনে যায়েদ হতে বণিতি আছে, তিনি কিন্নি কিন্তি-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বৈহেশতবাদীগণ তার নামের সাবে পরিচিত হবে। যেমন, তারা প্থিবীতে আতা ফলকে আতা ফল রেপে, আর দাড়ি-বকে দাড়ি-বর্পে জানতো। বেহেশতে তারা বলবে, এতো তাই যা আমরা ইতিপ্বে প্থিবীতে উপজীবিকা রূপে পেয়েছি। আর তাদেরকে দ্নিয়ার ফলের অন্রেপ ফল দেওয়া হবে, যার সাথে তারা পরিচিত। কিন্তু তার খবাদ হবে সদপ্রে ভিল।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যাসম্হের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো যারা বলেছেন যে, তাদেরকে বর্ণ ও দশ্নে সর্শ ফল দেওরা হবে, অথচ খ্বাদ হবে ভিল্ল – এর অর্থ হলোবণ ও দশনে বেহেশতের ফল দ্বনিয়ার ফলের ন্যারই হবে, প্রাদ বিভিন্ন হবে, আরু তা সে كلما رزق وا منها من ثممرة وزقما قمالموا هماذا "कात्रांन पा आमता देश्विभर्दार्य आल्लाह जा'वालात वांगी अत वारिशाय कातन दिस्मात छे । जाद अख छे हिए कहा का वारिशाय कातन दिस्मात छे । जाद अख छे हिए कहा कि देश এর অর্থ হলো ধ্থন বেহেণতী কোনোফল রিষিক র্পে দেওয়া হবে, তথন তারা বলে, এতোঁ তাই ষা আমাদিগকে ইতিপ্ৰে প্থিবীতে রিষিক্রতেপ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আলাহ তা'আলা ভাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, ভারা এ উল্ফি এজন্য করেছে যা, ভাদেরকে বেহেশতে এ ফলের মধা হতে যা কিছা দেওরা হয়েছে, তা দানিরার ফলের অনারাপ। আর এর অর্থ হলো তানেরকে বেহেশতে যা দেওয়া হয়েছে, তা আফুতিতে ও বর্ণে অন্বর্প। যদিও দ্বাদে রয়েছে পার্থক্য। অতএব উভয়ের মধ্যে পাথ 🍕 স্মানপণ্ট। সাতেরাং বেহেশতে যা কিছা রয়েছে, তার কোন দ্ভীত প্থিবীতে নেই। আমরা তাদের মত অশক্ষ হওয়ার ঝাপারে দলীল প্রমাণ পেশ করেছি, যারা ধারণা করেছে य, जालार जानाव वानी نالوا هدنا الدئى رزقها من قبل (এতো जारे या जामारमवरक ইতিপাবে রিষিক্রাবেপ দেওয়া হয়েছে) তা বেংগেতীগণের উক্তি, তথাকার কতেক ফলকে কতেক ফলের সাথে উপনা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। সে উক্তিটির পক্ষে প্রদন্ত দলীলই সে ব্যক্তির মত অশ্বের হওরার দলীল, যে বিনি কল্লি- লান্ত বাব্যা প্রসঙ্গে আমাদের সাথে বিমত পোষণ

করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী কিন্দ্র করেছে। তে যে কারণের সংবাদ দিয়েছেন্
তার প্রেক্কিতে লোকেরা أماني وزقاله المناه كا الماني وزقاله المناه كالمناه كالمناه

আর বারা তা অদবীকার করে এবং বেহেশতের বহু যে কোন দিকের বিচারেই পার্থিব কোন্
বস্থুর নজীর হতে পারে না এরণে ধারণা পোষণ করে, তাকে জিজাসা করা হবে, আছো বলন্ন
তো বেহেশতে ফল, আহার্য ও পানীর যে সকল বহু রয়েছে সেলুলোর নাম সে জাতীর পাথিব
বস্তুর নামের নজীর হওয়ার কথা বলা যাবে কি? যদি সে তা অদবীকার করে, তবে সে
আলাহার কিতাব ক্রেআন মজীদের দপত বাণীর বিলোধিতা করল। কেননা আলাহ তা'আলা
প্রবিতে তার বাল্নাগণকে তার নিক্ট বেহেশতে যে সকল বহু রয়েছে, সেগ্লোকে প্রথিত
সে জাতীর বস্তুর নামের সাথে পরিচিত করেছেন, সে যদি বলে যে, তা সম্ভব, বরং বাহুবে
তা সেরপেই—তবে তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতে এ জাতীর যে সকল বস্তু রয়েছে, তার রং
পার্থিব সে জাতীর বহুর রং অর্থাৎ সাদা, লাল, হরিদ্রাও যত প্রকার রং হতে পারে তার নজীর
হত্তরাকে অদবীকার কর নাই। যদিও তা পরদ্পর বিরোধী হয় এবং দেখার সৌণ্দর্য বিচারে
একটি অপর্যাট অপেকা উত্তম হয় না কেন। স্তেরাং বেহেশতে এ জাতীর বস্তু সম্হের হদরগ্রাহিতা, সৌণ্দর্য ও আর্ঝণ দ্বনিয়ায় এ জাতীর বস্তুর বিপরীত হবে। যেমন তা নামকরণের
ব্যাপারে দৈহিক গ্লোবলী ও মাধ্যমের ক্লেন্তে বিভিন্নতা সম্বেও বিবেচনা করা হয়। অতঃপর
কর্লাটিকে তার নিক্ট বিপরীত দিক হতে উপস্থাপন করা হবে, তথন যে তার কোনটিতেই
এমন প্রত্যান্তর করবে না, যাতে অপ্রটিতে তার অন্তর্গ উত্তরই অনিবার্ষ হয়।

হ্যরত আবা মাসা আশআরী (রা) থেকে বণিতি আছে, তিনি বলেন, আললাহ তা' আলা যথন্
হ্যরত আদম (আ) কে বেহেশত হতে বহিংকার করেন, তথন তিনি তাঁকে বেহেশতী ফলসমাই থেকে
দান করেন এবং ত'াকে সকল বস্থু তৈরী করার পছতি শিক্ষা দান করেন। অতএব তোমানের
এসকল ফল বিহেশতী ফলের অন্তর্গত। হা এতটুকু পার্থক্য হে, এগালো পরিবৃত্তি ও বিকৃত
হয়, আরু বেহেশতের ফল পরিবৃত্নি হয় না।

رود ۱۰ مرد ما ما ماده ما ماده مادهرة الالالقالة على و المام المادواج المطاهرة

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ৮৬-- এর মধ্যকার ৮ সর্বনামটি ঈমনেদার ও প্রোবান্গণের প্রতি প্রত্যাবতি ত। আর ১৯-া- এর মধ্যক্তি । সর্বনামটি লাক- এর প্রতি প্রত্যাবতি ত।
আর এর ব্যাখ্যা হলো বারা ঈমান আনর্যন করেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে এ সম্বংবাদ
দান করা যে, তাদের জন্য বেহেশতসমূহ রয়েছে, যাতে তাদের জন্য পাক বিবিগণ রয়েছেন। আর
চ্যায়া শ্রণটি ত্রা-এর বহুবেচন। আর যে কোন ব্যক্তির শ্রী। বলা হর, ১৯-১ ত্রা ৯-১-১
আমুক মহিলা অম্কের শ্রী এবং কাত্রি ত্রা সকল প্রকার কাট, অপ্রিত্তা ও দোষ-কাত্রি মাজ,
বাণী ১৯-১-এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, তারা সকল প্রকার কাট, অপ্রিত্তা ও দোষ-কাটি মাজ,
ধা দানিরার মহিলাদের মধ্যে হায়েষ-নেকাছ, পার্খানা, পেশাব, কফ কালি, প্রথা, বীর্ষ ও এতদ্সের্শ
আন্দা যে সকল কাট, ময়লা অপ্রিত্তা, দোষ-চাটি ও অপ্রত্ননীরতা বিদ্যানন থাকে। যেমন,

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা), হ্যরত ইবনে মাস্ট্রন (রা) ও হ্যরত রস্লেল্লসাহ (স)-এর করেকজন সাহাবী হতে বার্ণত আছে, তারা এ আয়াডাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন, পাক ফ্রীগ্র হলো এই হৈ, তারা অত্বেতী হয় না, বার্ বা পার্খানা পেশাব নিগ্ত হয় না, নাক ঝড়ে না তথা নাকের পানি বেরোয় না।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণ্ড আছে যে, তিনি ازواج مطهو । এর ব্যাখ্যার বলেন, যারা ময়লা আব্জনা ও কণ্টদায়ক বস্তুহতে মৃত্তেও পবিত্র।

হ্যরত মুলাহিদ (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি مطهوة ক্রিন্ট ক্রিন্ট এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা পেশাব পার্থানা করবে না এবং বীর্ণ নিগতি হবে না।

অপর সন্দে মুজাহিদ (রহ) হতে একইর্প বগনা উদ্ভ হয়েছে। কেবল তাতে এডটুকু সাতিরিক্ত কথা উল্লেখিত আছে যে, তারা বীষ্পাত করবে না, ঋত্বিতী হবে না।

ম্জাহিদ (রহ) হতে (অন্য সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী الواء والموقة ।-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথৎি ঋত্সাব, পার্খানা পেশাব, নাক ঝাড়া, ধ্যুথ্য, কালি ফেলা, ধাত্ নিগতি হওয়াও সন্তান প্রস্ব করা হতে প্ৰিত্য

ইবনে জ্বরাইজ (রহ) ম্জাহিদ হতে অন্রেপ বর্ণনা উদ্ভ করেছেন।

ম্ভাহিদ (রহ) হতে আরও বণিতি আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখার বেলেন, বেহেশতের ফুরীগণ পেশাব-পার্থানা করবে না, ঋত্বৈতী হবে না, সন্তান প্রস্ব করবে না, ধাত**্বা বীষ**িখলন করেছেনা, প্রথু ফেলবে নাঃ

আবু নাজীহ মুজাহিদ (রহ) হতে মুহান্মাদ ইবনে আমর আবু হালিম বণিতি হাদীসৈর অনুধুশ বণনা উদ্ধৃত করেছেন ।

কাতাদা (রহ্) হতে বণিতি আছে যে, তিনি ক্রিন্ধান্ত ক্রিন্ধান্ত এর বার্থার বলতেন, অথৎি আল্লাহ্র শপথ, পাপ ও কংট্লায়ক বস্তু হতে পবিত্র।

কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে, তিনি আছলাহ তা'আলার বাণী ক্রিন্ত ক্রিন্ত এর ব্যাখ্যার বলেন, আছলাহ তা'আলা তাদেরকে পেশাব পারখানা, মরলা আব'লনা এ সকল প্রকার পাপ হতে পবিত্র করেছেন।

ভাঙাদা (রহ) হতে একথাও বণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতাংশের বাংখ্যার বলেন, খত**্ত** গভংধারণ এবং যাবতীয় কণ্টদায়ক বস্তু হতে তারা পবিত।

মুজাহিদ (রহ) হতে বণি'ত আছে যে, তিনি এ আরাতের ব্যাখ্যার বলেন, ঝড়ুও গ**র্থারণ হতে** প্রিয়।

আবদরে রহমান ইবনে বারেদ হতে বণিতি আছে যে, তিনি ত্রানার বিশ্বে করে। বিলাম করেন করি করিব করিব করে। তিনি বলেন, আর দ্নিরার করিব করিব নর। তিনি বলেন, আর দ্নিরার করিব করিব নর। ত্রিমিকি তাদের ব্যাপারটি লক্ষ্য করে নাই যে, তারা রক্তপ্রাব করে এবং তখন নামাব রোবা পরিত্যার করে। ইবনে জারেদ বজেন, তর্পে হষরত হাওয়া (আ) স্ক্তিত হন, এমন কি তার হারা প্রশাস হর এই কনে ব্যাবা করেন, আমি তোমাকে পরিত্যার ব্যাবা করেন, আমি তোমাকে পরিত

অবস্থার স্থিত করেছি। অচিরেই আমি ভোরাকে রক্ত লাংকারিণী করব, থেমন ত্মি এ বৃক্ষ হতে রক্তপাত ঘটিরেছো।

হাসান (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি عليها الزواج العلية । الهم قليها الزواج العلية আছে যে, তিনি عليه العلية العلي

ছাসান (রহ) হতে (আরও) বণিত আছে যে, তিনি ভারত কান্ত্রা গুলুর ব্যাখ্যার বলেন, ঋত্যোব হতে পবির ৷

আতা (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি ازوج سط الوج । اووج الهو এর ব্যাখ্যার বলেন, সন্তান প্রস্ব, ঋত্সাব, পায়খানা ও পেশাব হতে পবিন। আর তিনি এজাতীয় ক্তিগয় বংও উল্লেখ করেন।

رور م م ا وم ا هم الده هم الدرن خلدون

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, হারা দ্বীমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা বেহেশতে চিরদিন থাকবে। স্বতরং ুক্র দ্বীনান্দার ও নেককার ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়েছে । স্বলামটি দ্বারা ক্রিলন থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জালাতে চির শান্তি ও অনত অসমি নি'মাত দান করবেন।

ت استر سمر مرا من المرب من المرب من المرب من المرب من المناوا المناوا

(২৬) "নিশ্চর আল্লাহ তা'আলা মশক কিন্তা তদপেকা নিক্ট কোন বস্তুর উপমা দানে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বস্তুত বারা লমান এনেছে ভারা জালে যে, এ সভ্য তাদের প্রতিপাল-কের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাফের তারা বলে যে, আল্লাহ এ উপমা ছারা কি উদ্দেশ্য করেছেন? এ ছারা তিনি অনেককে বিজ্ঞান্ত করেন, আবার অনেককে স্থপথ প্রদর্শন করেন। আর তিনি পাপাচারীদের ব্যতীত কাউকে এর ছারা বিজ্ঞান্ত করেন না।

ইমাম আব্ জাকর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতটিকে আললাহ তা'আলা কি উদ্দেশ্যে অবতীন্ করেছেন, সে বিষয়ে ও তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত ইয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন,

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাস্ট্রন (রা) ও রস্লেলেলাই (স)-এর করেকজন সাহাবী হতে বিণিত আছে যে, তাঁরা এ আয়াতের ব্যাথ্যার বলেছেন, যথন আল্লাহ তা'আলা ম্নাফিকদের জন্য এ দ্বু'টি উপমা দান করেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী او الماء الما

অন্যান্যগণ বলৈছেন, যেমন—

রবী ইবনে আনাস হতে (অপর সন্দে) অন্রব্ধ বর্ণনা উদ্ধৃত রয়েছে। শুধুমাত তাতে এতটুকু অতিরিক্ত উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, অনস্তর যথন তাদের মেয়াদকাল ফ্রিয়ে যাবে, আর ডাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা মশার ন্যায় হয়ে যাবে, যা পরিত্পত হওয়া পর্যন্ত জাবিত থাকে এবং পরিত্প্তি লাভের পর মরে যায়। তদুপে এ সকল লোকের অবস্থা যাদের সংপক্ষে আললাহ তা'আলা এ উদাহরণ দান করেছেন। যথন তারা পাথিব ধনসম্পদে পরিপ্ণতা অর্জন্ব করবে, তখন আললাহ তা'আলা ভাদেরকে পাকড়াও করে তাদেরকে ধনংস করেন। আর তাই হলো আললাহ তা'আলার বাণী مرحوا المنافلة من المنافلة المنا

कात्र क्यानाग्रान वर्लाह्न, रयमन-

হ্যরত কাতাদা (রহ) হতে (অপর সন্দে) বণিতি আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যার বলেন, বংশ আল্লাহ্ তা'আলা মাক্ড্সা ও মশা-মাছি প্রসঙ্গে উল্লেখ ক্রেন, তখন মুশ্রিকরা বলতে লাগল, মাকড়সা ও মশামাছির কি গারেছে আছে যে, এদের আলোচনা করা হত ? তথ্ন আল্লাহ তা'আলা । আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আর এ আয়াতের ব্যাথ্যা ও আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উদেশা বা পটভূমি প্রসঙ্গে আমরা য়াদের মতামত উল্লেখ করেছি, তাঁরা প্রত্যেকে এ ক্ষেরে নিদিশ্ট অভিমত পোষণ করেছেন। অবশ্য এক্ষেরে বিশ্বেরণে উত্তম ও সতার সাথে অধিক সামপ্রস্থাপ্র মত হলো তাই, যা অসেরা ইবনে মাসউদ (রা) ও ইবনে আববাস (রা) হতে উল্লেখ করেছি। আর তা এলন্য যে, আলাহ তা আলা এ স্বোয় ইতিপ্রের্বি মন্নাফিকদের প্রসঙ্গে উপমার পর তাঁর বান্দাগণকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মশামাছি ও তদপেক্ষা নিক্তি বছুর উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। স্বতরাং তা অপরাপর স্বোয় প্রঘত উপমা ব্যা শেলালাহ তা অলা মশামাছি ও তদপেক্ষা নিক্তি বছুর উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না শ্রাল প্রালাহ তা আলা মশামাছি ও তদপেক্ষা নিক্তি বছুর উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না শ্রাল আয়াত প্রসঙ্গে তালৈর কটুজির প্রভাত্তর হওয়াই অধিকতর উপযোগাী ও অভ্যুত্তম।

শ্বিদ কোন প্রশ্নকারী এ কথা বলেন যে, এতো স্বিষ্কতর সঙ্গত যে, তা সম্পর গ্রায় প্রবন্ত উপমা প্রস্তু তাদের কটু ক্রির প্রত্যুত্তর রুপে গণ্য হবে। কেননা আলাহ তা'আলা স্রোসমহের তাদের ও তাদের উপাস্যু সম্বের যে উপমা দান করেছেন, তা অন্ন আয়াত ان الله لا يستجى ان يشرب مدر المراب ا

কিন্তু ব্যাপারটি তারি যা ধারণা করেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা এজন্য যে, আলাহ তা'আলার বাণী "আলাহ তা'আলা মশামাছি ও তদপেক্ষা নিক্তি বছুব উপমা দানে সংকোচবাধ করেন না" তা আলাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ সংবাদ দান করা যে, তিনি সত্যের ব্যাপারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে দোন রপে উপমাদানে সংকোচ বােধ করেন না। তা ভারা তিনি তাঁর বান্দাহগণকে পরীকা করে থাকেন, যাতে তিনি তারা ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী বান্দাগণকে অবাধ্য এবং কাফিরদের থেকে প্রেক করতে পারেন—একদল লােককে পথল্ডট করা এবং অন্য দলকে পথপ্রদর্শন করার মধ্যেষ। যেনন

হ্বরত মুজাহিদ (রহ) হতে বনিত আছে যে, তিনি নুক্তি ক্রিন্ত করে বাধ্যার বলেন, অথি করে ও বৃহৎ উপ্যাসমূহ মু'থিন মারই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর তারা জ্বানে যে, তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সভার পে অবভাগি। আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে তাদের পথপ্রদর্শন করেন। তদারা তিনি পাপ চারীদেরকে বিদ্রাভ করেন। হয়রত মুজাহিদ (রহ) বলেন, মু'থিনগণ তা চিনতে পারবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আর পাপাচারীগণ তা চিনতে পারবে এবং তা অদ্বীকার করবে।

ইবনে আব্ নাজীহ (রহ) মাজাহিদ হতে অনারাপ ধর্ণনা করেছেন। ইবনে জারাইজ (রহ) মাজাহিদ (রহ) হতে একইরাপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবে, জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাবহা মশামাছি সম্পক্তে সংবাদ দান করা উদ্দেশ্য করেন নাই যে, তিনি তং সম্পকে উপমা দানে সঞ্চোচ বোধ করেন না। বরং তিনি মশামাছি। দুবলিতম স্থিট হওয়ার বিবেচনায় তার উপমা দান সম্প**কিতি সংবা**দ দান করা। উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন্—

হ্যরত কাচালা (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি বলেন, মশামাছি হলো আল্লাহ তা'আলার দ্বেশিতম স্থিটি।

ইবনে জারাইজ (রহ) হতেও অনার্থ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। আলাহ তা'আলা তাকে দ্বন্ধতা ও নগণ্যতা বিবেচনায় উদ্দেশ করেছেন। বস্তুতঃ আললাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি সত্যের ব্যাপারে কার্লতম ও বৃহত্তম কিম্বা উচ্চতি উচ্চ উপমাদানে সংক্ষাচ বাধে করেন না। আর তা মনাফিকদের মধ্য হতে সে ব্যক্তির জ্বাবে যে ব্যক্তি তাদের প্রসঙ্গে অগি প্রজন্নন ও আকশে হতে বারি ব্যণির যে উদাহরণ প্রদৃত্ত হয়েছে তা অদ্বীকার করেছে।

যদি কেউ এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে প্রশন করে যে, মনোফিকরা উপমা অংবীকার করেছে কোথায়— যে সম্পকে তুমি দাবী করেছো যে, তা তার জবাব ? যাতে আমরা জানতে পারব যে, এক্দেতে বস্তব্য তাই যা তুমি বলেছো। তদ্ভারে বসা হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী

''স্তেরাং যারা ঈমান এনেছে. তারা জানে এ সত্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, কিন্তু যারা কাফির তারা বলে যে, আল্লাহ্ কি অভিপ্রায়ে এ উপমা পেশ করেছেন।''

এর মধ্যে নির্দেশনা রয়েছে। আর পর্বেৰতী আয়াত দ্বিতিত যাদের সম্পর্কে উপমা দান করা হয়েছে, যাতে মনোফিকরা ধে অবস্থায় ছিল, তার সাথে অগ্নি প্রজ্জলনকারী ও আকাশ হতে বৃতিট বর্ষণের উপমা দান করা হয়েছে। তা অত আয়াত "আল্লাহ তা'আলা যে কোন উপমা দানে সম্কোচ বাধ করেন না"—এর প্রের্টনেশিত হয়েছে আর মন্নাফিকরা সে উপমাকে অন্বীকার করেছে এবং এ উক্তি করেছে যে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা কি উন্দেশ্য করেছেন ? স্বৃত্রাং অল্লাহ তা আলা তাদের উক্তির অশ্বেদ্ধতা-অসারতা দপত করে দিয়েছেন, আর তারা যা মন্তব্য করেছে, তা তাদের জন্য মণ্যর্পে সাবান্ত করেছেন এবং তাদের এ কথায় তাদের হ্কুম বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন যে, তাদের এর্প উক্তি করা প্রপ্রতিতা ও পাপাচার। ম্ব'মিনগণ যা বলেছেন, তাই সঠিক তারা যা বলেছে, তা নয়।

(लंड्या कंदा) الخشيدا (ভর করা) অথে এবং করা) الخشيدا (ভর করা) الخشيدا (ভর করা) الخشيدا (ভর করা) الخشيدا (ভর করা) আরু আল্লার বাণী الخشيدان يدخبرب بشيلا المنظقة (ভর করা) আরু আল্লার বাণী المنظقة المنظ

(''এ হলো পাঁচ-ছয়ের উদাহরণ তথা ধোঁকা-প্রতারণার উপমা, যা অচিরেই থাকবে না)।'' এখানে وصف খাবনি وصف আথে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর المسئل عدد الودهال সাদ্শ। যেয়ন বলা হয়, عدد الودهال عدد والمسئل আ তার আন্ত্রেপ। যেয়ন বলা হয়, عدد وشوعه عدد المسئل তা তারই সদ্শ, কবি কা'ব ইবনে যহোইর সে অথে'ই বলেছেন—

'ভিরক্তের ওয়াণাগ্লো ছিলো প্রিয়ার ওয়াদাসম্হের ন্যায়। তার প্রিয়ার ওয়াদাসমূহ অলীক বই কিছাই নয়। অর্থাং সা-ান শ্বদটি এখানে ৻<sub>৪-ান</sub> অর্থা ব্যবস্ত হয়েছে।

আতএব, এক্ষণে আয়াতের অর্থ এই যে, ال الشيري ال المشرب المرب المرب

কেই যদি প্রশন করেন যে, ব্যাপারটি হদি তাই হয়, য়া তুমি উল্লেখ করেছো, তা হলে বিন্তু কনা দ্বলটি যবর বিশিণ্ট হওয়ার কারণ কি? কেননা তুমি জান যে, তোমার ব্যাখ্যা জাননারে বস্তব্যের অর্ধ হলো আল্লাহ তা'লালা উপনা দানে সংকাচ বোধ করেন না, যা হলো মশা মাছি। সন্তরাং তোমার কথান্সারে বিশ্বন ক্রান্ত পেশ বিশিণ্ট স্থলে অর্বাহ্ত। একভাবস্থার তাতে যবর হলো করেণে? তদ্ত্রে বলা হবে যে, তাতে দুই কায়ণে যবর দেওয়া হরেছে। একটি হলো বিবাহিট থেহেছু নালিটি ভার নালি বরাং তাকে বিশ্বন স্বারা যবরের স্থলে অর্বাহ্তি, আর নাল্বন শ্বনটি ভার নালি স্বারাং তাকে বিশ্বারাটির হরকতের সাথে হরকত দান করা হয়েছে। এ কায়ণেই এস্থলে সে, একই হরকত অনিবার্ধ হয়েছে। যেমন কবি হাসসান ইবনে ছাবিত (য়া) বলেছেন—

"(অন্যদের উপর আমাদের শ্রেণ্ঠারের জন্য এতটুকুই যথেণ্ট বে, আমাদের নবী হ্যরত মুহান্মাদ (স) আমাদের ভালোবাদেন) ।"

والم المراجب والمراجب والمرا

ভার এর দাং হতে পা পর্যস্ত অর্থ উদ্দেশ্য করে। الى الدروا الى الدروة তার দিং হতে পা পর্যস্ত অর্থ উদ্দেশ্য করে। তর্প বেখানে اله প্রবিষ্ঠ করণে বক্তব্যের মধ্যে সোল্বর্য স্থিতি হরে থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে তারা বলে থাকে, الى كرا الى كرا الى كرا الى كرا الى كرا الى كرا الم كرا

আর কোন কোন আরবী ভাষ্বিদ এ ধারণা করেছেন যে ১৬৯৯ শবের ১ অবায়টি সন্বন্ধবাধক অবায়—ছা বক্তবোর মধ্যে ব্যাপকতা ব্রাধার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ভা'আলা মশামাছির এবং তদ্দ্ধ কোন বিষয়ের উপমা দেওয়ায় সঙ্কোচ বোধ করেন না। স্বৃত্রাং এ ব্যাখ্যা অন্সারে ১৯৯৯ শব্দটি আরবী ব্যাকরণের ধারান্সারে যবরের অবস্থায় থাকবে। আর ১৯৯৯ ৯৯৯ এর মধ্যে যে দিতীয় ১৯০৪ রহেছে, ভা ১৯৯৯ এর উপর আত্ফে হবে, ১৯০৪ রপ্তি নহে।

ইমাম তাবারী (রহ) বলেন, আলাহ তা'আলার বাণী (৪-১-১-এর ব্যাখ্যা হলো যা তদপেকা বৃহৎ এর কারণ আমরা ইতিপ্রে কাতানা ও ইবনে জ্যোইজের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি। নিশ্চা মশামাছি আলাহ তা'আলার দ্বেলিডম স্থি। যথন তা' আলাহ তা'আলার দ্বেলিডম স্থি, তথন ত স্বংশতা ও দ্বেলিডার শেষ সীমা। আর ব্যাপারটি যথন এমনই, তথন এতে সংক্রেলাই যে, দ্বেলিডম বন্ধুর উদ্ধে যা থাকবে, তা তদপেক্ষা শক্তিশালী বন্ধু ভিল্ল অন্য কিছ্যু হবে না। স্ত্রাং তাদের উভরের দেওয়া বিবরণের প্রেক্ষিতে (৪-১-১-১ ১-১-এর অ্থ অনিবার্থরাপে

المغظم والمكير । শেহতি ও বৃহদারতেবে তদ্কো। বেহেতু মশামাছি দ্বালতা ও ক্রেতার সবংশেষ সীমাঃ

কেউ কেউ। কিন্তা ও ক্ষেত্র ব্যাথ্যায় বলেছেন, মন্ত্র থিনেই। ক্রিন্টের ক্ষেত্রতা ও ক্ষরেতা তা তদ্বন্ধে।। বেমন কোন ব্যক্তি ধার আলোচনাকারী—তাকে নিকৃণ্টতা ও কাপণ্যের সাথে বিশেষিত ক্রেছে. আর তা প্রব্যকারী ব্যক্তি বলল, হাঁ তারও উদ্ধে। অর্থাৎ তার নিকৃণ্টতা ও কাপণ্য সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে, সে তদপেক্ষা উদ্ধে। কিন্তু তা এমন এক বক্তব্য ব্য জ্ঞানী ব্যাথ্যাকারগণের ব্যাথ্যার বিপরীত, যারা পবিত্র ক্রেছানের মহেগাস্কির হিসেবে সম্পরিচিত।

অতএব এখানে আমাদের প্রদত্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে আয়াতাংশের অর্থ এ হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মশামাছি হতে তদ্করের বছর উপমা দিতে সঙ্কোচ ব্যেধ করেন নাঃ

আর যদি مَـنِهُونَـ কে পেশ বিশিণ্ট করা হয়, তবে اه هم মধ্যে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বৈধ হবে না, হাঁ, আমরা যে বলেছি له অবায়টি کطول আথে ইস্ফ হবে, ساله নয়, শ্ধ্যাত সে হিসাবেই এ ব্যাখ্যা শক্ষ হবে।

२००१ । । । । । । । अध्या नामा क्षेत्र वास्तु

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আললাহ তা'আলার বাণী المنابات المنابات المنابات المنابات المنابات তা'আলার বাণী المنابات আলার বাণী المنابات তা'আলার বাণী من المنابات ا

হয়রত কাতাদা (রহ) হতে বিশিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী المندون المندو

ইমাম আৰু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আরু আল্লাহ তা'আলার বাণী الدارن كهروا الدارن كهروا الدارن كهروا الدارن كهروا والمنابعة অর্থ হলো বারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাধলী অঙ্বীকার করেছে, তারা বা উপলব্ধি করেছে, তাও অংবীকার করেছে, আর তারা বা জানতে পেরেছে তা গোপন করেছে। আর তা মানাফিকদের পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা এ আরাতে বিশেষতঃ তাদেরকে এবং আছলে কিতাব (মাশরিকদের) মধ্য হতে বারা তাদের সমগোচীয় ও অংশীদার ছিল, তাদেরকে উল্লেখ্য করেছেন। জনস্তর তারা বলে বে,

উপমা হিসাবে এর ধারা আল্লাহ তা'আলা কি উদ্দেশ্য করেছেন? যেমন ইতিপ্রে' আমরা এ মমে' মুস্তাহিদ (রহ) হতে বণিত হাদীস উল্লেখ করেছি। আর তা হলো,

হবরত মুঞ্জাহিদ (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি المدالية المدالية المدالية الدالية المدالية الم

আল্লাহ তা'আলার বাণী الراد الشهاهائيا المراد المالية এর ব্যাখ্যা হলো, কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ এ উপমা ব্যবহার করেছেন ? া অব্যয়টির সাথে ব্যবহৃত المائية শ্বদ্ধি المراد আৰু প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর اراد শার اراد শার اراد শার اراد শার اراد

হ্যরত ইবনে আম্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রস্লাল্লাহ (স) এর ক্ষেক্জন সাহাবী হতে বণিত আছে যে, তারা বলেছেন। ১৯৯৯ বান ১৯৯৯ বারা ম্নাফিকদের ব্রঝানো হ্য়েছে। আর বিশ্ব আছে যে, তারা ম্বামিনগণের কথা বলা হয়েছে। স্বতরাং আল্লাহ তা'আলা যে উপমা দান ক্রেছেন, তা সত্যর্পে জানা সত্তেও তারা তাকে মিথ্যা জ্ঞান ক্রেছে। তা তাদেরকৈ আরও অধিক বিপথগামী ক্রেছে। উপমাটি যে জন্য দেওয়া হয়েছে, তা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব তাই আল্লাহ তা'আলা কত্ ক তাদেরকে বিপথগামী করা। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা অথিং সে উপমা দ্বারা ম্ব'মিনদের অনেককে স্বপথগামী করেন। ফলে তাদের মধ্যে উত্তরেত্তর হিদায়াত ব্রিছ হতে থাকে, তাদের ঈমানও ব্রিছ হতে থাকে। ধেহেতু তারা যা সত্যর্পে জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যার উল্লেখ্যে উপমাটি দান ক্রেছেন, তা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তারা তা সত্যর্পে বিশ্বাস ক্রেছে এবং তারা তার প্রীকারোত্তি ক্রেছে। আর তাই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের জন্য হিশায়াত।

তাদের কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, তা মনোফিকদের সংপকে থবর। যেন তারা বলেছে যে, আলাহে তা'আলা এমন উপমা দারা কি উদ্দেশ্য করেছেন, যা সকলে চিনতে পারে না? তার দারা একজনকে বিপথগামী করেন, আর অন্যজনকৈ সন্পথগামী করেন। অতঃপর বক্তব্য ও সংবাদকৈ আলাহে তা'আলার পক্ষ হতে পন্নব্রি সন্চনা করা হয়েছে। আলাহ তা'আলা ইর্শাদ করেছেন,

ودا المضل المه কাটকে তিনি বিপথগামী করেন না)؛ ক্রা ম্বদ্যে এক ক্রা ম্বদ্যে কাটকে তিনি বিপথগামী করেন না)؛ স্রো ম্বদ্যেন্সির-এর মধ্যে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার বাণী

(আয়াত নং ৩১, স্রা নং ৭৪)

"(शाम्त অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে, এ উপমা দারা আলাহ তা আলা কি উদ্দেশ্য করেছেন প্রভাবে আলাহ তা আলা থাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং থাকে ইচ্ছা স্পথগামী করেন তার দারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন, আর তার দারা তিনি অনেককে স্পথগামী করেন।"

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হ্যরত ইবনে মাস্ট্রণ (রা) ও রস্ল্লেছে (স)-এর ক্ষেক্জন সাহাবী থেকে বণিত আছে যে, তারা হলো মনোফিকা

হ্যরত কাতাদা (রঃ) হতে শ্বিতি আছে যে, তিনি তারি া ুরি বার্থার বলেন, যারা পাপাচার করেছে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে বিপথগামী করেছেন।

রবী ইবনে আনাস (রঃ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি وما يضل به الا النستهن এর ব্যাখ্যার বলেন, তারা হছে মনোফিকঃ

ইমাম আবু জাজর তাবারী (রহ) বলেন, আরবদের ভাষার ম্লেডঃ المن (ফিস্ক) এর জাংপর্থ হলো কোন বস্তু হতে বের হওয়া, সে অর্থেই বলা হয় المراب 'পাকা থেজার বেরিয়েছে' যথন তা তার ছাল হতে বের হয়েছে। এজন্যই ই পরেকে المراب নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেহেতু তা দ্বীর গত হতে বের হয়। তর্প ম্নাফিক ও কাফিরকে এজন্য ফাসিক নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তারা তাদের প্রতিপালকের আন্গত্য হতে বেরিয়ে গিয়েছে। আর এজন্যই আলাহ তা'আলা ইবলীসেয়
বিশ্লেষণ উল্লেখ প্রেক ইরশাদ করেছেন—

"ইবলীস ব্যতীত, সে জিন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। সে তার প্রতিপালকের আদেশ হতে বেরিয়ে গিয়েছে।" আর এর দারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, সে তাঁর আন্গেত্য ও তাঁর আদেশ পালন করা হতে বেরিয়ে পড়েছে। যেমন

অতএব আলাহ তা'আলার বাণী وما يضل به الألكنية والمنافقة এর অথ হলো আলাহ তা'আলা বিপ্রধানী ও মনুনাফিক্দের জন্য যে উপনা দান করেন, তার দারা তার আন্ত্রতাহতে বৈর হওয়া ও তার আদেশ অমান্যকারী আহলে কিতাবের কাফির ও বিপ্রধানী মনুনাফিক বাতীত অপর কাউকে বিভ্রান্ত করেন না।

(২৭) ধারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় মংগীকারে আবন্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে—বেয সম্পর্ক আকুল্ল রাখতে আল্লাহ আপেশ করেছেন—তা ছিন্ন করে এবং তুনিয়ার অশান্তি স্বষ্টি করে বেড়ার ভারাই ক্ষতিগ্রন্তা

ইমাম আবা আফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দেই ফাসিকদের বর্ণনা গাদের সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, মানাফিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপমা দ্বারা তাদের ব্যতীত অপর কাউকে বিপথগামী করেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রবিত্তি আয়াতসম্হে বিবৃতি উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আ্লা সে সকল ফাসিক ব্যতীত কাউকে বিদ্রান্ত করেন না, যারা দৃত্ অঙ্গীকার করার পর আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

অতঃপর জ্ঞানীগণ ১৮০ (অস্বীকার) শবেরর অর্থ প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন, যা আল্লাহ পাক এ ফাসিকদের ওয়াদা ভঙ্গের সম্পকে ইব্দাদ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, তা হলো আল্লাহ তা'আলা ভার কিতাব ও তার রস্লা (স)-এর ম্বারক যবানে তার বালাগণের প্রতি যে উপদেশ দান করেছেন এবং তাদের প্রতি তিনি যা আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছেন সে আদেশ ও নিষেধকে অমানা করেছে এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক যারা আমল করেনি।

আর আন্রা বলেছেন যে, এ আয়াত আছলে কিতাব কাফির মন্নাফিকদের সদপকে অবতীণ হয়েছে। আর তাদের সদপকেই আলোহ তা আলা বলেছেনঃ ومن الناس من القول المناب الم

আর তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তথাআলা এ আরাত দ্বারা সকল মুশ্রিক, কাফির ও মুনাফিককৈ উশ্লেশ্য করেছেন। আর তাদের সকলের প্রতি তার অক্লীকার হলো, তার তাওহীদের দ্বীকৃতি, তিনি তাঁর রুব্বিয়াত প্রমাণ করার জন্য দলীলসমূহ স্থিত করে রেখেছেন্য তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অক্লীকার হলো, তাঁর আদেশ ও নিষেধের আন্মাণতা করা। যে কাবণে তিনি তাঁর রস্লের জন্য এমন মু'জিয়া বা অলোকিক ঘটনা দ্বাে দলীল শেশ করেছেন, যা ত'ারা বাতীত অন্য কোন মান্য তদ্বাপ মু'জিয়া আনয়নে অক্লম এবং যা তাদের সত্যবাদীতার পক্ষে সাক্ষান্নকারী। ত'ারা বলেন, তাদের ওয়াণা ভঙ্গের অর্থ হলো, দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে যার সত্যতা দ্বশ্বাণিত হয়েছে, তাদের তা অদ্বীকার করা, রস্লাণ্ণ ও কিতাব সম্হের প্রতি ভাদের অসত্যারোপ করা, তাদের এ বিষয়ে সঠিক অবগতি থাকা সত্তেও যে, নবীগণ (আ) বা আনয়ন করেছেন, তা সত্য ও সঠিক।

অন্য করেক্জন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা থে অসীকারের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, তা হলো অসীকার যা, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তিনি তাদেরকৈ আদম (আ)-এর পিঠ থেকে বের করেছেন—যার বিবরণ আলোহ তা'আলা তার বাণীর মধ্যে প্রদান করেছেন।

"স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সভানের প্তঠেদেশ হতে তার বংশধরকৈ বের করেন, এবং ভাদের নিজেদের সদ্বাধা স্বীকারোভিক গ্রহণ করেন।" (স্রা নং ৭, আয়াত সংখ্যা ১৭২)

তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করার অর্থ হলো, ওয়াদা প্রেশে অবাধ্য হওয়া।

আমার নিকট এ ক্ষেত্রে উর্ম মত হলো, য'ারা বলেছেন—তারা সেই ধর্ম্যাজক কাফির যারা রস্লুরাছ (স) এবং মহাজিরগণের সমসাময়িক কালে বিশ্যান ছিল বনী ইনরাইলের অবশিণ্টদের মধ্যে যারা তার নিকটবর্তী ছিল এবং মানাফিকরা শিকী আচরণের উপর প্রতিণ্ঠিত ছিল, যাদের বিষয়ে আমরা আমাদের এ কিতাবে ইতিপ্রে আলোচনা করেছি, এ আয়াতগর্লো তাদের প্রসঙ্গে অবতান হৈরেছে। আমরা দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি যে, আলাহ তা'আলার বাণী ان الدنين كفروا বিষয়ে আমরা দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি যে, আলাহ তা'আলার বাণী ان الدنين كفروا الخلي من الناس من يقول المناس المناس من يقول المناس ال

বিদ্যান থাকার কারণে এর্প করেছেন। আর কথনো ভাদের করেক জনের সিফাত গ্ণাবলী বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেন। প্রথমান আয়াতসন্হে ভাদের উভয় দল সম্পর্কে বিস্তারিত আংলোচনা করার প্রেক্তিত এর্প করেছেন। আর উভয় দল বলতে মৃতির্প প্রেক, আলাহ্র সাথে অংশী সাব্যস্তকারী ম্নাফিক দল ও ইহ্নি প্রোহিত কাফিরদল উদ্দেশ্য। স্তরাং যারা আলাহ্র অসীকার ভঙ্গ করে, ভারা হলো, সে সকল লোক যারা আলাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে পরিত্যাগ করেছে। আর অসীকার হলো—হ্যরত মৃত্যানাদ (স)-এর নব্ত্রাতকে হ্বীকার করা, আর তিনি যা কিছ্ নিয়ে এসেছেন (অথহি পবিত্র ক্রোন) তার সত্তা মেনে নেওয়া, তার নব্ত্রাতের কথা মান্যের নিকট প্রচার করা—এ বিষয়ে অবগত হ্বার পর ও যারা তা গোপনে রাখে। আর এ মর্মে আলাহ তা'আলা তাদের থেকে বে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, ভারা তা বর্জনি করে। যেমন, আলাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন—

"আর স্মরণ কর, যথন আলাহ তা'আলা তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে কিতাব প্রণত্ত হয়েছে, এমমে থৈ, তারা তা লোকদের নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। অথচ তারা তা তাদের প্রচাতে নিক্ষেপ করেছে।" (স্বানং ১, আয়াত নং ১৭৮)

পশ্চাতে নিশ্কেপ করার তাংপর্য হলো, আলাহ তা'আলা তাওরাতে তাদের থেকে যে অসীকার গ্রহণ করেছিন, যা আমরা ইতিপ্রে উল্লেখ করেছি, তা ডঙ্গ করা এবং তার আমল বর্জন করা। আর আনি যে বলেছি, এ সকল আরাত ছারা তাদের উদ্দেশ্য করেছেন, তা এজন্য বলেছি যে, স্বাবাকারার প্রথম পাঁচ-ছয় আয়াতে তাদের কাহিনী প্রণহওয়া অবধি তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ হয়েছে। আর আদম (আ) ও তার সন্তানগণের স্তি সংকান্ত সংবাদের পর উল্লেখিত আয়াত

'হে বনী ইসরাঈল। তোমার আমার সে সকল নিয়ামত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের প্রতি দান করেছি এবং তোমরা আমার অ্কৌকার প্রেণ কর, আমি তোমাদের অক্ষীকার প্রেণ করব।"

এর মধ্যে আল্লাহ পাক বনী ইসরাসলৈর প্রতি বিশেষ ভাবে সংশ্বাধন করেছেন সকল মানব সন্তানের প্রতি নয়। এ অঙ্গীকার প্রেণ সম্পর্কে সন্তোধন করার একথা প্রাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী المنافية المرافية المرا

অপরিহার্য করেছেন, তা সমগ্র স্থিত জগতের জন্য, তথা যাদের প্রতি আল্লাহ্র আদেশ-নিষ্ধে নামিল হয়েছে, তারা সকলেই এ স্পেগ্রেমনের অন্তর্ভূক্ত। স্তরাং এক্ষণে আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্র আন্প্রের বর্জনিকারী, তাঁর আদেশ নিষ্ধে পালন থেকে বহিগতি ও আল্লাহ্র অলীকার ভঙ্গকারী বাতীত কেউ তার দারা বিভাত হয় না। আর তাপের থেকে গ্রহীত অলীকার হলো যা তিনি তাঁর রস্লাগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে ও তাঁর নবীগণের যথানে এমর্মে তাপের থেকে গ্রহণ করেছেন যে, তারা তাঁর রস্লাহ্যরত মৃহান্মাদ (স)-এর আদেশ এবং তিনি যা আনয়ন করেছেন, তা মান্য করেরে, তাওয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাপের উপর তাঁর বিষয়টি লোকদের নিক্ট প্রকাশ করা এবং তাপেরকে এ সংবাদ দান করা যে, তারা তাপের নিক্ট তা লিখিত আকারে পেয়েছে, তিনি আল্লাহ তা'আলা কত্কি প্রেরিত রস্লা এবং তাঁর পলাংক অনুসরণ করা ও তাপের জন্য তা গোপন না করা ফর্য, এতদ সংক্রান্ত যে বিধান কর্য করেছেন, তারা তা যথাযথ পালন করবে। আরু তারা তা ভঙ্গ করা হলো, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অলীকার ভঙ্গনা করা যা আমরা ইতিপ্রেণ উল্লেখ করেছি যে, তিনি তাদের থেকে অলীকার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কত্কি তাপেরকে তা প্রেণ করা প্র তারা এ আচরণ করেছে। যেমন আলাহ তা'আলা ভাদেরকে এ আভিযোগে অভিবৃক্তি করে ইরশাদ করেছেন—

المرام من من مرام و و مرام مرووم مرام المرام المنطلف من بعدهم خلف و و درام المكتاب بالخدون عرض هذا الاداى ويتولدون المرام المرا

''অতঃপর তাদের পরে একদল অধোগ্য উত্তরস্থী স্থলাভিষিক্ত হয়েছে. ধারা কিভাবের উক্তরাধিকারী হয়েছে, ভারা এ ভুক্ত পাথিব সম্পদ গ্রহণ করে। আর ভারা বলে, অচিরেই আমাদের ক্ষম
করা হবে। আর যদি ভাবের নিকট অন্তর্প সম্পদ পেশ করা হয়, তবে ভারা তা গ্রহণ করবে। তাদের
নিক্ট হতে কি কিভাবের অস্পীকার গ্রহণ করা হয়নি যে, ভারা আল্লাহ ভা'আলার ব্যাপারে সভ্য ভিন্ন
বলবেনা ?'' (স্বোন্ধ ৭, আয়াত নং ১৬৯)।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ১০০০ এক। তা-এর অথ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে অলীকার প্রণের প্রশেন নিশ্চরতা বিধায়ক শ্বীকৃতি আদার করার পর। অবশ্য তা-এল শ্বন্তি আরবী বাগধারা অনুসারে শব্দের মূল উৎস। যেমন—ব্দেশ্য করের পর। অবশ্য আনি অনুক হতে দ্বে অলীকার আদার করেছি। আর ১০০০ বিশারীকার' হলো তা থেকে নিম্পন ইস্ম বা বিশেষ্য। আর ১০০০ এর মধ্যেকার ৯ সর্বনামটি আল্লাহ তাআলার নামের প্রতি সম্পর্কিত। উপরোজিশ্বিত মুনাফিক, কাফির-পাশীণ্টদেরকে আল্লাহ তা'আলা অলীকার ভঙ্গ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল করা এবং প্রথিবীতে বিশ্ব্ধলা স্থিত করা ইত্যাদি যে সকল বর্ণনার জড়িত করেছেন, তারা সকলেই এ আয়াতের অভত্তি। যেমন—

হধরত কাতাদা (রহ) থেকে বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাশী ক্রিন্ত নুন্দ্র বাশা প্রমান প্রমান করে। এ অঙ্গলির ভঙ্ক করা থেকে বে'চে থাক। কারণ আল্লাহ তা'আলা তা ভঙ্ক করা অপছণ করেছেন এবং সে বিষরে সতক্বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে ক্রেআনের আয়াতসম্হের মধ্যে দলীল-প্রমাণ, উপদেশ ও নসাহত পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে যেরপে সভঙ্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে যেরপে সভঙ্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন অন্য কোন গ্নাহের জন্য তদ্বপ সভক্বাণী করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। স্তেরাং যে বাজি আন্তরিক ভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকারাবন্ধ হয়েছে, সে যেন তা আ্লাহ তা'আলার জন্য পর্ণ করে।

এর ঝাখ্যা প্রদঙ্গে বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে ছয়িট মন্দ দ্বভাব রয়েছে। যথন তাদের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তারা এ ছয়িট মন্দ দ্বভাব একলে প্রকাশ করে। যথন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন তারা ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তারা তাতে খেয়ানত করে, আর তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার স্বৃদ্ধ করার পর ভঙ্গ করে, আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকৈ ষে সম্পক অক্ষ্মে রাখার আদেশ করেছেন, তারা তা ছিল্ল করে, তারা প্রিবীতে অশান্তির স্থিন তারে। যখন তাদের প্রয়োজন নেখা দেয়, তখন তারা তিন্টি দ্বভাব প্রকাশ করে, যখন তারা করা করে, মিথ্যা বলে, যখন তারা ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তারা তাতে থেয়ানত করে।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বে সম্পর্ক অক্ষর রাশার জন্য আদেশ করেছেন এবং তা ছিল্ল করার নিংলা করেছেন—তা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক। আলাহ তা'আলা তার কিতাব করে আন মজীদে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা আলা এ প্রসঙ্গে ইর্ণাদ করেছেন,

''ক্মতার অধিণ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা প্থিবীতে বিপ্যার স<sub>্</sub>ণিট করবে এবং আঘ্রীয়ভা**র বন্ধন** ছিল্ করবে।'' (স্রা ৪৭, আয়াত ২২)

বেহেম দ্বারা রেহেমের অধিকারী উদ্দেশ্য। একই মাধের বাচ্চাদানী যাদেরকে এবং তাকে একতিত করেছে। আর তা ছিল্ল করা হক্ষো আংলাহ তা'আলা তার হক আনার সম্পর্কে যা অনিবার্ষ করেছেন এবং তার সাথে সদাচার করা অপরিহার্য করেছেন তা আদায় না করে তার প্রতি অবিচার কয়। আর দেস দশক বহাল রাখা হলো ওয়িজব, ষা আদলাহ তা আলা তার প্রতি আবিশাক করে দিয়েছেন। তার সাথে ষের্পে অন্মহপ্র আচরণ করা সমীচীন, সের্পে আচরণ করা। আর المولى এই সঙ্গে যে এটা অবারটি রয়েছে তা আরবী ব্যাকরণের নিয়মে যার এর স্থলে অবস্থিত—এমমে যে, তাকে কা-এর ০ স্বনামটির স্থলে আরোপ করা হবে। এমতাবস্থায় বক্তব্যের অর্থ এ হবে—ভারা ছিল্ল করে সেই সদপ্রক যা আলসাহ তা'আলা তাদেরকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। আর কান্তার ০ স্বনামটি উল্লেখের প্রতি ইঙ্গিত দ্বর্পে। আর আমরা কান্তার কান্তান তান্ত্র ব্যাথ্যা প্রসংগ্র যা বলেছি এবং তা যে রেহেম বা আত্রায়তার সদ্বন্ধ কাতাদা (রহ) এর ব্যাথ্যায় এর্পেই বলেছেন।

আর ব্যাখ্যাকারগণের কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা এরপে করেছেন যে, রস্কৃলিলাহ (স) ও মামিনদের সাধে এবং নিজেদের আজীয়-গ্রহুনের সাথে যারা সদপক ছিল করেছে আললাহ পাক তাদের নিদা করেছেন। তাঁরা এর উপর বাহ্যিক আয়াতের সাধারণ অর্থ হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেছেন। আর এখানে একথার প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই যে, আললাহ তা'আলা যা অ্বিচ্ছিল রাখার আদেশ করেছেন, তাতে কতেক লোক উদ্দেশ্য এবং কতেক লোক উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এই অভিমতটিই সঠিক বললে অতুতিত হয় না। কিন্তু আললাহ তা'আলা তাঁর কিতাব ক্রেআন মজীদের একাধিক আয়াতে ম্নাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল্ল কয়ার সাথে বিশেষিত করেছেন। আর এ আয়াতটিও তারই অন্রপে। হাঁ, যদিও প্রকৃত ব্যাপার এর্পই, তথাপি তা নিদেশিক হল আল্লাহ তা'আলার নিশ্বাবাদের প্রতি ঐসব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ পাকের নিদেশিত সম্পর্ক ছিল্ল করে, সে সম্পর্ক আত্মীয়তার হোক বা না হোক।

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রঃ) বলেন, আর তাদের অশান্তিও স্থিত করার কথা যা আমরা ইতি-পাবে বলেছি, তার ডাংপ্য হলো — মানাফিকদের আলোহ পাকের নাফরমানী করা, তাঁর অবাধ্য হওরা, তাঁর রস্পাকে মিথ্যা জ্ঞান করা, তাঁর ন্বাওতকে অপ্বীকার করা, তিনি আল্লাহ পাকের তরফ হতে যা কিছা এনেছেন তাও অপ্বীকার করা।

ইমাম আবের জাফর ভাবারী (রঃ) বলেন, الخاسرون শব্দটি خاسر এর বং ব্রচন। আর خاسرون বা ক্ষতিগ্রস্ত হলো ভারা হারা আল্লাহ ভা'আলার অবাধ্যাচরণের কারণে তাঁর রহম্ভ থেকে নিজেপের বিশিত বরেছে। ধ্যেন কোন ব্যক্তি তার ব্যবসায়ে তার ম্লেধন অপেক্ষা কম ম্লো বিদ্যু করে ক্ষতি-প্রস্ত হয়। তদুপে কাফির ও ম্নোফিকদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ রহমত হতে বিশিত করার ফলে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা তিনি তাঁর বাল্যাগণের জন্য স্থিট করেছেন এবং বার প্রতি তারা সেদিন স্বাধিক ম্থাপেক্ষী থাকবে। এ অথেই বলা হয়, همرا وخسرانا که خسرا و خسرانا که خسرا

"নিশ্চর সালীত ক্ষতিগ্রন্ত। কেননা সে ফ্রীডদাস সম্প্রদায়ের সন্তান।" এখানে الخسار দারা উদ্দেশ হলো, তারা এমন অবস্থায় আছে, যা সম্মান-মর্থানা ও সম্প্রমে তাদের অংশে ঘাটতি স্থিট করে, তাদের মর্থানি ঘটার।

আর কেউ কেউ বলৈছেন যে, الخاصرون এর অর্থ হলো, এরাই ধ্বংস প্রাপ্ত। আমরা যে বলেছি তার অবাধ্যতা ও কুফরীর কারণে আফলাহ তাকে রহমত হতে বলিত করেছেন, আর তাই তার ধ্বংস প্রাপ্তির কারণ—আফলাহ তা আলা এ আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন। আর এ হলো বক্তবাকে হ্বহ্ন শাব্দিক ব্যাথ্যা না করে, উহাকে ভাবাথের সহিত ব্যাথ্যা করা। কেন্না ব্যাথ্যাকারগণ বিভিন্ন অপরিহার্য কারণে এ ধ্রনের ব্যব্ছা করে থাকেন। আর কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় নিদ্নর্প অভিন্ত ব্যক্ত করেছেন।

হযরত ইবনে আন্বাস (রা) হতে বণিতি আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মন্সলমানগণ ব্যতীত অন্য যে কারো প্রতি الله করা হয়েছে মন্সলমানের প্রতি প্রয়োগ হলে তার দাবা ذاب (পাপ) উদ্দেশ্য হবে।

- (২৮) তেনমরা কিরপে আলাহ কে অতীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণ্ডীন ভিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন দান করবেন, পরিণামে তোমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।
- (২৯) তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য স্বষ্টি করেছেন তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনসংযোগ করেন এবং তাকে সাতটি আকাশে বিন্যস্ত করেন। তিনি সকল বিষ**রে** বিশেষভাবে অবহিত।

হ্বরত ইবনে আখ্যাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রস্লাল্লাহ (স'-এর করেজজন সাহাবী হতে বণিত আছে বে, তারা আলাহ তা'জালার বাণী কুটি নি নি লি নি তামরা কোনে বন্তু ছিলে না, অবং শর মলোহ তা'আলা ভোমাদের স্থিট করেছেন, প্নরায় তিনি তোমাদেরকে ম্ভান করবেন এবং বিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে প্নরায় জীবিত করবেন।

ইষরত আবদ্লোহ (রা) হতে বলিত আছে যে, তিনি আলাহ তা'আলার বাণী ুলনানা বিনানানা কিন্দান তালাই কাণাৰ তালাই কাণাৰ করেছেন তালাই কাণাৰ করেছেন তালাই কাণাৰ করেছেন তালাই কাণাৰ তালাই কাণাৰ করেছেন তালাই কাণাৰ তালাই কাণাৰ তালাই কাণাৰ তালাই কাণাৰ তালাই কাণাৰ তালাই কাণাৰ করেছেন, তালাই কাণাৰ তালাই

হযরত আব্ মালেক (রহ) হতে বণিত আছে বে তিনি আল্লাহ্ তা আলার বাণী المدادان । এবং ব্যাখ্যার বলেন, অধিং আপনি আমাদের সাণিট করেছেন, অধত আমরা কোন বসূই ছিলাম না, অভঃপর আপনি আমাদের মাত্যু দান করেছেন, ভংপর আবার প্রেজনীবিত করেছেন।

হযরত আবা মালেক (রহ' হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী ্র মন্টা মিক্রন্ত । তুল্লার বাণী ্র মন্টা মিক্রন্ত । তুল্লার আলাহ তা'আলা তাদেরকে জীবন দান করেছেন, তংপর তিনি তাদেরকে মন্তা দান করেছেন, অংপর তিনি তাদেরকে জীবিত করেছেন।

হ্যরত মুজাহিদ (রহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি েগ্রানা তিনি এন তিনি এন তিনি এন কিন্তু কিন

ছয়রত ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অল্লাহ তা'আলার বাণী نومه المرابع والمهمون والمهمون المرابع والمهمون وا

হ্বরত আবাল আলিয়া হতে বণিত আছে যে, তিনি আলসাহ তা আলার বাণী کوئی اموادای کی اموادای کی اموادای کی الله و کیدیم امواد کی الله و کیدیم امواد کی الله و کیدیم و کیدیم

হয়রত ইবনে আন্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী ত্রানানা হিন্দান ত্রানানা হিন্দানা ত্রানানা হিন্দানা হিন্দানা ত্রানানা হিন্দানা হালা একটি জীবত অবজ্ঞা, তারপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যা বানা বর্বেন, তথন তোমরা ক্বরে গ্রমন ক্রবে, স্মৃত্রাং এ হলো আরেকটি মৃত্যা। তৎপর তিনি ভোমাদেরকে বিয়ামতের দিন প্নরম্থিত ক্রবেন, স্মৃত্রাং এ হলো আরেকটি জীবিতাবস্থা। এই হলো দ্ট্বোর মৃত্যা ও দুইবার জীবন লাভ। আর এই হলো আলাহ তা'আলার বাণী—

مه مه حدود ا رودود مه مه مه حدود و و دود و و درود و حد و درود و حدون و حدود و

হ্মরত আব্ ছালেহ (রুহ) হতে বণি'ত আছে বে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী

مدر مدوود م امرود و مدره مرد م مرد و دو و دوود وه و درد وه وه مود وه مد و مدود م و مدود م و مدود م و مدود م و مدود المدون الله و كنتم المواكا فالحدواكم ثم يدهد تكم ثم يدهد مكم ثم المدود المدود المواكا فالحدول المدود المواكا فالمدود المواكا فالمدود المواكا فالمدود المواكا في المدود المواكا في المو

-अत्र व्याचात्र वरलन, अर्थार रामारमद्राक करात्र क्षीविष्ठ करात्रन, श्वावाद मृज्यान कत्रावन।

অপর কলেকজন বলেছেন, ষেমন —

হয়রত কাতাদা (হহ) হতে বণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী নিত্তি এটি তিনি আলাহ তা'আলার বাণী নিত্তি এটি তিনি তালের গালাহ তা'আলা তাদেরকে জীবন দান করেন এবং স্তি করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে অনিবার্থ মন্ত্রের মাধামে মন্ত্রা দান করেন। তংপর প্নেরায় তিনি তাদেরকে ক্রায়তের দিন প্নেরাঝানের জন্য জীবিত করেন। সা্তরাং তারা দাইবার জীবন ও মন্ত্র লাভ করে।

তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন, হেমন— হ্যরত ইবনে যাংরদ (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি আলাহ তা'আলার বাণী المنتقون واحمودا التنتقون واحمودا التنتقون واحمودا التنتقون واحمودا التنتقون واحمودا التنتقون واحمودا التنتقون واحمودا আলাহ তা'আলা তালেরকে আদম (আ,-এর প্ডেচ থেকে স্ভিট করেন, যখন তিনি তাদের থেকে অকীকার গ্রহণ করেন। আর তিনি (ইবনে যায়েদ) আয়াত

مد مدر من المام من ظهورهم ذريتهم واشهدهم هماى النفهم ج واذ اخذ رباك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم هماى النفهم ج

الست بريسكم لم قالدوا بدلى ج شهدنا ج أن تدقولدوا بدوم القدامة أناكنا عن هدا

```
ا برم مدروره در ترم مدروره در ترم مدو روت وه ترم امر مدرو مروت وه ترم المرم الم المرك المائية الم تسبيل و كنا ذرية من المدهم الحتها كمنا مرم دور ورم ورم المرك المائية من تسبيل و كنا ذرية من المدهم الحتها كمنا مرم دور ورم مرم ورم ورم المرك المرك
```

"দরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরকে বের করেন এবং তানের নিজেদের সংবদ্ধে প্রীকারোজি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে, নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষ্য রইলাম। এ প্রীকৃতি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা বেন কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে গাকেল ছিলাম। কিল্বা তোমরা যেনো না বলো, আমাদের পরে পরেহালার, আমাদের পরে পরেহালার, আমাদের পরে পরেহালার, আমাদের ক্রেক্টে; তবে কি পথস্টাদের ক্রেক্টের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে" (স্বাল্লান্ন, আয়াত ১২২—১৭০) পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তিনি বলেন, অভঃপর তিনি তাদেরকে আকল্বা আনে-ব্যক্ষি দান করেন এবং তাদের থেকে অঙ্গলির গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আদ্বা (আ)-এর বাম পার্ররের জ্বে হাঁড়টি ধ্রিল কেলেন এবং তা বেকে হ ওয়া (আ)-কে স্তিটি করেন। তিনি তা রস্ক্লেছাহ (সলংগ্রেক বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আর এ হলো আলাহ তা আলার বাণী—

("হে মানব মন্ডলী! তোমবা তোমাদের প্রতিপালককে ভর কর, বিনি তোমাদেরকৈ এক বাজি থেকে স্ভিট করেছেন। আর ভার থেকে তার সক্ষীনিকে স্ভিট করেছেন। অতঃপর তাঁদের উভর হতে অনেক প্রেয়্য ও নারীর বিভার ঘটিয়েছেন"—(স্রো নিসা—৪, আয়াত নং ১)-এর মম'থে। তিনি বলেন, অতঃপর তাঁদের উভয়র-গোলে অগণিত সন্তানাদি স্ভিট করেন। আর তিনি আয়াত—
বলেন, অতঃপর তাঁদের উভয়র-গোলে অগণিত সন্তানাদি স্ভিট করেন। আর তিনি আয়াত—
বলেন, অতঃপর তাঁদের উভয়র-গোলে অগণিত সন্তানাদি স্ভিট করেন। আর তিনি আয়াত

করেন"—(স্রো ধ্মার, আয়াত সংখ্যা ৬)—তিলাওয়াত করেম। তিনি বলেন, আয়াছ শাক তাদের হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর তাদেরকে মতুা দান করেছেন। অতঃপয় তিনি তাদেরকে মারের গভে স্ভিট করেন। তারপর তিনি তাদেরকে মতুা দান করেছেন। অবংগয় তিনি তাদেরকে করেমের রিল প্রের্লীবৈত করেন। স্তেরাং এ হলো আয়াহে তা আলার বাণী ১৯৯০। ১৯৯০ বিল্লাকার বাণী ১৯৯০ বিল আমাদেরক আগলাধ দ্বার রেখেছেন এবং দ্বারার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ দ্বাকার করতেছি"—সাফির ৪ /১১)—এর মমথি। আর তিনি মালাহ তা আলার বাণী—
১৯৯০ বিলার ভ্রেরার; ০০/ব্য তিলাওয়াত করেন।
১৯৯০ বিলার আহ্বার গ্রহণ করেছিলাম—
নিসা; ৪/১৫৪; আহ্বার; ০০/ব্য তিলাওয়াত করেন।

''(আর সমরণ কর, ভোগাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাঁর সে অঙ্গীকার যা তিনি ভোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন। ধ্বন তোম্বা বলেছিলে, আমরা শ্নেছি এবং মেনে নিরেছি''—মারেদাঃ ৫/৭)—ভিলাওয়াত করেন।

হুনাম আন্ ক্রাফর তাবারী (রহ) বঙ্গেন, এ সকল বন্তব্য ও মতামতের মধ্য হতে যা আমরা উদ্ধৃতি করেছি এবং যানের থেকে তা উদ্ধৃত করেছি এর প্রত্যেকটি মতের জন্য ব্যাখ্যাগত কারণ রয়েছে। বস্তুতঃ যারা অল্লাহ তা আলার বাণী المائية وكنتي المواتا فياموا المائية وكنتي المواتا فياموا المائية কারণ তারা আরবদের একশে উল্লেন প্রত্যে করেছেন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না—তাদের এ ব্যাখ্যার কারণ, তারা আরবদের একশে উল্লেন প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। বেমন আরবগণ অবলান্ত বন্তু ও বিস্মৃত বিষয় সম্পর্কে বলে থাকে, هيال هيال المرابعة والمائية والمائي

তারা এর প বর্ণনার ধারা এ উদ্দেশ্য করে থাকে বে, তা মানুষের মাঝে স্প্রসিদ্ধ ও স্বিদিত। যেমন, কবি আবহু নুখায়লা, সাদী বলৈছেন,

''অবশ্য আমি আমার সমরণকে সঙ্গীব রেখেছি। কিন্তু আমি বিক্ষাত ছিলাম নাং হাঁ, কোন কোন সমরণ কোন কোন সমরণ অধৈক অধিক প্রসিদ্ধ।''

উল্লেখিত কবিতা দারা কবি বা উপ্দেশ্য করেছেন তা হলোঃ আমার শ্মরণকে আমি জীবন্ত করে রেখেছি। তথা মানুবের মধ্যে আমার খ্যাতিকে আমি অব্যাহত রেখেছি। এতাবে আমি হরেছি আলোচিত, ররেছি জীবন্ত, বিশ্যুত ও মৃতপ্রার হওয়ার পর।

ে কিন্দ্র কিন্দ্র কিন্দ্র কোমরা মৃত্যু ও নিজাঁব ছিলে) এমনি ভাবে যাঁরা وكادتها الواتا — (আর ভোমরা মৃত্যু ও নিজাঁব ছিলে) এমনি ভাবে যাঁরা ছিলে বিশ্মৃত,
এর অর্থা করেছেন, তোমরা কিছাই ছিলে না, তাঁদের উল্লেখ্য উপ্দেশ্যও অর্থাং তোমরা ছিলে বিশ্মৃত,
এ অন্ধ্রেশ্য, কোলাও তোমাদের কোন আলোচনা ছিল না। আর এটাই ছিল তোমাদের মৃত্যুর অবস্থাঃ
ঐ অবস্থাই ছিল তোমাদের মৃত্যু। তথন তিনি তোমাদের জাবন দিলেন—অর্থাং তোমাদের এমন
ভাবে কাবিত মানুষ র্পে গড়ে ত্লেলেন যাতে তোমরা আলোচিত ও পরিচিত হতে লাগলে। অতঃপর

তোমাদেরকে মৃত্যুমনুধে পতিত করবেন—তোমাদের রুহ কব্য করার মাধ্যমে এবং জীবন লাভের প্রেবিতী অবস্থায় তোমাদের ফিরিয়ে নিবার মাধ্যমে। অর্থাং তোমাদের জীবিত করবেন তোমাদের দেহগালিকে পা্বিকিতি ফিরিয়ে দিয়ে, সেগালিতে আআ প্রবিষ্ট করে এবং মেরে ফেলার আগে তোমরা খেমন ছিলে, তেমন পা্বিংগ মানব রুপে রুপান্তরিত করে। যার ফলে তোমরা হাশর ও পা্নরুখান কালে পারুণরিক পরিচয় সাব খালে পাবে।

আর উল্লেখিত আয়াতে মৃত্যুর ব্যাখ্যায় ধারা বলেছেন, দেহ হতে আন্থার বিজ্নিতা প্ররোগ করেছেন তাদের বৃত্তব্যের ব্যাখ্যা এমন হওয়াই সমটিন বে, তারা 1-51 ু আরাতাংশকে কবরে মৃত্তদের জীবিত করার পরে কবরবাসীদের প্রতি সন্বোধন সাবাস্ত করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা অতিশয় দ্বেল। কেননা এখানে ভংসনা হলো প্রিকৃত অন্যায়ের কারণে আর কবর জগতে পেছার পর তিরুকার করার অর্থ দাঁড়ায় বিগত অবহেলা-অবজ্ঞা ও অপকর্মে হ্মুমকী প্রদান করা। করেণ মৃত্যুর পরে তওবার স্বোগ থাকে না। ভারতি হিলোনা। এ আ্রাত নাবিল করার উল্লেখ্য বাদ্যদের আন্তাপে উর্দ্ধিকারী তিরুকার এবং পাপ ও অবাধ্যতা হতে প্রা ও আন্গত্যের দিকে, দ্রাতি ও বিম্থীতা হতে হিদ্যোত ও আল্লাহ্মুম্থী হওয়ার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী সত্কিবাণী উচ্চারণ করা। মৃত্যুর পরে কবরে অবস্থান কালে ইনাবাত ও আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশ নাই মৃত্যুর পর তথবা করার স্ব্যোগ থাকে না।

আর আয়াতের তাফদীরে হয়রত কাতালা (রঃ) উক্তি 'তায়া তাদের পিত্উরসে মৃত ছিল'—এর অথ' পিতৃউরসে তায়া ছিল প্রাণিবহীন বীয'। স্বতরাং তায়া ছিল অন্যান্য প্রাণিবহীন জড় জগতের ছারতীয় বরুর সমপ্রকৃতি সম্পন। অতএব, মহান আল্লাহ্ কত্ কৈ সেগ্লিকে জীবন দেয়ার অথ হল, সেগ্লিতে রুহ্ প্রবিণ্ট করা এবং জীবন দানের পরে তার মৃত্যু দানের অথ হল বাহ ক্বম করে নেওয়া। আবার পরবর্তীতে তাদেরকে জীবন দানের অথ হল আল্লাহ্ছ পক্ষ থেকে তাদের দেহে প্রবায় রুহ্ ও আলা প্রবিণ্ট করানো। আরে তা হবে প্রতিশ্রুত (কিয়ামত) দিবসে—সৃষ্ট জগতের প্রবৃত্তান ও শিংগায় ধর্নি দেওয়ায় দিন।

ইবনে যায়দ (রঃ) এর ভাফসীর প্রসংগঃ এ আয়াতের তাফসীরে প্রন্ত ইবনে যায়দে (রঃ) উত্তির উদেশা তিনি নিজেই বাজ করেছেন। তা এই যে, তার মতে প্রথম বারের মৃত্যু দান হল হযরত আদমের (আঃ) ঔরস হতে বাশাদের নিজ্ঞালন ও উৎপাদনের পরে প্রতিটি বাশাকে তার পিতার ঔরসেট্রপ্নস্থাপন করা। আর এর পরবর্তা জীবন দান হল মাতৃগভে অবস্থান কালে বাশাদের দেহে রহে ফংকে দেওয়া। বিতীয় বারের মৃত্যুদান হল কবরের মাটিতে ফিরে যাওয়া এবং প্নের্খান প্রেকাল পয ন্ত বার্ষাধে অবস্থানের উদ্দেশ্যে তাদের রহ্ কব্যু করে নেওয়া। আর ত্তীয় ও দেব বারের জীবন দানের অর্থ কিয়ামতের প্রের্খান ও হালর-ন্শরের উদ্দেশা তাদের মাঝে প্রেরায় রহে ফুংকে দেওয়া। কিন্তু চিন্তা-শীল-প্রালোচনাকারী গভার চিন্তার পরে এই ব্যাখ্যার স্বথার্থতা মেনে নিতে পারে না। কারণ এই ব্যাখ্যা প্রদানে ইবনে যায়দ হয়ঃ) যে আয়াতের উদ্দিশ্য আয়ার মধ্যের আয়ার নিয়েছেন, সে আয়াতের বাহ্যিক ভাষাও এর বিপরীত। সে আয়াত খানি হল কিয়ামতের ভয়াবহ আয়ার দর্শনে ভীত-বিহ্বল বান্দাদের পক্ থেকে আয়াহ পাক সমীপে পেশকৃত আরজীর বিবরণ যা প্রির কুর্লানে তিনি ইর্শাদ করেছেন—এ০০ ত্রানাহ আয়াহ পাক সমীপে পেশকৃত আরজীর বিবরণ যা প্রির কুর্লানে তিনি ইর্শাদ করেছেন—এ০০ ত্রানাহ আয়াহ পাক সমীপে পেশকৃত আরজীর বিবরণ যা প্রির কুর্লানে তিনি ইর্শাদ করেছেন—এ০০ ত্রানাহ আয়াহ বার্যান আমাদের প্রতিপালক। আপনি আয়াদের দ্বিবার জীবন

দিরৈছেন, আর দ্ব'বার ম্ত্র দিরেছেন"——(৪০:১১) । এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ইবনে যায়দ (রঃ) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাদের তিনবার জাবন দিয়েছেন এবং তিন্ধার মুর্ণ দিয়েছেন।

আমাদের মতে আদম (আ)-এর উরস হতে তার সন্তানদের আহরণ, উৎপাদন এবং তাদের নিকট হতে অংগীকার-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ বিষয়ক ইবনে ধায়দ (রঃ)-এর বর্ণনা শবস্থানে প্রীকৃত ও যথাধা, কিন্তু তাই বলে বিষয়টি এ আয়াতবয় (المناه المناه ا

কোন কোন মনীধী বলেছেন, প্রথম মৃত্যু হলো প্রেয়ুষের বীধ তার দেহ থেকে বিষা্ত হলে নারী গভে অপিতি হওয়া। প্রের্ব দেহ থেকে বিচ্ছিন হওয়ার পর হতে মাতৃগভে তাতে গ্রে ফু'কে দেওয়ার প্র-প্যতি হল এ বীযের মৃত্যুকালীন অবস্থা। অতঃপর আদ্সাহ পাক ঐ বী**য'তে বিভিন্ন** প্রধার ও ভর অতিক্রম করাবার প্রমাতৃগভে তাতে রুহু প্রবিষ্ট করে দিয়ে তাকে একটি পূর্ণ অবয়ব মানবে পরিণত করবেন। এ হলো তাকে জীবন দেওয়া। অতঃপর তার রূহ কব্য করে তাকে প্রনঃ মৃত্যু দিবেন এবং তথন তার অবস্থান হবে কবরে-বার্যাথে-- শিংগার ফ্-দেয়ার প্রে পর্যাও এ বার্যাবে অবস্থান তার মৃত্যুকালীন অবস্থা। শিংগায় ফ'্লেয়ার পর তার দেহে আতার প্রত্যাবত'ন ও কিয়া-মতের পর্নরব্ধান কালে তার প্রণংগ সামবাকৃতিতে উপন্থিতি হলো তাকে প্রনঃ জাবন দান। সহত্রাং এ্থানেও রয়েছে দ্ব-দ্বারের জাবিন ও মর্গ। প্রাণী বাচকের মৃত্যু সম্পর্কিত ধ্যান্ধারণাই সম্ভবতঃ এ অভিমতের প্রবক্তাদের এ অভিমত পোষণে উধ্বাদ করেছে। কেননা তাদের মতে র**্হধারী ও** প্রাণীবাচকের মৃত্যু হলো দেহ হতে রুহে ও প্রাণের বিচ্ছিল্ল হওয়া। স্তুরাং ভারা দাবী করেছে বে, মান্ব দেহের প্রতিটি অংশ প্রাণ সম্পন্ন ও জীবস্ত; যতক্ষণ না তা তার প্রাণধারী মলে জীবস্ত 💴 দেহ থেকে বিচ্ছিল হয়। অত্তাৰ কোন্ত অংগ তার প্রাণধারী ও জীবত মূল দেহ থেকে বিচ্ছিল হওয়া মাত্র ঐ অংগের হায়াত ও প্রাণ সংযোগ নিঃশেষ হয়ে সে মাতে পরিণত হবে। যেমন মান্ব দেহের ধাৰতীয় অংগ প্ৰতংগ তথা দ্ব'হাত কিংবা দ্ব'পায়ের একথানি হাত বা পা কেটে বিচ্ছিল করা হলে খে ম্লে দেহ হতে কতনে ও বিচ্ছিল্ল করা হলো তা জীবন্যুক্ত হওয়াসত্ত্বে কতিতি ও বিচ্ছিল আংগ মৃত সাব্যস্ত হবে। কারণ রুহ সম্পন্ন অবশিণ্ট পূর্ণ দেহের সংযোগ বিচ্ছিন হয়ে এ **অংগটি** রহেবিহীন হয়ে পড়েছে। এ অভিমতের সারকথা, বীষ্ণ মানবদেহের একটি অংগ; যেমন্ হাত-পা মানবদেহের অংগ। হাত-পামলে দেহ থেকে কৃতিতি বা বিচ্ছিন্ন হলে ধেমন রুইহারা মূভ সাবাত হয়; অনুরুপে প্রাণধারী প্রাণার জীবন্ত দেহে অবস্থিতি পর্যন্ত বীর্ষকে মূল দেহের জীবনৈ জীবন সম্পল্ল বলা হবে। কিন্তু প্রাণধারী দেহ হতে বিচ্ছিল ও পৃথক হওয়া মাত্র সে মৃত হয়ে আবে। এই উক্তি ও ব্যাখ্যাও আয়াতের অন্যতম গ্রহণযোগ্য তাফ্সীর রুপে স্বীকৃত হতে পারে। যদি তা আঁটি-কুমঅনের স্বীকৃত ও পদস্বনীয় ব্যাখ্যানান্কারী তাফসীর বিশেষজ্ঞানের কারো অভিমত ও উক্তি

সাবাস্ত হয়। المواتدا আরু তিন্ত নিন্দ্র তিন্ত নিন্দ্র তিন্ত নিন্দ্র তিন্ত নিন্দ্র বাধ্যা বিষয়ে এ যাবং উল্লেখিত উল্ভিন্ন সমূহের মধ্যে সহজ্বর ও স্বেজির উল্লেখিরত ইবনে মান্ট্রদ (রা) ও হ্যরত ইবনে আংবাস (রা) থেকে উল্লেখির তাদের অভিমতের সারকথা হলো টোতা কান্ত তাণিং তোমরা অপরিচিত ও অন্ত্রেখ্য র প মৃত এবং পিতৃ উর্সে বীর্যার্শে নিজাবি নিন্দ্র ছিলে। ফলে কেট তোমানের উল্লেখ কর্ম না। কারণ কিল্লামত মন্ত্রানে সমহেত করার আগেই আংলাহ পাক কবরে তাদের জাবিত করে তুল্বেন। তারপর হিসাব নিকাশের প্রয়েজনে তাদের সম্বেত কর্মেন। এর প্রমাণ রয়েছে বহান আলাহার অন্য কালাম হালাম হালাম হালাম হালাম হালা তানা কার থেকে বের হবে দ্তেবেলে যেন তারা একটি লক্ষ্যান্থলের দিকে ধাবিত হছেে" (৭০/৪৩)। এ তাফসীর ও ব্যাখ্যা প্রহণের যাক্তি আম্বা ইতিপ্তের্ণ এ অভিমত পোষণং কারীদের বক্তবা উল্লিকালে উল্লেখ্ করেছি, সে সাথে এর বিপরীত অভিমতগানীর অসারতাও কেশানে আম্বা লগত ভাবে প্রমাণিত করেছি।

এই আয়াত হল সে সব লোকের জন্য ভংসনা ও প্রচ্ছল হামকি, যারা মাথে আল্সাহ্র প্রতি ঈমান ও আথিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে থাকে, অথচ ভাদের বিষয়ে আফ্রাহ পাক প্রর দিয়েছেন শে, ভাদের এ মোলিক দাবী সত্তেও বাস্তবে ভারা ঈমানদার নর। বরং ভাদের এ ঘোষণার অভানিহিত উদেশ্য হল আল্লাহ পাক ও ঈমানদারদের সাথে প্রভারনা করা। ভাই আফ্রাহ ভাদের ভির্ম্বার করলেন এ কথা বলে যে, আল্লাহ্র সাথে কুফ্রী করতে ভোমরা লল্জাবোধ করনা, অথচ এক সমর ভোমরা ছিলে মাত। অভংপর তিনি ভোমাদের জ্বীবন দান করলেন। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাদের ব্যাধিগ্রন্থ মনের অন্বীকৃতি ও প্রভার্থানকে লক্ষ্য করে প্রজ্ল হামকি দিলেন যে, ভোমাদের কেন এক দাংসাহস যে, ভোমরা আল্লাহ্র অসীম কুদরতে বিশ্বাস কর না, এবং ভোমাদের আ্মলের বিনিমর দানের জীবন দান, বিলীন করে দেরার পর পানং অভিত্রান করা এবং ভোমাদের আমলের বিনিমর দানের উদ্দেশ্য ভার দরবারে ভোমাদের সমবেত করা যে ভার কর্ত্রিধীন রয়েছে—ভা ভোমরা স্বীকার করতে চাও না।

এই ভংসনার পরপরই আলাহ রব্বল আলামনি তাদের জন্য এবং তাদের প্রপ্রাইরাহাদী ধর্মধাকদের দেওয়া নিমাত ও প্রাচুযের বিবরণ দিয়েছেন, যে সব নিমাত ও প্রচুযে তাদের ও তাদের প্রেশ্বে দেওয়া হয়েছিল পরিধি ও পরিমাণের বিশালতার সাথে। কিন্তু পরে তাদের পাপাচার, অপরাধ সংঘটন ও আনুগত্য বর্জন করে অবাধ্যতার পরিণতিতে বহু জনের ভাগ্য হতে অনেক নিমাত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। এই বিবরণের যোগস্ত হল এই যে, এ স্রো (বাকারা) র অনেক আয়াতে আলাহ পাকই য়াহ্দী ও ম্নাফিকদের সংলিটি বিষয় ও ঘটনা বিব্র করেছেন এবং বিষয় তি মারুহুও নাষিল করেছেন—

এ বিধরণ দারা আললাহ পাকের উদ্দেশ্য হল অবিলম্বে তাদের উপরে শান্তি নেমে আদার বাাপারে সতক করা—ধেমন তাদের পর্বসির্ধী অপথাধ প্রধণ লোকদের উপরে অধিলদেব আযাব নেমে এসেছিল। এবং তাদের বাসস্থানে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দুয়েগি দুরুবস্থা জেংকে বসার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা-যেমন ভাদের প্রণামীদের উপরে জে'কে বদেছিল। সেই সঙ্গে এ বিধানের সাথে ভাদের পরিচিত করে ভোলা যে, আল্লাহ্র পালে ধাবিত হওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে নাজাত ও মাজি এবং অবিলম্বে তওবা করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে কিয়ামতের আ্যাব থেকে নাজাত ও পরিবাণ।

এ পর্বাস্থ বিবরণ বেওয়া হয়েছে বিদামান নি'মাতের যা তারা ভোগ বরছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক আলোচনা আরম্ভ করেছেন — (ক) আমাদের সকলের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের (ঞ্জন্ম) ক্তান্ত, (খ) তাঁকে প্রদন্ত অভুরম্ভ ইয়মত-মর্যাদা ও অভ্রেম্ভ জানাতী নিমাত ভাণ্ডার, (গ) প্রতিপালকের নিদেশি অমান্য করার এবং তাঁর সাথে অবাধ্যতার আচরণ যধা-ক্ষমে হ্রমত আদম (আঃ) ও তাঁর চির্শনু ইবলীসের উপরে আপতিত আশু বিপ্দ ও শাত্তির ব্তাড; বি) তথবা ও ইনাবাত এবং আল্লাহগামী হওয়ার ফলে হয়রত আদম (অঃ)-কে রহমাত্তে আচ্ছাদিত করার ব্তান্ত এবং (৬) তওবার অংশীকৃতি ও প্রত্যাখানের ফলে ইবলীসের প্রতি ব্যিতি আশ্ লা'নাত ও অভিশাপ বাত'। এবং চিরকালীন স্থায়ী আযাব রুপে স্থিরীকৃত শান্তির বিবরণ। ঐ ৰিবরণের উদ্দেশ্য হল তওবার মাধামে আলাহ্র পানে ধাবিত লোক্দের বিধান ও তওবা-ইনাবাতে অনীহা অহংকারীদের বিষয়ে ফ্রস্লার ঘোষণা দেওয়া – হাতে সভক্ষিরণ বিভ্তপি প্রচার হরে বার এবং আইন প্রয়োগের অবকাশ স্তিট হয়। আর একটি উদ্পেশ্য হল জ্ঞানের দাবীদার ৰংশ্বিক্তির চচকারী বিশেষত আহংল কিতাবকৈ হ্যরত আদ্যের (আঃ) ঘটনাবলী এবং পরবতী সংশ্লিণ্ট ঘটনাপজী উল্লেখের মাধ্যমে গভীর চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণে উদ্ভাকরা। করেণ এ ঘটনাগালো আহ্লে কিতাবের জ্ঞান বিষয় অধ্চ মাতি পাজারী নিরক্ষর উদ্মী মাণ্ডিকরা এ বিধরে ছিল নিরেট মূখে। তাই বিষয়টি দারা চাপ স্থিট করা যায় অন্যান্য উদ্যাতকে বাদ দিয়ে শাঃধঃ কিতাবীদের উপরেই।

মোটকথা এসব ঘটনা সন্বদ্ধে আল্লাহ পাক তাঁর নবী হয়রত মাহা-মাদ সাল্লাহলাহা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করালেন এবং তাঁর মাথে কিতাবধারী বিদ্যানদের সামদে তিলাওয়াত করালেন। উদ্দেশ্য, উন্মী নবীর মাথে এসব ঘটনা ও সংবাদ শানে তারা অবগতি লাভ করবে যা তিনি আলাহার-ই প্রেরিত রস্ল এবং তাঁর আনীত যাবতীর বিষয় আলাহ্রই তরফ থেকে প্রাপ্ত। কারণ নবী আলাইহিস সালামের পবিত্র মাথে বিবাত এ সব বিবয় ছিল তাদের গোপন বিব্যা ভাণ্ডার ও সারাক্ষত প্রথমালা এবং লাকায়িত গাপ্ত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত নয়েগালির অবগতির দাবী তারা কিংবা তাদের কিতাব অধ্যয়নকারী শিষাশাগিরদ ব্যতিরেকে অন্য কেই করতে পারেনি। আর হ্বরত মাহান্মাদ সালাদ্যাহ আলাইহি ওয়া সালাম সন্বদ্ধে একথা সব্ধন বিদিত ছিল যে, তিনি কখনো অক্ষর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, কখনো তাদের পা্থি-পা্তুক পঠে করেনি এবং এমনকি তাদের মধ্য হতে কারো সংস-সালিধ্যে উপ্রেশন্কারী বা সহচরও ছিলেন না। তেমন হলে অবশ্য তাদের কিতাবপত্র হ কিংবা তাদের কারো শিষ্যত্ব বরণের মাধ্যমে আহরণের দাবী উত্থাপন করার সম্ভাবনা স্থিত হত।

কাজির-মন্নাজিক-কিতাবীদের কুফরী এবং আল্লাহ পাকের সমীপে ভাদের অপরিহার্য আন্দ্র গতারশৈ শক্তিরিয়া ও কৃতজ্ঞতা বজনি স্ত্রেও অ'লাহ পাক ভাদের প্রতি নি'মাত বর্ষণ অ্বাহ্ত

তিনি পাথিবীর স্ববিশ্ব ছোমাদের জন্য স্থিট করেছেন তংপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিনান্ত করেন; তিনি সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" তিনিই তাদেরই নিমিতে ধ্মীনে যাবতীয় সংপদ স্ভিট করেছেন। কারণ ভূমণ্ডল ও তার বাকে भव कि छ दे भागत का कि स का । कि भकाशी थ कना। पर दा ध भरतद मीनि कना। ए हा , এই रय এগুলি তানের স্ভিকত হিতিপালকের একখবাদের প্রমাণ দ্বর্প। জাগতিক কল্যাণ, হল এই যে, সব বিষয় জীবিকা নিবাহের উপায় এবং প্রতিপালকের আন্ত্রোতা ও তার নিদেশিত ফ্রয বিষৰগৃলি সাবাত করার মাধ্যম। এ মহান উল্ছেখ্য সাধ্যেই তিনি ইরখাদ করেছেন্—"তিনিই সেই সতা, शिन তোমাদেরই কলাবের জন্যে স্ভিট করেছেন প্রথিবীর স্ব কিছা। আয়াতের 🎍 শৃষ্টি একটি স্থানাম। এ তৃতীয় প্রেষ্ একবচন স্বানাম দারা নিদেশিত বিশেষ্য হল আहाত भरान म्हिंगेकर्जात नाम काशक खालार नमिं, जात मरीतान کنی و بالله স্কার কোন স্ক্রহোগ্যকে স্কংনর অর্থ হল অভিছহীনতার অবভার অবসান ঘটিয়ে বিষয়টিকে অভিশ্বান করে ডোলা। 🕒 (মা) শব্দটি 😅 🖽 (ইসমে মাতস্ত্র) অথে বাবহত। সাতরাং এ বিশ্লেষণ অনুসারে উল্লেখিত কালামের ভাষসীর হবে – কিভাবে ভোমরা আলাহ্র নাফরমানী করছ। অথচ অবস্থা এই যে, ইতিপাৰে তোমরা ছিলে তোমাদের পিতৃ উর্সে (প্রাণহীন) বীর্ষার্পে, অভঃপর তিনি তোমাদের জাঁবস্ত মানব আকৃতি দান করলেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মতেঃ-মাথে পতিত ধরলেন। অতঃপর কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং হাশরের দিনের বিচার-আচার ও ছাওরাব-আ্যাবের জন্য তিনি তোমাদের জীবন দানকারী ও প্নের্খানকারী হবেন। তিনিই প্রতিবীর মতেক ভোমাদের ছার্মিকার উপকরণ দান করেন এবং তাতে তার একছবাদের পরিচয় भविष्कृते दश छेते।

ৰাক্য বিন্যাসঃ তাৰ্থ শান্তি প্ৰধানত অবস্থা সন্বন্ধীয় প্ৰখনবোধক অংগ ব্যবহৃত হয়, বিজু এখানে সে অংগ ব্যবহৃত না হয়ে বিশময় ও ভংগনা অংগ ব্যবহৃত হয়েছে। যেন তিনি ইরশাদ করছেন—আফসোস! কিন্তাবে আলাহ্কে অংবীকার করো? যেমন আলাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন তান্তাইন তান্তাইন তামরা কোথায় যাবে" স্বা তাকভীর ৮১, আয়াত সংবা ২৬)। তান্তাইন বিশ্বে তামরা কোথায় যাবে" স্বা তাকভীর ৮১, আয়াত সংবা ২৬)। তান্তাইন বিশ্বে কলীল ও নিদেশক থাকায় এই শন্তিকৈ উহ্য বাধা হয়েছে। ছলীল ও নিদেশক থাকায় এই শন্তিকৈ উহ্য বাধা হয়েছে। ইতিবাদক অভীক্তালীন দ্বিয়া দাবা গঠিত বাক্য এছ ব্লেগ ব্যবহৃত হলে তার শ্বে একটি এই মোৰীতে হাল-এর নিকটবর্তী সাবাংতকারী অব্যয়)-এর চাহিদা যাক্ত হবে। বেমন আলাহ পাকের কালাম তাদের মন সংকোচিত হয়ে যায়"—স্বা নিসা—৪, আয়াত—৯০ই এমন অবংহায় আসে যে, যবন তাদের মন সংকোচিত হয়ে যায়"—স্বা নিসা—৪, আয়াত—৯০ই

আয়াতে ম্লতঃ المحموت حدد وهم হওয়ার কথা বলা হরেছে। অন্রন্প, পশ্বপালের মালিককে আরবীর প্রচলিত বাক্যে তুমি বলতে পার حدد کثرت کثرت کثرت المحمودة (তুমি আছকাল বেশ পশ্ব মালিক হয়ে গিরেছো)।

০ هو الله الكوم ما في الأرض جه عماه আয়াতে আমি যে ভাফদীর পেশ করেছি, হ্যরত কাতাদা (রহ) ও অন্তর্গ অভিমত পেশ করেছেন।

কাতাদা (রহ) হতে ناق لکی خیاق لکی۔এর ভাফসীরে বণিতি আছে যে, হাঁ, আল্লাহ্য পাক তোমাদের বশীভাত করে দিয়েছেন প্থিবীর স্বকিছা।

ইয়াম আবে জাফর ভাবারী (রহ) বলেন, المناع الى المناع আরাভাংশের তাফসীরে মন্ত পার্থকা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, السماء অগ العباع অর অপ العبائ المناء المناء

"আমি বলছিলাম, যখন আমার বাহনগ্রো (উট, ঘোড়া) বিপদাপর অভিত্রম করেছিল দর্বিনীত ভাবে আর তারা সোজা বেরিয়ে এসেছিল যাজ্ (চারন ভ্রিম) থেকে।" এর দারা স্থান পেশকারীদের দাবী হল এ পংক্তির خرجن من المنجوع আর আরবী ভাষাভাষীদের দ্বিটেতে خرجن من المنجوع হতে বেরিয়ে পড়েছে) অথে বাবহত হয়েছে। আর আরবী ভাষাভাষীদের দ্বিটতে خرجن অভিন্ন অথবাধক।

তবে আমার মতে এ চরনের উল্লেখিত ব্যাখ্যা নুটিব্রেণ আমার ধারণায় المشروع المشروع المشروع তবে আমার মতে এ চরনের উল্লেখিত ব্যাখ্যা নুটিব্রেণ আমার ধারণায় বিশে বাজার উঠে ছির দাড়ানো। স্ক্রেরং استويدن আৰু হবে استويدن (ছির দাড়ানো)।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, মহান আল্লাহ পাকের জন্য তেলা শবদ করত জান বা আবস্থান পরিবরত ন অর্থে প্রযোজ্য নয়। বরং তা কাজ শ্রের করা অর্থে প্রযোজ্য। যেমন, খলীফা ইরাকের বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, বিষয়াক নিমেন করিয়ার দিকে ফিরলেন। এখানে সিরিয়ার দিকে ফেরার অর্থ সেধানকার সরকারী কর্মকাণেড মনোযোগ দেয়া।

কারো কারো মতে المتوت السماء ) অথ ( استوت السماء ) ছির হল, যথায়থ রুপ পেল । যেমন, কবির ভাষায়—

"আমি তাকে জিজেস করলাম যথন সে মাটির উপর স্থির হয়ে দড়িকো, তা হলে কোন ধমনীতির ভিত্ততে মুসজাব মাথায় চুমি খেলেন ?" কেউ কেউ জভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, الماماء আর্থণ কান্তর দাবীদারগণ অর্থণ কান্তর দাবীদারগণ কার্থা করেছেন যে, (অর্থণিট এতই ব্যাপক ব্যাবহার সমৃদ্ধি যে,) যে কোন কাজের নিমগ্রতা বর্জন করে জন্য কোন কাজ শ্রের করলে নতুন কাজিটি সম্পর্কে কিন বিন কালের করার করে আহা কোন কাজ শ্রের করেলে নতুন কাজিটি সম্পর্কে কিন বিন বিল সংযোগে কান্ত্র করার সংকল্প ব্রোয়।

কেউ কেউ বলেন । কেন্দ্ৰ সা বাবহৃত হয়েছে কিল্ম বাবে । আর ক্রান্তা অথা হল হার সা উর্ধাণমন, উর্ধারেহণ। এ অভিনত পোষণকারীদের মাবে উল্লেখিয়ার বাজিত্ব রয়েছেন। রবী ইবনে আনাস (রা থেকে বণিতি । ক্রিটিলেন। তবে ক্রিটিলেনা। করি ক্রিটিলেনা। কেটি কেটিলেনা অথিবি আসমানের উপরে কে গমন করলেন—এ বিষয় একাধিক বক্তবা রেখেছেন। কেটি কেটি বলেছেন, যিনি আসমানের উপর অধিবিটিত হয়েছেন ও অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তিনিই আসমানের স্বিটিকতা। আর কারো কারো মতে ত নয়, বরং উর্ধারোহণকারী হল সেই বাৎপীয় গুর ও ধ্রাবাকে আলাহ পাক যমীনের জন্য আসমান ও চালোৱার্পী ছাদ নিশ্ব করেছেন।

ইমাস আবা জায়র তাবারী (রহ) বলেন্ তার্বী সাহিত্যে المراع স্থান্ত হয়। বহন্বিধ অথে ব্যবহত হয়। বেমন (১) প্রেবের পৌর্ব ও যৌবন শক্তি পরিপ্ত হত্যা ও পরিপত রুপে লাভ করা। এরপে ক্ষেত্র বলা হয় المرجل সেত্র বলা হয় المرجل সেত্র বলা হয়। তেনুপ কেতে বলা হয় কিটন বিষয় উপকরণের বিনান্ত ও সহজ-সাবদাল রুপে লাভ করা। এরপে কেতে বলা হয়—
পেত্র কিটন বিষয় উপকরণের বিনান্ত ও সহজ-সাবদাল রুপে লাভ করা। এরপে কেতে বলা হয়—
পেত্র কিটন বিষয়ে উপকরণের বিনান্ত ও ভ্যুনো কাজগানি গাছিয়ে নিয়েছে। এ অথেই কবি তিরমাহ ইবনে-হাকিম বলেছেন—

طال على رسم مهدد ابده مدهنا واستوى به بالده

<sup>(</sup>বিধায়ের সম্তিভিটার তার লির্জিপ্রণ অবস্থান স্বেটির্মাহল, আর তা মহেছে বিলীন হল; আর (তখন) তার বস্তন্গর যথাপ্রিন্ড হল)। এখানে صغري ا অথ হবে منهام دها استعلام الم

<sup>(</sup>৩) কোন কিছা করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা বিষয় অভিমুখী হওয়। যেমন বলা হয়— ا ستوى المرن على فلان بيا يكرهه ويوفه بعد الاحسان العمان العمان

<sup>(</sup>১) নিয়শ্বণ গু প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা। যেমন আরবী ব্যবহারে استوى فلان على المحلكة ব্যবহার করিছেন আরবী ব্যবহার করিছেন এই করিছেন অর্থাৎ রাজ্যের বাবতীয় ব্যাপার স্বায় আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে নিরে এসেছে।

<sup>(</sup>৫) উন্নত হওয়া ও উপরে উঠাঃ বেষন, استوی فلان علی سریر দা তার পালংবে চড়েছে। অথপং দ্বীয় উচ্চাসনে জে'কে বসেছে ও কত্'ল প্রতিণ্ঠা করেছে।

আল্লাহ পাকের কালাম الماء المادي الي السماء আলাতে প্রবোজা সবাধির নিবা্ত অবাহল 'তিনি আসমানসম্হের উপরে উঠলেন এবং উলত হলে দ্বীয় কুদরতে দেগালির স্ভান, বিনাাস, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করে সেগঃলিকে সাত আস্মানরংপে স্থিট করলেন। আলাহ পালের কালাম আয়াতের উল্লিখিত অর্থ উর্ধারোহণ আরবী ভাষার পাণ অন্ক্লে। কিন্তু কেউ কেউ এ অথ° প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ উধ'গমনের প্রেব' আল্লা**গ্র পাক্ষের জন্য 'নি**দন অবস্থান্' অপরিহার্য সাবান্ত হওয়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রত হয়ে এ ব্যাখ্যা থেকে দুরে প্লায়নে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু দ্বভাগ্য যে, তিনি পালিয়ে আত্মরকা করতে পারেননি। বরং তার এ অপসন্দনীর ব্যাখ্যার তুলনায় অখ্যাত এক ব্যাখ্যার আশ্রন্ন নিয়ে তিনি ব্তিট থেকে পালিয়ে নালয়ে পজিও হয়েছেন। কারণ, তিনি এ ক্লেতে অর্থ করেছেন البرا জভিন্থী ও অগ্রবর্তী হলেন। এখন দ্বভারতঃই প্রখন জাগে যে, তা হলে কি তিনি ইতিপ্ৰে আসমানের প্রতি প্রতিম্থী বা পদ্চাদম্থী ছিলেন, আর তার পরে অভিমুখী হলেন? সে ক্ষেত্র যদি জবাব দেয়া হর ধে, এ অল্লগমন ও অভিমুখ যাতা দুশাতঃ ৩ দেহজানয়, বরং তা ততুগত ৩ রুপেক অর্থাৎ পরিচালন ও তত্ত্বাব্ধানর পে হয়েছে । তাহলে আমরা বলব যে, 'উধ'গমন ও উল্লভ হওয়া' অব' গ্রহণের ক্ষেত্রে ও আপনি 'প্রভাব স্থিতি ও প্রতিপ্তি বিভার' বা 'রাজক্মতা প্রতিষ্ঠার' র্পক অর্থ অনায়াসে নিতে পারেন। স্থান ত্যাগ ও ভানাভররূপে উধ্পিমনের অথ<sup>প</sup>নেয়াজরুরীনয়া এ ছাড়া, ভিলমত পোষণকারীরা যে কোন বক্তব্য মন্তব্য পেশ করবেন, আমি সরাসরি তা-ই তার্দের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিব, অপ্রাসংগিক আলোচনায় কিতাবের কলেবর ব্দ্রির আশংকা না থাকলে এ অনুচ্ছেদে আমি হকপনহীদের প্রতিক্লে মত পোষণ-কারী যে কোন বাজির উজি-অভিমতের অসারতা প্রমাণে সচেণ্ট হতাম। তবে আমার বিবৃত উল্লেখিত খন্তনমূলক প্ৰটান্তে রুচিশীল ও স্বেধে গাঠকের জন্য শিক্ষণীয় নম্বারয়েছে। এবং ইন্শা'• আল্লাহ এ নম্নাকে এ বিষয়ে যথেত্ট মনে করি।

ইমাম আৰু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যদি আমাকে এ প্রশ্ন করে হৈ, ৰলুন ডো মহীয়ান আলাহার আসমানে উর্ধাসন আসমান স্থিতির আগে হয়ে ছিল না পরে? তাহলে জবাব হবে আসমান স্থিতির পরে; তবে তাকে সাত অংসমান ক্পে প্রেফিতা দান্ও স্থিকাতে করার আগে। হেমন আফলাহ তামালা অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন

"অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন তথন তা ছিল ধেরিয় ক্তিলী বিশেব, অতঃপর তিনি তাকে ও বমীনকৈ লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছার কিংবা অনিজ্ঞার আনত (ও আজ্ঞাধীন) হও...।" এ متراء । (অধিণ্ঠান) ছিল আসমানকৈ বাঙ্গ ও ধেরিয়ের আঞ্জিতে স্থিট করার পরে এবং তাকে সাত আসমান রূপে বিনান্ত করার অগে।

আরবী ভাষায় المعرودة المعرودة

রাবী ইবনে-আনাস (রা) থেকে বণিত ত্রুল কর্নে ও সংসামঞ্জস করলেন। আর তিনি তো সব বিষয়ে সংবিজ্ঞ।

فللا مزالة ودنيت ودنيها ب ولأأرض أبيتل ابتالها

ि (द्यान सम् वातिहात्रा वर्धन नाः आह कान ज्यान जात कपन क्यान नाः)। এই প্রতিতে ارش क्यो जिल्हा नवर हाहा (हाः) প্রেলিকের জিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সালাবা গোবের আশা নামক কবিও বলেছেনঃ

فاسا تدری لمعتی بدالت - فان الحوادث ازری بها

( विष प्राचार পাও—আমার বাবরী চুলের রং বনল (হরে নাদা) হয়েছে। তবে তা বয়সের বোঝা নয়; বরং) ভালের ক্টিল চক্র ও উপয্পারি আছাত সে (চুল)-গালিকে বিবণ করেছে)। এখানে حوادث वावन (বছুবচন হওয়ায়) তালিক হওয়া সত্তেও তার জনা رزی প্রিলিরের কিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। আবার দোন টোন মনীধী বলেছেন, একাধিক আসমান এবং বমীনের বিন্যাস একের উপরে আর একটির অবস্থান রুপে হলেও তাকে 'এক' রুপে আখ্যায়িত করা যায় এবং প্রবার সে

"এক-কে তার খণ্ড ও অংশ বিস্তৃতির দৃণিউতে বহুবেচন রুপে ব্যবহার করা যায়। যেমন
الموال المحال (অনেক ছেড়া-ছাড়া একটি কাপড়) برسة أعشار (দশ খণ্ড হরে
যাওয়া ডেক্চী) برسة اكسار (টুকরো টুকরো ডেকচী) এবং موب برسة اكسار (ডুকরো টুকরো ডেকচী) এবং موب برسة اكسار জাড়াতালি দেয়া
ভেকচী ইত্যাদি। এ সব ছেতে একবচন হওয়া সভ্তে তার জন্য বহুবেচনের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে
এবং তা করা হয়েছে কাপড় ও পারের চারপাশ ও বিভিন্ন অংশের প্রতি লক্ষ্য করে।

কেউ এ প্রশন উত্থাপন করতে পারে যে, মহীয়ান আলাহার আসমানে অধিণঠান হরেছিল তখন, যথন তা ছিল বাণপর্পে—অথণি তাকে সাত আসমানরপ্রে স্বাঠিত করার আগে। অধিণঠানের পরে তিনি তাকে সাত আসমানের আকৃতিতে প্রতিণ্ঠিত করেছেন। তা হলে (অধিণ্ঠানের আগেই) আপেনি কোন যুক্তিতে তার বহাবচন রূপ দাবী করেন? জবাবে বলা যেতে পারে যে, বাণপর্পে থাকাকালেও তা সাত আসমান ই ছিল; তবে তখন তা স্বাঠিত ও বিনাস্ত ছিল না। এ কারণে আলাহপাক ইরশাদ করেছেন—"তাকে সাতিটির রুপে 'স্বাঠিত করলেন।"

মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়দ আমাকে বর্ণনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, সালামা ইবনলৈ ফ্যল আমাদের বর্ণনা শানিয়েছেন, তিনি বলেন, মাহাম্যাদ ইবনে ইসহাক ফালছেন, আঞ্লহ পাক সব কিছার আগে 'নার ও জালমাত (আলো ও জাধার বা জ্যোতি ও তমশা) স্থিত করে এ দ্ব'য়ের মাঝে ব্যবধান রচনা করলেন। তিনি আধারকে তিমিরাগ্রে কাল রাতে এবং নুর বা ছেয়াতিকে উঙ্জল আলোঝলমল দিনে পাবণত করলেন। অতঃপর 'দুখান' (মূল) হতে একের উপরে এক করে সাত আসমান স্থিট করলেন, 'আঞ্লাহ-ই সমধিক অবগত—তবে, প্রবল ধারণা এই যে, ঐ দুখোন ছিল পানি থেকে উখিত 'বাৎপাঁয় গুরু' যা ক্রমান্ব্যে স্ব্কীয় অবস্থানে স্থিত ক্ষিন প্রদারের রূপ লাভ করে। কিন্তু তখন প্রযুক্ত তিনি সেগ্রালিকে পরিক্ষিণত ব্যবধান যাক উপয় পির রাপ (কিংবা কজপথ যাক্ত রাপ) দান করেননি। তবে দানিয়ার নিকটবতা প্রথম) আসমানে তিনি আঁধারপ্রণ রাত বিজ্ঞ করলেন এবং রাতের অবসানে উজ্জল ভারে ও দিবসের ব্যবস্থা করে রাখলেন। ফলে তখন চাঁদ-সারাজ ও তারকা বিহানি আকাশ তলে পালাক্রমে দিন রাত হতে থাকলঃ তখন তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করে দিয়ে তার দেহে পাহাড় -পর্বতের পেরেক গেথে দিলেন এবং তার ক্কে পরিমিত খাদ্য-পানীয়ের ব্যবহা করে তার সাজন সংকল্পিত সাভিট কুল ছড়িয়ে দিলেন। এ ভাবে তিনি চার দিনের পরিমাণ সময়ে যমীন এবং তাতে বিদ্যমান খাদ্য পানীয় ও প্রাণীকুল স্টেট্র প্রায় সমাপ্ত করলেন। তথন তিনি আস্মানে অধিটান নিলেন, আর তা তথন পর্যন্ত ছিল বিল্পর্পী"। এবং তাদের পরিকলিপত স্ক্রান্তিত আকৃতি প্রদান করে নিকটবর্তা প্রথম আসমানকে চাঁদ, স্মুধ এবং তারকামালায় সাজিয়ে দিয়ে প্রতিটি আসমানের কাছে (তার দায়িতে অপিত বিষয়ে) ঐশী নিদেশি পাঠালেন। এ ভাবে দু"দিনে আসমান স্থিতর প্লংগতা বিধান করলেন। ফলে মোট ছয় দিনের পরিমাণ সময়ে সব আসমান যমীন স্ভিট সমাও হলা সপ্তম দিনের স্বর্চিত সাত আসমানের দিকে উধে মনোনিবেশ করে অধিন্ঠান নিয়ে আকাশ ও প্থিবীকে লক্ষ্য করে বললেন-তোমাদের দ্র'জনের দারা আমার উদ্দীত বিষয়গলে পালনে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় অনুষ্ঠ হও, সন্তত চিত্তে স্থিরতা অবলম্বন কর। উভয়েই স্বতস্তুত' জ্বাব দিল – আম্রা অন<sub>্</sub>গত হয়ে হাজির হলাম≀

ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, মহীয়ান, আল্লাহ যমীন ও তাতে কিল্যমান বহুসমণ্টি স্থির পরে ধখন আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন তখনও আসমান বাল্পীর ন্তর রূপে সাতটি সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। তারপরে আল্লাহ পাক আসমানের প্রাণের বৃপে দিলেন। –খার বর্ণনা ইবনে ইসহাক দিয়েছেন।

আমার বস্তব্য প্রমাণে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি পেশ করার উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত আলাহ পাকের আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার ও অধিন্ঠানের আগেও আসমান যে বান্পরুপে সাজ সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল—এ বিষয়টি ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় অধিকতর দপন্ট ও পরিচ্ছ্র। দিতীয়ত দানা শব্দটি আমাদের দাবীকৃত সমন্টি বাচক বহুব্চন অথে ব্যবহৃত হওয়া এবং শ্বদ্টিতে বহুব্চনের অথ থাকার কারণেই যে-আলাহ পাক نسواه ত স্বন্মটি বহুব্চনে উল্লেখ করেছেন—এ বিষয়টি প্রমাণে ও ইবনে ইসহাকের বিবরণ অধিক্তর দপন্ট।

এ ক্ষেত্রে কেউ এ প্রশান উত্থাপন করতে পারেন যে, আসমানের স্বাচিত রুপে বিধানের আগেই যহেত্ব তা সাত সংখ্যায় স্বট হয়েছিল, তা হলে যমীন স্থিটির পরে প্রেরার আসমান স্থিট করার কথা বিহত করার কারণ কি? এ অবস্থায় আসমানের তাসবিয়া বা স্বাস্থাপ্রস্থার প্রকৃতি-ই বা কি ছিল ? অথিং তা কি 'যমীনের আগেই আসমাদের স্থিট হয়েছিল ? শ্ব্রু এত্টুকু অবগত করার উদ্দেশ্য না এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে?

চ্চবাবে আমরা বলব যে, ইবনে ইসহাক থেকে গ্রেটত রিওয়ায়াতে এ প্রশ্নের দপতি জবাব বিদ্যমান। তদ্বপরি প্রশির্বী মনীধীব্দেদর আরও কতিপর বাণী—বিবৃতি পেশ করে আমি বিষয়টিকে দৃত্ত সমৃদ্ধ করছি।

হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে এবং হয়রত ইবনে মাসাউদ (া) ও নবী করীম সালালাহ আলাইছি ওয়া সালামের (আরও) কয়েকজন সাহাবী থেকে উল্লেখ বয়েছে বে,

ور ع مرر روم ت مرم مرم مرم الله وقد مرا مرا المساع فسوا هن سبح سموت هو الدري خلق لكم ماني الأوض جويما ثمم استوى الى السماع فسوا هن سبح سموت

মহান বরকত্বয় আল্লাহ পাকের আরশ পানির উপরে অবস্থিত ছিল। পানি স্থিতির আপে তিনি তার ইলমে স্ভিত বিষয় ব্যতিরেকে (আমানের জানা মতে) আর কোন কিছ্ন স্থিত করলেন। বিশে তিনি তার পরিকলিপত স্থিতিকল স্জানের সংকলপ করলে পানি থেকে বাংপ উথিত করলেন। বাংপ পানির উপরে একটি ভররপে অবস্থান নিল! এ ধরনের উপরে অবস্থান প্রকাশের জন্য আরবীভাবার অন্যতম শব্দ হল—ি (যা বাবে العرب) নাম দেয়া হল দিলে থা উপরে অবস্থান করে। অতঃপর পানির অংশ বিশেষ শ্রিকরে তা নিয়ে একটি ভ্রিম-মণ্ডল তৈরী করলেন। পরে এ একটিকে বিদীপ ও বিভক্ত করে সাতি ভ্রিম বা প্রথিবী বানিয়ে ফেললেন। এ কর্মকাণ্ড হয়েছিল রবি ও সোমবার—এ দ্বেই দিনে। ভ্রিম স্থিতি করলেন হিডেও বিশ্ব আল-কুরআনের স্রো কলমে উল্লেখিত 'ন্নে (ব্রাম্ব)) তথা বিশাল মছে। এ মাছের অবস্থান পানিতে আর সম্বেম্ব পানি রয়েছে একটি কঠিন ও প্রেম্ব দিলাবণ্ডের উপরে। শিলাবণ্ড রয়েছে একজন ফেরেশতার পিঠে। আর ফেরেশতার অবস্থান এক বিশাল বিস্তৃত নিরেট পাথরের উপরে। আর সে পাথর রয়েছে হাওয়ায়—(মহাশনের জ্বমান)। হাকীম ল্কেমান সে পাথরের কথাই এ ভাবে উল্লেখ করেছেন বে, 'তা আলম্যনও নয়.

ষমীনও নয়',—অথথি মহাশ্নে। এক সহয় মাছ নড়েচড়ে উঠলে যমীন প্রথমিক পাতত লাগল এবং ভ্রিক প দেখা দিল। তথন পাহাড় পর'ত দিয়ে ষমীনের নাংগছ বে'ধে দিলে তা বিরতা লাভ করল। এতে পাহাড় যমীনের কাছে গর্ব করতে লাগল। আলাহ পাকও এর বিবরণ পিরেছেন কিন্তু নাংগলের বাবস্থা করলেন, বা তোমাদেরকে দ্টে করে রাখে।" তাই প্থিবীতে আলাহ পাক পাহাড় পর্বত, প্থিবীবাসীর বাসিংশাংদের খোরাক, ভার গাছপালা তর্লভা এবং আন্সংগিক বিষয়াদি স্থিত করেছেন— সমাধা হল—মজল ও ব্ধেবার দ্দিনে। এবিষয় সম্বলিত ব্ধনায় ইর্ণাদ করেছেন—

"'তোমরাই কি কুফরী করে চলছো সে মহান পতার সাথে, যিনি ভ্মি স্ভিট করেছেন দ্'দিনে, আর তোমরাই তাঁর শরীক ও প্রতিদাদী স্থির করে চলছো? ঐ সতাই রাবলৈ আলামীন — বিশ্বস্থাতের প্রভটা-প্রতিপালক। তোমাদের কল্যাণে তিনি সে প্রথিবীর উপরে পর্বতর্শী নোংগর স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত ছড়িয়েছেন'' (সূরা হা-মীম সারুদা : ৯-১০)। **অ**র্থাং গাছপালা তর্লত। উৎপাদন করেছেন ৷ আর তাতে থোরাক – অর্থাৎ তার বাসিন্দাদের প্রয়োদ্ধনীর খাদ্য-পানীয় — পরিমিতর পে প্রদান করেছেন। এ সব করেছেন চার্মিনে, (আর এবিষরণ) প্রশনকারীদের প্রশেনর সরাসরি ও সোজা জবাব। অর্থাৎ আপনার কাছে প্রশনকারী ব্যক্তিকে বলে দিন যে, এ ব্যাপারটি হ্রবহা এমনই ঘটেছে। অভঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তখন তা ছিল বাংপ। আরু সে বার্প ছিল পানির উংক্ষেপন প্রক্রিয়ার ফল। এ বার্পীয় গুরকে একটি 'উপরি আচ্চাদন' (আসমান) বান্যলেন। পরে তাকে বিদীণ ও বিভক্ত করে সাতটি আসমান বানালেন। এ কাজ হল দু:'দিনে - বাহ দপতি ও জামা'আর দিনে, দিনটির নাম 'জামা'আ' - 'স্মাণ্ট কোর' হওরার কারণও এখানে নিহিত। কারণ আস্থান-য্মীনের স্ভিট প্রতিয়ার সন্মিলিত সমাপ্তি হয়েছিল এ বিদ্রে। তখন আল্লাহ প্রতিটি আসমানে তাঁর নির্দেশের ওহী পাঠালেন, অর্থাৎ প্রতিটি আসমানে বসবাস ও অবস্থানের জন্য ভিল্ল ভিল্ল ফেরেশতা দল স্ভিট করলেন এবং সাগর-নদী, পাহাঁড়-পর্বত ভ অজ্ঞাত কত কিছু-যা স্থি করার ছিল, তা স্থি করলেন। এ সময় দুনিয়ার নিকবভাঁ আসমানকৈ সাজিয়ে দিলেন গ্রহনক্তমালা দিয়ে । ফলে সে আসমান হল সংশাভিত এবং শ্যতানের ক্তবল হতে স্থেক্তিত মাহাফিজ্থানা। পরিকল্পিত বিষয়াদির স্তিট স্মাপনাতে তিনি মনোবোগ দিলেন আর্শে (

و উদ্বাহিতে উল্লেখিত একটি বিষয়ে ছয় দিনে স্থিত করা র প্রমাণ রয়েছে। অন্য এক আয়াতে বিষয়েছে করা বিষয়েছে হয় দিনে স্থিত করা র প্রমাণ রয়েছে। অন্য এক আয়াতে বিষয়েছে – (۲۰/۲۱ ه دارد المراب المراب

ষমান স্থিত হলে তা থেকে বালপ-ধোরা উঠতে লাগল। এ বিষয়ের বিবরণে আরাতে ইরশাদ হয়েছে الى السماء فسو من سرح سموات ''অতংপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিয়ে সেগ্লিকে সাতি আসমানর পে স্গঠিত ও স্বিনান্ত করলেন।" অ্থণিং এক আসমান অন্য এক আসমানের উপরে এবং এক ব্যান অপর ষ্মানের নীচে।

কাতাদা (রহ) نسواهن سواع এর ব্যাখ্যা প্রসংগ্রে বলেন : একটি আকাশ অন্য একটির উপর এবং প্রতি দুই আকাশের মাঝে দুরুত্বের ব্যবধান হল পাঁচশত বছরের শ্রমণ পথ !

হয়রত ইবনে আনবাস (রা) থেকে আসমানের আগে যমনি আবার যমনীনের আগে আসমান স্ভির উল্লেখ যুক্ত আলোচনা প্রসংগে। তিনি বলেছেন—'তা হল এ ভাবে যে, আল্লাহ পাক যমনিকে তার অভ্যন্তরীণ ভাণ্ডার সহ আসমানের আগে স্ভিট করেন। তবে তখন তাকে বিস্তৃতি দেন নি। তারপর আসমানে অধিষ্ঠান গ্রহণ করে তাকে সাতটি আসমান রূপে স্বিন্যন্ত করেন। এরপর যমনীনের বিস্তৃতি দান করেন। এ বিবরণ বিবৃতি হয়েছে আলাহ পাকের ক্রিন্ত এন এই বিবরণ বিবৃতি হয়েছে আলাহ পাকের ক্রিন্ত তালি তালি তালি বিবরণ (তারপর যমনীন-কে বিস্তৃত করে দিলেন) বাণীতে।

আবদ্রোহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বণিতি আছে, তিনি বলৈন, ''এলোহ পাক রবিবারে তাঁর স্কান কর্ম আরম্ভ করে রবি ও সোমবার সংপণে ভ্যেত্তল স্থিট করলেন; ভ্যিতে বিদ্যান খাদ্য সামগ্রী ও পর্বত্যালা স্থিট করলেন মংগল-ব্ধবারে। আসমানসমূহ তৈরী করলেন ব্যুম্পতি শাকেবারে। এ ভাবে জ্যা্আ বারের শেষ অংশে ভ্যেত্তল ও আকাশ্যত্তল—সৌর্জগত — স্থিটর কাজ সমাপ্ত করে ঐ সময় বিষ্ত্রে সাথে আদ্ম (আ)-কে স্থিট কর্লেন। এ মাহ্তেটিই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত সময়।

ইমাম আব্ জাফ্র তাবারী বলেন, উল্লেখিত আয়াতটির মন এই দাঁড়াল যে, মহান আলাহই সে সন্তা, যিনি তোমাদের নিমাত-প্রাচুয়ে পরিবাপ্তি করে রেখেছেন। নি'মাত স্বর্পে তিনি তোমাদের ছন্য স্থিত করেছেন প্থিবনিতে যা আছে সব এবং অন্তহের প্রতি বিধানের উপেদশ্যে কৃপা করে সব কিছা তোমাদের বশক্তিত ও নিরন্ধান্ধ করে দিয়েছেন যেন এগালি দ্নিয়ার বাকে তোমাদের কাছে আলাহার অন্তহ স্বর্প হয়। নিধ্যিত সময় ফ্রিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেগালি তোমাদের উপভোগ-উপকরণ হয় এবং তোমাদের স্থিতিকতা প্রতিপালকের তাওহীদ-এর প্রমাণবাহী হয়। তারপর তিনি নাত আস্মানের উপরে মনোযোগ দেন। তথ্নও তা ছিল বাঙ্গীয় ন্তর রাপে। তিনি তান সেগালির গঠন বিন্যান সমাধা করলেন এবং শুর ও কক্ষপথবিশিষ্ট এবং স্পৃত্র হুপে তৈরী করে সেগালির কোন্টিকে চন্দ্র-স্থেশিতার কা থচিত করলেন আর প্রতিটিতে তার স্কালন পরিকল্পনা অনুসারে যা নিছারণ করার তা নিছাবিণ করে রাখ্তেন।

ু (সে) সর্বনাম ধারা মহাীয়ান জালাহ পাক দ্যায় সন্তাকে নির্দেশ করেছেন। কুলি এনি এনি এনি পির বিষয়ে তিনি সমাক অবগত) দ্বারা ইতিপাবে উল্লেখিত মানব স্থিতি এবং মানব জাতির জন্য বাবতীয় বিষয় ও বছুর স্থিতি, পানি থেকে উভিত বাংগ দিয়ে ম্ববত্ত সাত আসমান স্থিত, প্রতিটি আসমানে বিদ্যমান বস্থু-নিচয়ের স্ক্রন এবং আসমান স্ক্রেনর অভিনব প্রকৌশল প্রজ্ঞা—এ স্বই জালাহ্রে ইলমের বহিঃপ্রকাশ। আরু ম্নাফিক ও আহ্লে কিতাবভূক্ত নাজিকের দল

তোমরা বা কিছা প্রকাশ কর, কিংবা বা গোপন কর; তোমাদের মানাফিক শ্রেণী অন্তরে মিথ্যা কুফরীর ঘাণবৈতে আবতাতি হয়ে ও মাথে যে আল্লাহ ও আথিবাত নিবসের প্রতি ইনানের দাবী করছ তোমাদের বিদ্বান শ্রেণী আমার রাসালের আনীত নার ও হিদায়াতের সত্যতা-যথার্থতা উপলব্ধি করেও যে মিথ্যার বেসাতি চালিরে যাচ্ছে এবং মাহান্মাদ (স)-এর নব্রত রিসালত পরবর্তানের কাছে প্রকাশ করা সন্প্রকার যে অংগীকার চুক্তি—নব্রতের যথার্থতা ও চুক্তির বান্তবতার অবগতি সত্তেও—অন্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপদ্দ করে চলছে ও সবের কোন কিছাই আলাহার ইলম হতে গোপন নর। এগালি ভারা যেমন লানে, আলাহাত্ত জানেন। বরং আমি তো এ সব ব্যাপার সহ অন্যান্য সব বিষয়ে তোমাদের ও অন্যান্য সকলের সব বিষয়ে অবহিত। কারণ আমি সব বিষয়ে সবাজ্ঞ। তোন বলতেন, তিনিই সেই সন্তাবার জ্ঞান পরিস্থাণ।

হয়রত ইবনে আখ্বাস (রা) থেকে বণিতি আছে, তিনি বলেন, <sub>প্র</sub>াচ (আল্মি) সেই স্থা **যিনি** ভারে পরিপ্রতার অধিকারী:

আল্লাহ পাকের বাণী :

(৩০) যথন ভোমার প্রতিপালক কেরেশতাদের বললেন: আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি শৃষ্টি করছি, তথন তারা বল্ল: আপনি সেধানে এমন কাউকেও শৃষ্টি করছেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করি। ভিনি বল্লেন: আমি জানি তোমরা যা জান না

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, বসরার জৈনক আরবী ভাষাবিদ ধারণা করেন যে, আল্লাহা পাকের কালাম এন্ট না অথা বিদ্যালয় তারি এ দাবীর সার্থম হল টা অব্যয়টি অতিরিক্ত এবং অব্যয়টিকে উহা রেখেই বিশক্ষ অর্থ পাওয়া যাবে।

তথাক্ষিত এ বিশেষজ্ঞ তাঁর এ দাবী প্রমাণে দৃঃ'জন্ ক্ষির দৃঃ'টি পং**জি পেশ ক্ষেছেন। প্রথমত** আসওয়ান ইবনে ইয়া'ফার-এর ক্ষিতাঃ

সে-ও ছিল জীবন, আর এ-ও জীবন; সে জীবনের আলোচনায় কোন উপকার নেই। কারণ থ্নধ্ম হল কল্যাণের বিনশটতা নিয়ে আসা)। উক্ত বিশেষজ্ঞের মতে এ পংজির 151 অবায় অতিরিক্ত এবং পংজির অর্থ হল 'ঐ বিষয়টির উল্লেখে কোন কল্যাণ নেই।'

দিতীয় পংক্তি হল কবি আবদে মানাফ ইবনে রাব আবদ হয়েলীর

(অবশেষে তারা যথন ওদের কুতাইদা-র প্রবেশ করাল ওরা লেজ উ'চিয়ে দৌড়াল, যেমন উটের রাখাল পালহারা, ছল্লছাড়া উটকে তাড়া করে)। এ দাবীদারের মতে এখানেও টি শব্দ অতিরিক্ত এবং ম্লেবক্তবা احتی اسلامی استاری

ইমাম আব্য জাফর তাবারী (রহ) বলেন, প্রফৃত ব্যাপার এ দাবীর বিপরীত। কার্ণ ১া একটি অব্যন্ন বা কর্ম ফল নিদেশিক এবং অনিদি ভট কাল বুঝায়। স্বৃতরাং বক্তব্যের অভিনি হিত কোন ভাব-বিষ্টের নিদেশিক হতে পারে এমন কোন হরফকে বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় সাবাস্ত করা বিশাল হতে পারে না। কারণ, শব্দটি এএন ও অনুগ্রহ প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার যে খ্যাতি রয়েছে – তা (নিকটবত্রী) বক্তব্য হতে বোধগ্ম্য বিষয়ের দলীলর্পে হোক, কিংবা বিবৃত্ত সম্পায় বক্তব্যের দলীলরপেই হোক—এ উভয় প্রকার প্রয়োগ ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ অভিনই থেকে বায়—ভাতে কোন হের-ফের হর না। অথচ কবি আলওরাদ ইবেন ইয়াফার-এর কবিতা সম্পক্ষে যে তথাকথিত বিশেষজ্ঞের ৰক্তব্য আমি উন্বত করেছি—তাতে 'অন্ত্রহ প্রকাশ' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কোন বোধগমা দিক নেই। বরং আমি তো বলেছি যে, বক্তব্য হতে শ্বন্টিকে উচ্য সাব্যস্ত করলে কবি আসওগ্রাদের উদ্দীণ্ট অথ'ই বাহত হয়ে পড়বে। কারণ, । ১। দ্বারা কবির উদ্দেশ্যে হল — "জীবনের যে পরিন্থিতিতে ৰভামানে আমরা রয়েছি এবং যা অতিবাহিত হয়েছে" আর এনাট দ্বারা কবি ইংগিত করেছেন ভার জীবন সম্পর্কে প্রদত্ত পর্ববর্তী বিবর্গের প্রতি। সে আংলোচনায় কোন ফারদা নেই—অর্থি ভাতে কোন প্রাদ বৈচিত্র নেই এবং নেই কোন শ্রেণ্ঠত্ব-মহত্বা ফলে তার কল্যাণময় অংশের স্থলে অকল্যাণের কারণ ঘটার। আর অন্বর্প অথে ই বিবৃত হয়েছে 'আবদে মানাফ ইবনে রাব্-এর পংক্তি বাধ্য। করেণ, পংক্তিটির অর্ধ হল — কুডাইদাঃ চারন ক্ষেত্রের কোথাও তাদের প্রবেশ করিয়ে দিলে ভারা অবাধ্য দ্বিনীত পালের ন্যায় হয়ে পথ চলতে দ্বু করে। তবে বেছেতু 🕍 🗕 📖 বাক্যাংশ উহা শবন (। 🔎 🗽 )-র অর্থ প্রকাশে সক্ষম এবং ।।। সে অর্থের নিদেশেকর পে বিদ্যমান ৰুয়েছে, তাই তা উল্লেখ করা অপরিহার থাকে নি এবং তাকে উহাই রাখা হয়েছে।

এ ধরনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরবদের বিলাপ্ত করণে অভান্ত হওয়ার কথা আমার এ গ্রান্থে ইতি-পাবে ও আমি উল্লেখ করেছি (এখানে দা একটি ন্যীর শেশ করছি)। যেম্ন, ন্যর ইবনে তাওওয়ার এর কবিভান্ত

(মরন তাকেই ধরে, বে তার ভয়ে ভীত, পেয়েই বসবে তাকে, বেথারই হোক সে)—অথিং عبدها ذهب المعالمة বিল্পু করে দেয়া হয়েছে। অন্রশ্ন, আরবদের

বহুলে ব্যবহৃত উল্ভি এন المرافرة ومن المرافرة والمرافرة والم

ষদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তাহলে এখানে ১। অবার-এর অর্থ কি এবং সে অর্থ গ্রহণকারী কো প্রবিত্তী কালামে এমন কিছা দেখতে পাওয়া যায়নি যায় সাথে ১। অবার সমপ্তি করা যায়। জবাবে বলা যাবে যে, ইতিপ্রে আমরা বলোছ আলাহ পাক করে তাদের ভংগনা করেছেন এবং তাদের পরবর্তী আয়াতসমহে দায়া এক দল লোককে সম্বোধন করে তাদের ভংগনা করেছেন এবং তাদের নিজেদের ও প্রে প্রের্যদের প্রতি আলাহ পাক যে নিয়ামত দান করেছেন তা সত্তেও তাদের অপক্ষণিতি ও গোমরাহীতে দাচ অবস্থিতির নিন্দা করেছেন এবং প্রেপ্রেম্ব সহ তাদের প্রতি প্রস্তামতের ফিরেছি দিয়ে তাঁর কঠিন শান্তির ক্যা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আলাহ্র প্রতি অবাধ্য আচরণের পরিণামে ধব্দে পতিত তাদের পর্বে প্রের্যদের অন্সরণ করলে প্রে প্রের্বদের নায় তাদেরকেও ধব্দস করে দিবেন। পক্ষাভরে, আলাহ্র সত্ত বিধানে সচেও হয়ে তওবা করেল তাঁর অন্প্রহ বর্ষণ করবেন, আলাহ পাক যে সব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো যমীনে যা কিছা আছে তা তিনি মান্থের উপকারাথে স্তিও করেছেন।

অন্ত্রেছ অবদান তোমাদের আদি পিতা আদমের প্রতি, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম যে, প্থিবীর বিকে আমি প্রতিনিধি নিয়োগ করবো এখন কেউ যদি গুখন করে যে, তুমি যা বলেছো, তার সমর্থনে আরবী ভাষার কোনো দুটোন্ত আছে কি ? জবাবে বলা হবে, হা, এর অসংখ্য দুটোন্ত রয়েছে। যেমন কবির ভাষার

( দোহাই লাগে, ছুআ'য়লাবাতে ভুমি কোন দুত্গামী কোমল বাহন উণ্ট্রী দেখতে পাবে না বাইদানে ও নয়: আর ত্রিম সাক্ষাত পাবে না উধা কালে উপত্যকার কোন নালার কাছে কোন হাওদাবাহীর)। এখানে ولا معداوك- কে প্রবিতর্গি বাক্যাংশের সাথে সংগ্রুক্ত করা হয়েছে, অথচ তার আগে তাকে সংঘ্তকারী কোন শব্দ কিয়া নেই এবং এমন কোন অক্ষরও নেই বা অন্রেপ 'ইরাব' প্রদান করতে পারে; তেমন হলে না হয় সহজেই এনান শ্লণটিকে সে হরফের হ্রকতের অধীন করে দেয়া যেত, ষেহেত্পূৰে একটি لين হৃত নেতিবাচক ফিলা রলেছে, যা বক্তব্যের মম্থি প্রকাশ করে। স্তরাং প্রকাশ্য শব্দের ভিত্তিতে উহ্য উজিকে উহাই রাখা হয়েছে এবং অথ প্রদান ও ইরাবের কেতে বাক্রটির সাথে উহ্য উক্তি উল্লেখ থাকায় এরপে বণ'না করা হয়েছে। কারণ جدك لون الري वाकां के कार्या वाकां वाकां वाकां वादि । আবে বাবহৃত হয়েছে। তাই متدارك শবন্তি বিশেষ্য হওয়াসত্ত্রেও তাকে رى ক্রিয়ার অধীনে সংযতে করা হরেছে। অথণি ধরে নেয়া হয়েছে যে, এখানেও যেন الست بـمدار চিয়া এবং ب সবায় বর্তমান রয়েছে, আর বাক্যটি كالست بـمدار প্রবিতর্শ আয়াতের সাথে ু ় টা ভায়াতের অবস্থা উপরোক্ত পংক্তিটির অন্যর্পে অর্থাৎ এ আয়াতে খাদের সম্বোধন করা হয়েছে, ভাদের প্রতি এবং তাদের প্রেপ্রয়ুষের প্রতি প্রদন্ত আলাহ পাকের নিয়ামতসমূহ সমরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ রয়েছে। স্তথাং এটা ত্রিনাট এবং পরবর্তী আয়াত সমাহে বলিত নিয়ামাত ও সে দবের কেন্দ্র সমাহের বিবরণ প্রেবিত নি নিয়ামাত ও সে দবের কেন্দ্র বিবরণ প্রেবিত নিয়ামাত আয়াতের গঢ়ে অংগ'র সাথে সংযুক্ত রয়েছে। কাৰণ, মূল মর্ম হলো "আমার উল্লেখিত নিয়ামত-- গ্রুলি ২মরণ করা-

আর ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের আদি পিতার স্থিট ঘোষণার এ নিরমেডটির কথাও স্মরণ কর। স্তরাং এ কথা বলা যায় বে, বেহেতু আগের আয়াত একটি ১৮-এর চাহিদা প্রকাশ করে তাই পরবত্য ১৮-কে প্রেশ্বর্তী উহা ১৮-এর সাথে সংঘ্রে রংগে উল্লেখ করা হয়েছে—বেমন করা হয়েছে আরবী ক্বিতার।

## 

ইমাদ আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, র্ম্নিটি প্রাক্তি এটি এর বহুবচন, আরবদের বাবহারে একবচনের কোনে হাম্যা বিহীন (এটি) হাম্যা যুক্ত (এটি)-এর চাইতে অধিক পরিচিত ও বহুলে বাবহত। কারণ তারা একবচন বাবহারের কোনে হিটিটি নিটি বলে থাকে, অর্থাৎ হাম্যা বিলপ্তে

করে দিরে ক্লেব্বিতা 'লাম' হরফকে হরকত দেয়, যা শুন্টি হামধাবা্ক থাকাকালে সানিক ছিল। লামের হরকত ধবর হওরার কারণ হল এই যে, এটি মালতঃ বিলাপ্ত হামধার হরকত। কারণ আরবী-ভাষীরা কোথাও হামধা বিলাপ্ত করলে তার হরকতি সরাসরি পার্বিতা সাকিন হরফে স্থানাত্তিক করে থাকে, এরপে শবেদরই বহাবচন তৈরী কালে তারা আবার হামধাটি ফিরিয়ে এনে ১৯৯৯ ইত্যাদি উভারণ করে। এ হামধা বিলাপ্তিকরণ আরবী ভাষার একটি সাধারণ রীতি আরবী-ভাষীরা অনেক শবেদই এমন করে থাকে। তাই তারা অনেক হাম্যা ঘাক্ত শবেদ কপনো হামধা বিলাপ্ত করে দেয়, আবার কপনো হামধা সহ উভারণ করে। যেমন তাল এ শবেদর অতীত কিরা হাম্যা বা্ক করে দেয়, আবার কপনো হামধা সহ উভারণ করে। যেমন তাল এ শবেদর অতীত করি হাম্যা বা্ক নিয়া হাম্যা বাল তাল হাম্যা বিলাপত করা আরবাক্ত করে সবালদ একটি মাল হরফ হওরা সত্তেও হাম্যা থাকাটাই এখন বিরল ও পরিতাক্ত উভারণ হরে গিরেছে। এন ও ক্রেট্রিট এখন বিরল ও পরিতাক্ত উভারণ হরে গিরেছে। এন ও ক্রেট্রিট এখন বিরল ও পরিতাক্ত উভারণ হরে গিরেছে। এন ও ক্রেট্রিট এখন বিরল করা আরব্য বহুবেচনে তা বিদামান রাখাই এখন নিয়মে পরিণত হয়ে গিরেছে। তবে একবচন কোথাক কোথাক হাম্যার্লিসহও পরিলাকট হর, যেমন কবি বন্ধেছেন:—

( मान्द्रिय তরে নহ তুমি বরং কোন প্ত ফেরেশতার তরে নেমে আসে যে মহাকাশ থেকে ধীরে ধীরে)।" কেউ কেউ শ্বণটির একবচনীয় রংপ এ। الم বলেছেন, তা গবে আরবী ভাষার বাবহৃত المناب এবং المناب একবচন المناب হলে তার বহুব্চন المناب ছন্ত্রা বাজ্নীয়, কিন্তু আরবদের কাছ থেকে এ ধরনের বহুব্চন আমি শ্নেছি বলে মনে হয় না। তবে প্রবিত্তি বহুব্চন মিলানের ক্লেতে এনিলান (শেষে তা' ( ప ) বিহীন ভাতে হয়েছে। যেমন ক্রেনিনা এবং المناب المناب এবং المناب الم

(সে নগরীতে রয়েছে আলাহ্র বান্দাদের এমন একটি গোড়িটী, বারা কোমলতায় ফেরেশতা তলো, ভথচ শক্তি সাহসে ভারা দ্ধবি)। এটিটি শব্দের মলে অথ রিসালাত ও প্রগাম, যেমন আদি ইবনে যায়দ আল-ভিষ্বাদীর কবিতায় রয়েছে।

(ন্মানকে আমার পক হতে পরগাম পেণাছে দাও-আমার প্রতীকার দিন দীর্ঘ হয়ে গৈয়েছে)। এ প্তিতে শ্ব্বটি (ভিন্ন উচারণ) ১৯০১ বুপে ও উদ্ধত হয়েছে, ধারা ৮ ১৮ পড়েছেন, তাদের মতে শব্দটি طناه والهد الهد الهد الهد مناه و ব্ৰহার রীতি হতে والهد الهد مناه و ব্ৰহার রীতি হতে والهد و ব্ৰহান প্ৰধনে গ্হীত এবং ইস্মে মাফউল — (কম' বিশেষ) অথে ব্যবহত, অথাং একটি 'মাল্'আকা' পত্ৰ পাঠিয়েছে, আর طاله و الهد الهد الهداله الهدالهد

(কোন কিশোরকে তার মা পাঠালো একটি 'চিরক্ট' দিয়ে; আমি তাকে প্রাথবিত সম্পদ দিয়ে বিদায় করসাম)। এপংজির এছিল শিক উপরে বণিত এছিল বাবহার থেকে গ্হীত। বন্ যাবইয়ান্ গোতের কবি নাবিগাহা তার কবিতায়

হে উয়ায়না! আমার পক্ষ হতে একটি পয়গাম গ্রহণ কর; বর্ণনাকারীয়া তা তোমার নিকটে নিয়ে বাবে)। আর হাস্হাস্থোগ্রের কবি আবদ তার কবিতায় বলেছেন,

'হি যুবক'! আমার পাক থেকে তাকে প্রগাম পেণছৈ দাও ক্স আয়াত ও নিদ্দানের যা এসেছে আমাদের পরিচালনা করতে।'' কবির উদ্দেশো-তাকৈ আমার প্রথমের পৌছে দাও। যেহেতু, শব্দটিতে 'রিসালাত' ও প্রগাম পোছাবার অর্থ ব্য়েছে, তাই গ্রগামবাহী ফেরেশতাদের 'মালায়িকাহ্ নাম দেয়া হয়েছে।

্র আয়াতের টুণ্ট্ শব্দের আখ্যার তাফ্সীরকারগণ বিভিন্ন নত পোষণ করেছেন। কারে। কারে। মতে টুল্লানট্টা অথে বাবহৃত হয়েছে। যারা এ মত পোষণ করেন, তাদের বক্তব্য—

বিস্তার ঘটানো হয়েছে, ফেরেশতাগণ তখন বাইত্রাহ তাওয়াফ করতেন। কাজেই ফেরেশতাগণই বাইত্রাহের প্রথম তাওয়াফকারী আর মকাই সে ভূমি যার বিষয়ে আলাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেনঃ মাইনুর প্রথম তাওয়াফকারী আর মকাই সে ভূমি যার বিষয়ে আলাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেনঃ মাইনুর (আমি প্থিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে যাজি)। আর (প্থিবীর শ্রের্
থেকে নিয়ম চলে আগছে) কোন নবীর কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে নবী ও তার প্রাতান অন্গামীগণ নাজাত পেয়ে যেতেন। তখন নবী এবং তার সংগীগণ মলায় চলে আগতেন এবং মত্রা পর্যস্ত এখানে ই'বাদতে লিপ্ত থাকতেন। এ কারণেই (হ্যরত) ন্হ, হ্দে, সালিহ ও শ্আয়ব (আ)-এর কবর রচিত হয়েছে যাম্যাম, রাকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীম-এর মধ্যবতী স্থান।

াå-এ-1≥ (স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি) শ্ৰণটি ম\_। ৣ৹১ ওয়নে ব্যবহৃত হয়। কেট অন্য কাউকৈ কোন অমাক অমাককে একাজে বানালে বলা হয় خلف فالمان فللنافئ هذا الأمر অমাক অমাককে একাজে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছে। ধেমন অন্য এক আল্লাহে পাকের ইরশাদ রয়েছে তোমাদেরকে প্রথিবীতে প্রতিনিধি মনোনীত করেছি বেনো আমি দেখি তোমরা কেমন কাজ কর" (ইউন্স - ১ । ১৪)। এ আয়াতের অর্থ হল-তোমাদেরকে তাদের প্রতিনিধি করলেন এবং তাদের পরে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করলেন। এ অথে ই সলেতানে আযমকে খলীফা নামে অভিহিত করা হয়। কারণ তিনি তার প্রেবতী স্লেতানের জ্লাভিবিত ও উত্রস্রী হয়ে থাকেন এবং তাঁর স্থানে কার্য<sup>6</sup> সম্পাদন করে থাকেন তঃই তিনি উত্তরসূর্বী। আরে এ অর্থেণ্ট আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয় — افق وخاه الحامينة يدخلف خالفة وخاه ত্রাভিষিক্ত করে গিয়েছেন, তাই اني جاعل في الارض خامية व रावी المن خامية و राविधरपत माध्यकारव भावन करत्न)। वान्नाह भारकत वावी الني جاعل في الارض خامية •এর ব্যাধায়ে ইবনে ইনহাক বলেন, বসবাসকারী ও আধাদকারী যারা সেখানে বসবাস করবে এবং তা আবাদ করবে; তাঁরা এমন মাথলাক যা তেমোদের (ছেরেণতা জাতির) অন্তভূতি নয়, তবে མॐ₂ऻ≐ শ্ৰেদ্র অর্থ সম্পকে ইবনে ইসহাক বলেছেন, তা শ্ৰদ্টির প্রকৃত বিশ্লেষণ নয়। যদিও অংলাহ পাক তার ঘোষণায় ফেরেশতাদের এ সংবাদই পরিবেশন করেছিলেন যে, প্রথিবীতে বসবাসকারী এমন একজন খলীফা তিনি প্রেরণ করবেন। বরং শব্দটির প্রকৃত র্যাখ্যা বিশ্লেষণ তা-ই ষা ইতিপাবে বিবাত হয়েছে।

যদি কেউ প্রশন করেন যে বনী আদমের আগে পৃথিবীকে আবাদ করার কাজে কোন জাতি নিয়াজিত ছিল, যাদের জারগায় বনী আদম্কে স্থাবতী করা হল ? জবাবে বলা যায় যে, তাফসীর-কারগাব এ ব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

ইবনে অ ব্যাস (রা) বলেন, প্থিবীর প্রথম বাসিন্দা ছিল জিন জাতি। তারা এখানে বিশ্বেশা স্থিত করল, খ্ন খ রবে করল এবং পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হল। তখন আল্লাহ পাক তাদের শান্তি বিধানের জন্য ফেরেশতাদের একটি বাহিনী সহ ইবলীসকে পাঠালেন। ইবলীস ও তার সংগীরা তাদের হত্যা করতে থাকল এবং সাগর মাঝের ছীপসম্হে ও পাহাড় পর্বতে তাদের তাড়িয়ে দিল, অতঃপর আল্লাহ পাক আদমকে স্থিত করে তাঁকে প্থিবীর বাসিন্দা বানালেন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: আমি প্থিবীতে খলীফা প্রেরণ করবো। এ বর্ণনা মতে আলাতের অর্থ হবে, আমি প্থিবীতে জিন জাতির শুলাতিবিক্ত স্থিত করবো যারা তাদের স্থলাতিবিক্ত হরে প্রথিবীতে ব্সবাস করবে এবং তা আবাদ করবে।

রবী ইবনে আনাস (রহ) الى جاعل لى الأرض خادونا. এর বাাখ্যার বলেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতা-গণকে ব্যেবারে, জিন জাতিকে বৃহংপতিবারে, হ্যরত আদম (আ)-কে শ্কেবারে স্থিতি করেন। জিনদের একটি দল কাফির হয়ে গেলে ফেরেশতারা তাদের শান্তির জন্য প্থিবীতে অবতরণ করতে লাগল, এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করল, তখন খুল-খারাবী হল এবং প্রিথবীর শ্থেলা বিন্তি হল।

الرض خارون الأرض خارون المرض خارون المرض خارون المرض خارون خارو

-এর প্রসঙ্গে বলেন, ফেরেশতারা এখানে হয়রত আদম (আ)-এর সন্তানদেরকে উণ্ণেদশ্য করেছেন। আর ইউন্সে (রহ) আমাকে বর্ণনা শৃনিয়েছেন তিনি বলেন, ইবনে ওয়াছ(ব (রহ) আমাদের ধ্বর দিয়েছেন।

ইউন্স (য়হ) ইবনে যায়েদ (য়হ)-এর স্তে বর্ণনা করেছেন, আলাহ পাক ফেরেশতাগশকে বললেন, আমি ইছা করছি যে, প্থিবীতে একটি (ন্ডন) জাতি স্থিত করব এবং তাদেরকে আমার প্রতিনিধি বানাব, খলীফা নিয়েগ করব। ঐ সময় ফেরেশতাগণ ছাড়া আলাহ পাকের আর কোন মাখলকেছিল না এবং প্থিবীর ব্কেও কোন স্ভে জীব ছিল না। এ বিবরণটি হাসানের (য়হ) নামে উদ্ভে অভিমতের অন্ক্ল হতে পারে, আবার ইবনে যায়েদের (য়হ) বক্তব্যের সদ্শত হতে পারে। আলাহ পাক ফেরেশতাদের এ খবর দিয়েছিলেন যে, তিনি প্থিবীতে তার খলীফা স্থিত করবেন। তারা দেখানে তার স্থিক্তিক্লের মাঝে আলাহ পাকের বিধান কার্যকের করবেন।

ইবনে মাস্টদ (রা) ও নবী (স)-এর অন্য ক্ষেক জন সাহাবা থেকে বণিতি আছে যে, আলাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি প্রথিবীতে আমার খলীফা স্ভিট করব। তথন ফেরেশতার বলল, হে আমাদের প্রতিপালক। ঐ খলীফা কি (প্রকৃতির) হবে? ইর্শাদ করলেন, তার ক্তক এমন সভান সভতি হবে, যারা প্তিবীতে ফাসাদ স্ভিট করবে। প্রদেপর হিংসা বিদেষে লিপ্ত হবে এবং একে অপ্রকে হত্যা করবে।

ইবনে মাসউদ ও ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে উদ্ধৃত এ রিওরায়াত মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আমি শ্রিবীতে আমার মাথলাকের মাঝে আইন পরিচালনার আমার খলীফা নিয়োগ করব। সে খলীফা হবে আদম এবং ঐ সব বনী আদম যারা আয়াহরে আন্গতা প্রকাশ করবে ও মাথলাকের মাঝে ইনসাফ কায়েম করবে। তবে ফাসাদ স্থিতি ও অন্যার কাজ সংঘটিত হবে খলীফা ভিল্ল অন্যানের বারা এবং আলাহরে বান্দাদের মধ্য হতে যারা আদমের ভ্লাভিষিক্ত হবে, এদের বাত্তীত অন্যানের দ্বারা। কারণ সাহাবীদ্য আবদ্লোহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আস্বাস (রা) ববর দিয়েছেন, খলীফার সম্পর্কে ফেরেশভাদের প্রশেষর জ্বাবে আলাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, ধলীফার বংশধরণের একটি অংশ ফাসাদ ও হানাহানিতে লিপ্ত হবে একে অপরকে হত্যা করবে। এর জ্বাবে ভিনি ফাসাদ

স্থিতি ও অন্যার খনোখনির বিষয়তি খলীফার বংশধরদের সাথে সম্পৃত্ত করেছেন এবং খোদ খলীফাকে এ অপবাদ থেকে দ্বে রেখেছেন। এই ব্যাখ্যাতি একটি দ্ভিটকোন থেকে খলফার অথে হাসান (রহ) হতে উদ্ধৃত অভিমতের প্রতিক্ল। অন্ক্লের দিকটি হল এই যে, ব্যাখ্যাকারীরা প্রথিবতি ফাসাদ স্থিতি ও খনাখনির ব্যাপারটিও খলীফার সাথে সম্প্রিত করেছেন। আর প্রতিক্ল দিক হল এই যে, তারা আদমের (আ) সাথে খেলাফতের সম্বর সাবান্ত করেছেন আলাহ পাক তাকে তার নিকের) খলীফা মনোনীত করেছেন এ অথে । অথচ হাসানের (রহ) অভিমতে আদমের (আ) সন্তানের সাথে খিলাফতের সম্পর্ক সম্পর্ক বিল্ল অথি ছিল তাদের একে অপরের খলীফা হওয়া এবং পরবৃত্য যুগের ব্যক্তিগণ প্রবিত্তিকর ছলাভিষিত হওয়া। এ ছাড়া হাসানের (রহ) অভিমত অনুযায়ী প্থিবীতে হওমান স্থিতি ও খনে খারাবীর সম্বন্ধ খলীফার সাথে করা হ্যেছে।

কিলু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ভিরমত পোষণকারী মনীবিগণ তাদের ব্যাখ্যাকালে সঠিক ব্যাখ্যায় পদ্ধতির প্রতি মন্যোগ দেননি। কারণ আল্লাহ পাক যখন ফেরেশতাদের বললেন, টি টিট্রা তথন ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের ঐ কথার প্রতিউত্তরে তার প্রতিনিধির প্রতি রক্তপাত ও আশান্তি স্থিবীর কথা আরোপ করেনি। বরং তারা বলেছে আপনি কি প্রথিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন—যে প্রথিবীতে অশান্তি স্থিট করবে? আর এ কথা অন্বীকার করা যায় না যে, হয়ত আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছন যে, প্রতিনিধির কিছু বংশধর অশান্তি স্থিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন যায় বেলছে, হে আমানের প্রতিপালক! আপনি কি প্রথিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন যায় সেখানে অশান্তি স্থিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন যায় সেখানে অশান্তি স্থিবীতে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন যায় সেখানে অশান্তি স্থিবীত এমন প্রতিনিধি করবে হয়রত আবদ্লাহ ইবনে মাস্ভিস এবং হয়রত আবদ্লাহ ইবনে আব্বাস ব্যাস্থা আম্রা ইতিপ্রের্ণ বর্ণনা করেছি।

ر و مر مرم و مراه من ما عام و مرام و مراه و مرام و المراع الدواء المراع المراء المراء والمراء المراء المر

ইয়াম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আল্লাহ পাক ষধন প্রথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের খবর দিলেন, তখন ফেরেশতারা এ কথা কিভাবে বললেন

অথচ হ্যরত আদম (আ)-কে তথনও স্থি করা হয় ন যা থেকে তারা জানতে পারতো যে, হ্যরত জ্নের (আ) ও তাঁর বংশধরগণ কি করে? তবে কি ফেরেশতারা গারেব জানতো যার ভিত্তিতে এ কথা বলল? জ্থবা তারা কি শ্রেশ্ব ধারণার বশীভাত হয়েই এই কথা বলল? দিতীয় অবস্থায় তো ধারণার ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান ও অজ্ঞাত বিষয়ে কথা বলা সাব্যস্ত হবে, অথচ তা তাদের প্রকৃতি বহিভাতি কাজ। স্থা ইলে প্রতিপাদক সমীপে তাদের এ বজবা পেশ করার উৎস কি?

ভবাবে বলা যার যে, তাকসীরকারগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। আমি এখানে তাঁদের উজিগ্রিল উল্লেখ করার পর সেগ্রিলর মধ্য হতে যুক্তি প্রমাণের নিজিতে বিশ্বদ্ধতম ও ক্লেডিম উজির প্রতি দিক নির্দেশ করব। এ বিষয় হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বণিতি আছে, তিনি বলেছেন যে, ফেরেশতাদের (ও ভিবিল্ল গোত্র রয়েছে এবং সে) গোত্রগ্রিক মাথে একটি গোচ জিন নামে অভিহিত হত, ইবলীস ছিল এ বিশেষ গোত্রের অভভ্তি, ফেরেশতাকুলের মাথে এ গোত্রটি স্টিট করা হয়েছিল অগ্নির তাপ থেকে তখন ইবলীসের নাম ছিল 'আল-হারছ'। সে তখন জালাতের অন্যতম মুহাছিয় ছিল। তিনি (আরও) বলেন, এ বিশেষ গোত্রটি বাতীত আনা ফেরেশতাগ্রাকে নার দ্বারা স্টিট করা হয়েছে। আর প্রতি ক্রআনে যে জিন জাতির উল্লেখ রয়েছে, তাদের স্টিট করা হয়েছে নিধ্যি অগ্নিশিয়া থেকে। ভূটি অর্থ জিংবারা শিয়া—আগ্রেন যথন গুজিলত হর তখন আগ্রেনের যে লেলবিহান শিথা হয় তাকেই ভূটি বলা হয়।

তিনি (আরও) বলেন, মানব জাতিকে স্থিতি করা হয়েছে মাটি দারা। আর প্থিবীর প্রথম বাসিন্ন হয়েছিল জিন জাতি তারা প্থিবীতে অশাত্তি স্থিতি করে এবং রক্তপাত করে এবং একে অপরকে হত্যাকরে। (তিনি বলেন,) তথ্ন আল্লাহ পাক তাদের শাত্তি বিধানের জন্য ইংলীসের পরিচালনায় ফেরেশ্তাদের একটি দল প্রেরণ করলেন। তারা এ দলই যাগেরকে জিন বলা হয়।

(আমি যা জানি তোমরা তা জান না)। এর তাংপর্য হচ্ছে এই--আলাহ পাক ইরণাদ করেন, ইবলীদের অন্তরের অব্দ্রা সম্পর্কে আমি জানি। তোমরা জান না ধে, তার অন্তরে রয়েছে অহংকারদন্ত। অ্তঃপর আল্লাহ পাক আদম তৈরীর (উপকরণ) মাটি নিয়ে আসার হৃকুম দিলে তা তুলে আনা হল। তখন আল্লাহ পাক আঠাল মাটি দিয়ে আদমকে স্ভিট করলেন। (স্বো ছাফ্ফাতঃ ৩৭/১১)। এখানে لازب অ্থ শক্ত এ টেল। সেমাটি ছিল দ্ম কিষ্কে ও কাল বণের কাদা জাতীয়। অ্থং প্রথমে ছিল ধ্বলি মাটি। পরে তাকে দ্বগ'রুষত্ত কাল কাদায় পরিণত করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক তা দিয়ে আগন (কুদরতী) হাতে হ্যরত আদম (আ)-কে স্'িউ করলেন। তৈরী প্রতিকৃতিটি চল্লিশ রাভ (পতিত অবস্থায়) পড়ে থাকল। ইবলীস এ আহৃতিটির কাছে এসে ভাকে পা দিয়ে আঘাত করত। ফলে তা ঠনঠন আওরাজে বেজে উঠত। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহ পাকের কালাম كالفخار (পোড়া মাটির মত শ্ক্না নাটির) দারা এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অথিং বায় ভতি ছিদ্র-ষ্টে বরু যাতে আঘাত করলে নিঃশব্দ থাকে না। ইবলীস এ প্রতিকৃতির মুখ দিয়ে চুকে স্হা-দার দিয়ে ধেরিয়ে যেত, আবার গ্রহায়ার দিয়ে চ্লে ন্থ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত আর বলতে থাকত— তুমি কিছুই হওনি, ঝন্ ঝন্ শো শো আওয়াজ স্ভিটর কাজেও তা্মি ফ্রোপ্যোগী হওনি, আর ধে উদেদশো তোমার স্ভিট, সে কাজেরও উপযোগী তুমি হওনি। আনি যদি তোমাকে বাগে গেয়ে ষাই, তা হলে অবশ্যই ভোমাকে হালাক করে দিব। আর আমার উপরে ভোমাকে ক্ষমতা দেয়া হলে অবশাই তোমার অবাধ্যহন।

অতঃপর যখন আল্লাহ পাক তাতে রহে ফংকে দিলেন, তখন মাখার দিক হতে রহের প্রতিক্রা (প্রাণ্শক্তি) স্ভারিত হতে লাগল। রহে সে দেহাকৃতির যে অংশে স্ভারিত হত, সে অংশে গোশ্ত ও রক্তের ধারা বয়ে যেত। এভাবে রুহ তার নাভি পর্যন্ত পে'ছিলে সে তার দেহের দিকে নদ্ধর করল। তার সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত ও অভিভত্ত করল এবং সে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু দাঁড়ানো তার পক্ষে সভব হল না। কারণ, দেহের নিশ্নাংশে তখনও রংহের প্রতিক্রিয়া পে'∤ছে নি। এ ইংগিত হরেছে আঁপ্রাহ পাতের কালাম وكن الانسان عجولا (মান্বে তাড়াহাড়া প্রিয়)। অথাৎ অভ্রির প্রকৃতির এবং সংখ-দরেখ, আনন্দ-বেদনার ধৈয় রাখতে পারে না। এভাবে রহে (-এর কিয়া) সারা দেহে ব্যাপ্ত হরে প্রতি পেলে সে হাঁচি দিল এবং আলাহ পাকের বিশেষ নির্দেশে 'आनरायम्, निल्लारि द्रित्ति जालाभीन्' वन्ता। यालार वनत्तन, الله (एर जाम्य । जालार তোমাকে রহম কর্ন) ! অভঃপর আল্লাহ পাক ইবলীসকে ও তার সাথী—ফেরেশ্ভাগণকে হযরত আদম (আ)-কে সিজদহা করার জন্য আদেশ করেন। বিভিন্ন আসমানে অবস্থান্রত ফেরেশতাকুলকে নয়। তোমরা আদমকে সিজদা কর।" তখন সে ফেরেশতারা সকলেই সিঞ্চদাবনত হল; কিন্তু ইবলীস ভাতে অংবীকৃতি জ্বানাল এবং অহংকারের শিকার হল। কারণ তার মনে আঅভরিতা মাথা চাড়া ণিয়ে উঠেছিল। সে বলেই ফেলল, 'ওকে' আমি সিজদা করতে পারি না. আমি যে ওর চেয়ে উত্তম, বয়সে বড় এবং স্টেটতে সবল, কারণ আমাকে আগন্ন দিয়ে স্টেট করেছেন, আর তাকে স্টিট করেছেন্ মাটি দিয়ে। অথবি, মাটির তুলনায় আগনে শক্ত-সবল। ইবলীস সিজনায় অদ্বীকৃতি জানালে আল্লাহ্ তাক্ষে অকল্যাণকর বানিয়ে দিলেন এবং ধাবতীয় শহুত ও কল্যাণ থেকে নিরাশ করে :

দিয়ে তাকে দ্ভক্মের হোতা ও 'শয়তান' বানালেন এবং বিতাড়িত করে দিলেন। এটা ছিল তার অবাধ্যতার শাস্তি।

অতঃপর আদম (আ)-কে সব (বিষয়-বন্ধুর) নাম শিখিয়ে দিলেন—যে সব নাম দিয়ে মানুষ লব বিষয়-বন্তুর পরিচয় লাভ করে। যেমন-মান্ষ, পশ্র, ভূমি, স্থল, জল, পাহাড়, প্রতি, গর্ব, গাধা, বকরী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী প্রভৃতির নাম। এর পরে সে নামগ্রিলকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করেছেন অ্থাৎ সেই ফেদরশতা যারা ইবলীসের সঙ্গেছিল-যাদেরকে স্থিত করা হয়েছে পার উত্তাপ দারা স্ভিট করা হয়েছে এবং তাদেরকে আলাহ পাক বলেছেন, انْدِونَى بِالسماء এতগ্রারা আল্লাহ পাক ইর্শাদ করেছেন, তোমরা আমাকে এই সব বছুর নাম জানাও যদি ভোমরা সত্যবাদী হও (১৯-১৯ ক-১৯ ১া)। নিশ্চয়ই তোমরা জান আমি প্রথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করব। যথন ফেরেশতারা জানতে পারল যে, ইলফো গায়েব সম্পর্কে তারা কিছ্ জানে না সে সম্পর্কে ভাদের মন্তব্যের উপর আল্লাহ পাক কৈফিয়ত তলব করবেন। তথন ভারা বলল, পবিত তুমি হে আলাহে। আলাহে ব্তীত আর কেউ গাঁরেবে জানেতে পারে না। আমরা তামোর দর্বারে তেওবা করি। (۳۲/۲ : قرة الرجائر)) المعلم আমাদের কোন জ্ঞান নেই)। এতদারা অর্থাৎ হ্যরত আদ্য (আঃ) কে যেনন অদ্শ্য বিষয় শিখিয়ে দিয়েছেন, তেগনভাবে আ্মাদেরও যতউুকু শিখিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কোন ইল্ম থাকার দাবী হতে আমরা অব্যাহতি চাই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলোন, ও আদম! এদেরকে এ সবের নাম বলে দাও।" যথন হযরত আদম (আ) ঐ নামগালো বলে দিলেন, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হে ফেরেশতাগণ! আমি কি ইতিপাবে তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চরই আমি আসমান ধমীনের সমস্ত গায়বী খবর সম্পর্কে সম্প্রে অবগত, আমি ব্যতীত সে সম্পর্কে আরু কেউ অবগত নয়, আর আমি জানিয়া তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। আল্লাহ পাক এতহারা একথা ধোষণা করছেন যে, আমি জানি গোপন কথা যেমন জানি প্রকাশ্য কথা, অর্থাৎ ইবলীসের অন্তরের গোপনীয় অহংকার এবং অহ**মিকা স**ম্পকে আমি পর্রাপর্রি ওয়াকেফহাল।

হযরত ইবনে আফার (রা) বলেন, الرض خاءول في الارض خاب وي الارض خاب الارض خ

দিক ভাবেরে দিলেন এবং দেবিষয়ে ভাবের অবগত করলেন। ফলে ভারা:তওয়া করলো এবং বজবোর বাপারে ভারা অন্তপ্ত হলো। এবং গায়বী ইলমের দাবী প্রভালার করে অভিযোগ নড়েছল। আর আল্লাহ পাক ইকলীদের মনের গোপনতম প্রকোশেই লাগিত অহংকারের কথাও ভাবের নিকট প্রকাশ করে দিলেন।

কৈন্দ্র হবরত ইবনে আন্বাস (রা) থেকৈও এর বিপরীত আ্রেক্টি বর্ণনা রয়েছে। হবরত ইবনে আন্বাস (রা), হবরত ইবনে মাসউন (রা) ও নবী ক্রীম সাল্লাল্যে আ্লাইছি ওয়া সাল্লালের অন্যান্য ক্রেকজন সাহাবী থেকে যবিতি আছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর পসন্দ মন্তাবিক স্ভিটি সমাপ্তির পর 'আরণের দিকে মনোনিবেশ করলেন। তথন তিনি ইবলীসকে দ্নিয়ার নিকটবর্তা আষমানের রাজ্যে কর্তাহ দিলেন। ইবলীস ছিল ছেরেশভাবের সে গোতের অভভূতি, যারা 'জিন' নানে অভিহিত হত। 'জালাত'-এর রক্ষাদিল রাপে নিয়েজিত হওয়ার কায়নে তাদের এরপে নাম-করণ করা হয়েছিল। ইবলীস ভার পরবর্তা পদ জালাতের বিক্ষা পদেও নিয়োজিত ছিল। এতে ভার মনে অহংকারের উদ্দেক হল। সে ভাষল, আমার বিশেষ যোগ্যতার কারণেই আল্লাহ আমাদের এ বৈশিন্টা দান করেছেন। মনো ইবনে হার্নে (রহা)-এর বর্ণনার হারটে এভাবেই উদ্ভূত হয়েছে। তবে মনোর ব্যতীত অন্যান্তানের মনো ব্যব্দার প্রতিত্ব করেছেন, ভাষত রয়েছে—'ফেরেশতাদের মনো বিশেষ যোগাতার কারণে শ্রতানের মনো বিশেষ ব্যাগতার কারণে শ্রতানের মনো বিশেষ যোগাতার কারণে শ্রতানের মনো বিশেষ যোগাতার কারণে শ্রতানের মনো বিশেষ

তংশ তিনি ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি প্রিব্রৈত প্রতিনিধি লেওনের নিদ্ধাত গ্রণ করেছি। কেরেশতারা আর্য করল, হে আমাবের প্রতিপালক। প্রতিমিধি কেমন হবে ? আলাহ পাক ইরশার করলেন, তার সভান-সভাতি হবে, হারা প্রথিমীতে অশাতির স্থিট করবে, প্রস্পন্ন হিংসা বিষেধে লিপ্ত হাবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে। জেরেন্ডারা বলল—হত্তামাণের প্রতি-পালক! আপনি কি দেখানে এমন জাতি প্রেরণ ক্রবেন, যারা দেখানে অণ্যতির স্টিট করাব আর রস্তপাত ঘটাবে ? অথচ আনরাই তো আপনার হাম্দের তাসবীধ পারে নির্ভ রঙ্গেই এবং আপুনার পবিত্রতা বর্ণনা করাছ। আলাহ পাক ইরশার করলেন, আমি জানি এমন বিষয় যা ভোমরা कान না, অর্থাং---ইংলীদের অবস্থা। এরপর আল্লাহ্ পাক প্রথিবীর লাক থেকে কিছা মাটি সংগ্র করে আনার ছন্য হয়রত **প্রিবরীল (আ)-তে সেখানে** পাঠালেন। ব্যতিন বলে উঠলো, আলাহার নামে ভোমার হাত হতে নিংক্তি চাই ভূমি আমার কোন অংশ ঘাটতি কর না, কিংবা আমার মধ্যে খুকি স্থািট কর না। হয়রত লিবরীল (আ) মাটি না নিয়েই ভিরে গিরে আর্থ করলেন, হে প্রতিপালক। সে আপুনার নামে দোহাই দিয়েছে ডাই আমি ভার দোহাই রক্ষা করেছি। এখন আলাহ পাক হবরত মুক্তিট্রককে (আ) পাঠালে এ বারও ধ্যান অন্ত্রে গোহাই দিল। হ্যরত ঘাকারল (আ) ভার দোহাই মেনে নিয়ে ফিরে ফেলেন এবং ইয়রত জিবরলি (আ)-এর অন্তেপে আর্থ করলেন। তথন আল্লাই পাই মালাকেল মাওত হ্যরত (আগ্রাইল)-কে পাটালেল। যথনি এবারও দোহাই দিল। হ্যরত আজ্রাইল (আ) বলুলেন, আমিও এ ব্যাপারে তোমাকে আল্লাহ্য দোহাই দিছি। আমি কি তাঁর হ্রেকুম বান্তবায়িত না করেই ফিরে যাব? তিনি প্রিবটির বাক থেকে মিশ্রিত করে মাটি তুলে নিলেন। অর্থাৎ এক জারগা থেকে নিলেন না। বরং একান সেমান থেকে লাল-কাল-সাদা বিভিন্ন বৰ্ণ-প্রকৃতির মাটি তুলে নিলেন। এ কারণেই হ্যরত আদম (আ)-এর সভানগণ বিভিন্ন বণেরি হয়ে থাকে। তিনি মাটি নিয়ে উর্দ্ধে

हिल र्तातन्त । स्त्र भारि एक हात्ना हरन का नायिय व (لازب) भारिए भित्र क्ता بالارب हरन रत्ना الأزب) हरन रत्ना المربية চটচটে আঠাল, যা একাংশ আবেকাংশের লাথে মিলে থাকে ৷ অভঃপর বিক্তি হয়ৈ গুনুগন্ধিযুক্ত হওয়া প্রষাভাতা কেলে রাখা হল। এ দিকেই ইংগিত রয়েছে وما مستون —(দ্বাদ্যযুক্ত ফাল কাদা নিয়ে) আয়াতাংশে । এখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের উপেশ্যে ইরশাদ করলেন, 'অামি মাটি পিয়ে একটি মান্ত স্ভি করছি, তাকে আমি পাণাদে রাপ দিয়ে দিলে এবং তাতে আঘার লুহ ফুকে বিলে তোমরা তার সম্মানে সিজদাবনত হবে। তথন আলাহ পাক তার কুদরতী ম্বাব্রক হাত পিয়ে তাকে স্থিট করলেন, যতে ইবলীস ভার ব্যাপারে অহংকারী হতে না পারে। অথং ৰাতে তিনি বলতে পারেন যে, আমার নিজ হাতে তাকে আমি তৈরী করেছি ভূমি ভার সাথে অহংকার করছ। অথচ আমি তার ব্যাপারে অহংকার করছি না। তিনি তাকে মান্যরত্পে স্ভিট করলেন। মাটির দেহরংপে তা চলিন বছর অভিবাহিত হলো। ভাএক জ্মুমুমার দিনের সমান। ফেরেশতারা তার পাশ বিরে চলাচলের সময় তাকে দেখে তাঁত হত। ইবলীদের অস্থিরতা ছিলো স্বাধিক। তাই আসা যাওয়ার সময় সে পা দিয়ে তাকে আঘাত করত। এতে এ দেহ থেকে ভাংগা হাঁড়ির ন্যায় ঝনঝন আওয়াজ বের হতো এবং তা ঝনঝন করে উঠ্ত। এ বিশ্রেই আংল কুরআনে বণিতি রয়েছেঃ من صلصال كالفخار (পোড়া মাটির মত শাুক্না ঘাটি থেকে)। ইবলীস ঐ দেহকে বলতো, কি কাজের জন্য তোমাকে স্থিত করা হয়েছে ? সে ভার মূখ দিংম চ্যুকে পিছন দিরে বেরিয়ে পড়ত আর সংগী কেরেশতাদেরকে অভয় দিয়ে বলত—একে দেখে ঘাষড়ে যেও না। কেননা তোদালের প্রতিপালক কারো মুখাপেকী নন। সার এটি একটি থোকলা জিনিদ। অগ্রি তাকে বাগে পাওয়া মাত্রই তার স্বনাশ করে দিব।

অতঃপর যথন আল্লাহা পাকের পরিকল্পনা অন্যায়ী ভাতে রহে ফ্লেক পেলার নিধ্বিতি সময় উপস্থিত হয়ে গেলে। তখন ফেরেশভাবের লক্ষ্য করে ইয়শাদ করলেন, আমি তাতে আমার 'রুহু' क् 'रक निर्मा र जामहा जारक फिल्लमा कहरव। यथन जारज हार श्रायम कहान हम जयन हार छ জীবাত্মা তার মাধায় পোঁছলে সে বাঁচি দিল। তখন ফেরেশতারা তাকে বলল—বল আলহামদঃ লিলাহ। সে বলে ফেলল, আলহামন্ নিলাহ। আলাহ তথন ভাকে বললেন, তোমার স্থিকিড'। তোমাকে রহম কর্ন ! - রহে ভার দ্ব'টোথে প্রবেশ করলে সে জালাতের ফল ফলাদির দিকে ভাকিয়ে দেখল। রুহে তার ব্রে-পেটে প্রবেশ করলে তায় খাবারের চাহিনা হল এবং তার দ্ব পায়ে রুহ পেশিছার আগেই সে তাড়াহড়ো করে জালাতের ফল আহরণের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে গেল। এ অবন্ধার ि ववतर्त ज्यान कृत्रजारनं जाया - خلت - الأنسان من عجل ( प्रानर्यं न मृष्टि উৎদে তाড़ाह्ः हात्र বাজী স্থের রেরছে)। তথন ফেরেশতারা সকলেই এক যোগে সিজ্বা করন। কিন্তু ইবলীস দিলদা করেবিদের দলভুক্ত হতে অদ্বীকৃতি জানালো। **আর অহ কার করল এবং কাফির**দের দলভুক্ত হয়ে গেল। আলাহ পাক তাকে ডেকে বললেন, আমার নিদেশা পাওয়ার পরও আমার নিজ হাতের স্থিতিকে সিঞ্চলা করতে কোন্বিষয় ভোমাকে বাধা দিল? ইবলীস বলল, আমি ভার থেকে উত্থ, আমি এমন মান্বকে সিজনা করতে প্রস্তুত নই খাকে আপনি মাটি দারা স্থিত করেছেন। তথ্য আল্লাহ পাক তাকে বললেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও! এখানে তোমার অহংকার করা কোনকমেই উচিত হর নাই। তাই বেরিরে যা. তুই অপস্থদের অভভূক্তি। কুনেশের অর্থ

''তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও। যখন তিনি তাদেরকে ঐসবের নামসমূহ জানিয়ে দিলেন, আলাহ পাক বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আসমান ও যমীনের অদ্শা বন্ধু সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ভাবে অবহিত। আর তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, আমি তাও জানি।'' বর্ণনাকারীর মন্তব্যঃ

ইনাম আগব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ বর্ণনার প্রথম অংশের ভাষা আমার প্রেলিরিখিত হমরত ইবনে আগবাস্ (রা) হতে গ্রেণ্ড। দাহ্রাক (রহ)-এর বর্ণনা ভাষ্যের বিপরীত। আর শেষ অংশের ভাষা প্রেণ্ড বর্ণনার অন্ক্রাণ কারণ, এ (শেষাক্ত) বর্ণনার প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলাহ পার্ক যখন প্রথিবীতে তাঁর খলীজা নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছিলেন, ভখন ফেরেশতারা প্রতিপালক সমীপে ঐ হলীজার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগতি প্রথণনা করেছিলো। আলাহ পাক জ্বাব দিয়েছিলেন যে, খলীজার এমন কভক বংশধর হবে যারা প্রথিবীতে অশান্তি স্থিতি ও রক্তপাত করবে। তখন ফেরেশতারা বলেছিলো, আপনি কি এমন কাউকে সেখানে নিয়োগ করবেন যারা অশান্তির স্থিতি করবে এবং রক্তপাত করবে? খলীজার সন্তানদের মাধ্যমে যারা প্রথিবীতে অশান্তি স্থিতি করবে, তাদের সম্বন্ধে আলাহ পাক জানিয়ে দেওয়ার পরেই ফেরেশতাগণ এ মন্তব্য করেছিলেন। সাহরোং প্রথম অংশে এ ভাষাতি প্রেল্লিখিত দাহ্রাক (রহ) বর্ণতি বর্ণনার বিপরীত হল। আর বিত্তীর বর্ণনার শেবাংশ প্রথম বর্ণনার অনুকলে হয়েছে ত্রুন্তি করবে ত্রিন বর্ণনার ক্রিন্তি হল। আর বিত্তীর বর্ণনার ক্রেন্তি ব্যাথায়। তা এভাবে যে, (উভয় বর্ণনার) ১০০ ব্রিন্তি ভাষারা সত্যাদারি হলে এ বিষয়ও বস্থুগ্লির নাম আমাকে বলে দাও। আর এনাক্র অ্বর্ণতার দাবীতে ভোমরা সত্যাদারি হলে এ বিষয়ও বস্থুগ্লির নাম আমাকে বলে দাও। আর এনাক্র অ্বর্ণহিল করতে বল্ছেন, তায়া গায়বী ইল্মেন থাকার দাবীর অভিযোগ হতে মান্তি লাভের জ্বাবাদিহি করতে বল্ছেন, তায়া গায়বী ইল্মন থাকার দাবীর অভিযোগ হতে মান্তি লাভের

উদেশশা বলল – 'আপনি নিৰ্কল্য পবিত। আপনি আমানের যতট্কু ইল্ম দিয়েছেন তার বাইরে আমাদের কোন ইল্ম নেই। নিশিততই আপনি মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান। এখন যে কোন বাজি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করলে ব্যুথতে পারবে যে, এ বর্ণনার প্রথম অংশ শেষ অংশকে অসার প্রতিপ্র করে, আর শেষাংশ প্রথমাংশকে বাতিল করে দেয়। কারণ, ধদি ধরে নেওয়া হয় যে, আলাহ পাক ফেরেশতাদের থবর দিয়েছিলেন যে, প্রথিষীতে প্রেরিত প্রশীফার বংশধরেরা সেথানে অশাভির স্থিট করবে আর রক্তপাত করবে। আর এ খবরের পরিপ্রেক্সিতে ফেরেশভারা ভাদের প্রতিপালককে বলেছিল যে, আপনি কি দেখানে অশান্তি স্থিতকারী ও রক্তপাতকারী ভাউকে নিহোগ দিবেন? তা হলে ভংস'না कরা ও হ্মকী দেয়ার কোন যাজিব্ত কারণ থাকে না। কারণ ভারা তো অগান্তি স্থিতি ও রক্তপাতের বিষয় তেমনই থবর দিয়েছিলো, যেমন থবর আল্লাহ পাক তাদেরকে সে বিষয়ে দিয়েছিলেন। এটা যুক্তিযুক্ত হলে অবণা তাদের কাছে অনুলেখিত ইল্মের বিষয়ে ভাদেরকে এভাবে বলার বৈধতা পাওয়া যেত্যে, কোন কোন সংঘটিত্বা বিষয়ে আলাহ শাকের দেওটা খবরের ভিত্তিতে তোমরা যে ইল্ম হাসিল করেছো এবং সে মতে খবর দিয়েছ. ভাতে যদি ভোমরা সভাষাদী হও, তাহলে যে বিষয়ের ইল্ম আলাহ তোমাদের দান করেছেন সে বিষয় ধেমন থবর দিয়েছ তেমনি ভাবে যে বিষয়ের ইল্ম আলাহ পাক তোমাদের কাছে অনুলেখিত ধ্রেখেছিন সে বিষয়ও খবর প্রদান কর। বরং এ ব্যাখ্যা বিরুপে ও বিকৃত ব্যাখ্যা এবং এটা আলাহাকে অসমীতীন গাংগে গাংগাশ্বিত করার অবৈধ দাবী।

আমার আশংকা এই যে, এ বর্ণনার পর পরবর্তী বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে কেউ প্রবিতী সাহাবী বর্ণনাকারীর নামে এ বিভাত্তি আয়োপ করেছে এবং সাহাবার দেওয়া প্রকৃত ব্যাক্স ছিলো মি=মরপে ধে, "আরম সভানেরা প্রথিবীতে অগান্তিও রস্তাপাত করবে" আমার রেওয়া এখবরের ভিতিতে তোমরা যে ইল্ম আহরিত হওয়ার ধারণা করেছ এবং তা বিশেলবণ করে এ কথা বলার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ যে, আপনি কি সেখনে অশান্তি স্ভিট ও রক্তপাতকারী একটি জাতি স্থিট করবেন, এতে যদি তোমরা বাস্তবান্ত্র সভাবাদী হও, তা হলে আমাকে এ সবের নামধান বলে দাও। এরপে আবাস করলে ভংশিনা ও হাম্মিকর প্রতিপাদ্য বিষয় হবে, ফেরেশতানের এধারণা ্বে; অলাহ সাকের কালাম থেকে তারা এ জ্ঞান আহরণ করেছে যে, ঐ থলীফার এমন বংশধর হবে যারা (সকলেই) প্রথিবীতে অশান্তি স্থিত ও রক্তপাত করবে। সংঘটিতব্য বিষয়ে আল্লাহ পাকের দেওয়া থবরকে ভিত্তি করে তাদের খবর প্রদান ভংগসনার বিষয় হবে না। আমার এ ব্যাখ্যা ও বিশেলবদের ষ্ভিত এই যে, আল্লাহ পাক যদিও তাঁর খলীফার কতক বংশধ্রের মাধ্যমে শ্বিবীতে অশান্তি স্থিত বক্তপাতের খবর ফেরেশতাদের দিয়েছিলেন কিন্তু তার বিপাল সংখ্যক বংশধর যে তাদের প্রতিপালকের জানগোতা, প্রথিবীর বাকে শাংখলা বিধান ও রভের হেডাজতে আত্মনিয়োগ করবে এবং তিনি তাবের সম্মানিত করবেন ও উচ্চ মর্যানার ভা্যিত করবেন এ খবর আলাহ পাক ভাদের কাছে অনুক্রেখিত রেখেছিলেন এবং এ বিষয় তাদের কোন আভাষ দেননি। ওদিকে ফেরেশতারা ঢালাও মন্তব্য করে বসল যে, আপনি কি এমন জাতি স্ভিট করবেন ধারা শ্বীথবীতে অশান্তি স্থিটি ও রক্তপাত করবে? অংচ এ উত্তির ভিত্তি ছিলো শ্ধ্রু ধারণা মাত। প্রসংগতঃ **এ বক্তব্য উল্লেখিত বর্ণনাদ্ধয়ের সমেজস্য বিধায়ক ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ বর্ণনাদ্ধয়ের বাহ্যভাষ্য** 

হল এই ষে. প্রথিবীতে প্রেরিতব্য খলীফার বংশধররা সঞ্চলেই সেখানে অশান্তি দ্ভিট ও রক্তপাঞ্জ করবে।

এ ঢালাও মন্তব্যে ভংগিনা করার উদেশে। আলাহ পাক আদম (আ)-কে দব কিছুর নাম পরিচয় দিথিয়ে দেওয়ার পর ফেরেশভাদের বললেন, আমাকে এসর কিছুর নামধাম বলে দাও তোমানের যদি তোমরা 'আদম সন্তানদের সকলেই প্থিবীতে অশান্তি স্তিই করবে আর রক্ত করাবে; তোমাদের এমন অবগতির দাবীতে সত্যবাদী হও—যেমন ভোমরা ধারণা পোষণ করেছ। এখন এ কালাম হবে ব্যাপকভাবে সকলকে জড়িয়ে ফেরেশভাদের মন্তব্যের জবাবে মহান আলাহ পাকের অস্পীকৃতি। কারুল এ মন্তব্যি সকলের জনা সমান প্রয়েজ্য নয়। বরং উক্ত দোর খলীফার কতক বংগধরের ক্ষেত্রে সীমিত। তবে এখানে আমি যা কিছুই উল্লেখ করলাম তা উদ্ধৃত বর্ণনার একটি সন্তাব্য ব্যাখ্যা মাত্র। এ বক্তব্য আয়াতের তাফ্সীর বিষয়ে আমার পছন্দনীয় ব্যাখ্যা নয়। মালাহ্র প্রতিনিধির বংগধরেকে স্বারা প্রথবীতে অশান্তি স্থিব তবে এবং রক্তপাত ঘটবে ফেরেশভাদের এ খব্রের যে ব্যাখ্যা আমরা ইতিপ্রেণ দিয়েছি, তা প্রেবিতী তিৎজানীদের স্বারা সম্থিতি। আবদ্রে রহমান ইবনে সাবিত হারনা ব্যান্ত্র তাক্ষরিত উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। আর একদল তওজানী অভিমত পোষন করেছেন।

হ্যরত কাতালা (রহ) থেকে বণিতি, আল্লাহ পাকের এই কালাম দণ্বলে তিনি বলেন ১৮ টা এত হयवड आमय (आ) वस मान्धिव वानातन আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মতামত জানতে চাইলেন। ফেরেণতারা বলন - "আপনি কি সেথানে এমন জাতি সৃতিট করবেন, যারা সেখানে ফেতনা ফাসাল করবৈ আর রক্তপাত করবে ?" এরুপ বলার কারণ এই যে, আলাহ প্রদত্ত ইল্ম, থেকে ফেরেণভাগণ অবগত হয়েছিল যে, প্রিথবীতে আশান্তি স্ভিট ও হত্তপাতের চেয়ে অধিকতর অপ্রিয় কোন কার আলাহার কাছে আর কিছা নেই। "অথ্চ আমরাই তো আপনার হামদের তহবীহ পাঠ করছি ও মাপনার পাবস্তা বর্ণনা করছি।" তখন আল্লাহ পাক ইরুশাদ করলেন, ''আমি যা জানি ভৌমরা তা জানো না '' অথাৎ আল্লাহ পাকের ইলমে একথা ছিল বে, ঐ থলীফার বংশধরদের মাঝে অনেকে নবী রাদ্রলের মর্যানায় ভারত হবেন এবং তাদের মাঝে জালাতে বসবাদের উপযোগী অনেক শ্নোবান সম্প্রাণ্ডের জন্ম হবে। বর্ণনাকারী (কাতাদা) বলেন যে, ইবনে 'সাব্বাস (রা) বলতেন বে, আল্লাম্র পাক যথন আদ্ম (আ)-এর স্থিত সাহনা করেন তথন ফেরেশভারা বললো—আলাহানি চয় এমন কোন মাগল্ক স্থিত করবেন না, যারা তার কাছে আমাদের চাইতে মর্যাদাশীল হবে কিংবা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞানের অধিকারী হবে। ফলে আদম (আ) এর স্ভিটর ব্যাপারে তার। পরীকার সংম্থীন হল। মাধলুক মাতই পরীক্ষার সন্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন, আকাশ ও প্রিবীকে আন্গতা বিষয় পরীক্ষা করা হয়েছিল এভাবে যে আল্লাহ পাক (আসমান-ঘমীনকে) বলেছিলেন ا الكتيا طوعا اوكرها 'বিজ্ঞায় কিংবা অনিজ্ঞায় এগিয়ে আসো।'' জবাবে তারা বলেছিলো نائمه এনাটি ১-০০টা আটে ৪১/১১ "আমরা হাক্তির হয়েছি অন্গত হয়ে।" হ্যরত কাতাদা (রহ) হুতে উদ্ধৃত এ বাংখ্যা একথা প্রমাণ করে ৰে, তিনি এ অভিমত পোষণ করতেন যে –ফেরেশ্ভারা তাদের ১৯০০ টিভেটি এ বিষয়ে তাদের কোন প্রকার প্রেবিজা কোন প্রকার জ্ঞান ব্যতীতই পেশ করেছিল। এবং তা ছিলো নিছক

জন্মান ভিত্তিক অভিমত এবং আল্লাহ পাক তাদের অনুমান খণ্ডন ও তাদের বক্তব্য প্রডা।খ্যান করে ইরুশাদ করলেন نَيْ اَ عَلَمُ مَا لَا اَ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ । ''আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'' এ মর্মে যে আল্লাহ্রে প্রতিনিধির কংশ্ধরদের উরস্কাত মধ্যে হবে অনেক নবী-রস্ল এবং তত্বজ্ঞানী-সাধক। কিন্তু স্বয়ং কাতাদা (রহ) হতেই এ ব্যাখ্যার বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ পাকের কালাম বিলা এটা কালাক বিলাক তাদেরকে তাবগত করেছেন যে, পা্থিবীতে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা সেখানে অণাতি সা্থিট করেছে, রক্তপাত করেছে। এজনাই ফেরেশতাগণ বলেছেন বিলাক বিলাক করেছে। এজনাই ফেরেশতাগণ বলেছেন বিলাক বিলাক করেছেন আক্রাক করেছেন আক্রাক করেছেন আক্রাক করেছেন আক্রাক করেছেন আক্রাক করেছেন আক্রাক করেছেন করেছেন আক্রাক করেছেন আক্রাক করেছেন করেছেন হাসান বসরীর ক্যায় সাম্পণ্ডিত হাজিছা।

হাসান (বসরী) ও কাতাদা (বহু) বলেছেন, 'আল্লাহ পাক কেরেশতাদের বল্লেন, আমি প্রিবীতে প্রতিনিধি তৈরী করতে যাছি। তথন ফেরেশতারা তাদের মতামত পেশ করল। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের একটি বিষয়ের ইলমে দিলেন, আর একটি বিষয়ের ইল্ম সংরক্ষিত রাখলেন—
যা ভারা জানত না। যে ইল্ম ফেরেশতাদের তিনি শিথিয়েছিলেন, তার তিত্তিতে তারা বলল—
'আপ্রিনিক সেখানে এমন জাতি তৈরী করবেন, যারা সেখানে ফেতনা-ফাসাদ করবে আর রক্তপাত করবে? একথা বলার কারণ এই যে—ফেরেশতারা আল্লাহ্রে প্রদ্ত ইল্মে দারা অবগতি
হয়েছিলো যে, আল্লাহ্র নিকটে রক্তপাতের চেয়ে বড় কোন পাপ নেই। (ভারা আরও বলল)
অথচ আমরাই আপ্রার হামদের তস্বীহ পাঠ করছি এবং অপ্রার প্রিত্তাবর্ণনা করছি।

আল্লাহ পাক ইরশান করলেন, নিশ্চরই আমি জানি যা তোমরা জান না। এরপর মানব স্থাতির কাজ শারে করলে ফেরেশতারা তাদের মাঝে সে বিবরে চ্পে চ্পে বলল যে, আমানের প্রতিপালক যেমন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা স্থিত করতে পারেন। তবে (সামানের বিশ্বাস যে,) তিনি যা কিছাই স্থিত করবেন, আমরা তাদের থেকে অধিক্তর জ্ঞান ও মর্যানার অধিকারী থাকব।

আনাহ পাক আদম (জা) কে স্ভিট করলেন এবং তাতে রুহ ফ্'কে দিলেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাকে সিজদা দেওয়ার আদেশ দিলেন। তখন তারা বলল, ''আলাহ তাকে আমাদের উপর মধ্দি। সম্পন্ন করেছেন।'' তখন তারা উপলদ্ধি করল যে, মানব থেকে তারা উত্তম নয়। এ পর্যায়ে তারা বলল যে, মানব থেকে আমরা যদি উত্তম নাও হই, তবে তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। কেননা, আমরা তার পাতে ছিলাম এবং তার পাতেব বহা উম্মত স্ভিট করা হয়েছে। যখন তারা তাদের জ্ঞানের ব্যাপারে অহংকার বেধিকরল। তখন তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হল।

معد ادم مدر وقد وقد مرود مر مرد مرد مرد مود مد اور (۳۱) وعلم ادم الاسماء كلها ثمر عرضهم على الملائكة فقال الموؤوني بالماء هولاء

م ومقم ۱ مر ال كفتم صدا-ون -

(৩১) "এবং ভিনি আণমকে যাবভীয় নাম নিথিয়ে দিলেন, ভংপর দেসমূদ্র কেরেশ ভাতের লামনে দেশ কর্পেন এবং বললেন, এসমূদ্রের নমে আমাকে বলে দংও —যদি ভোমরা সভ্যবাদী হও।"

যদি তোমরা এই দাবীতে সভাবাদী হও যে, যে কোন মাথলকে স্ভিট করি না কেন. ভোমরাই থাকবে অধিক্তর জানের অধিকারী। তা হলে এপৰ বহুৰ নাম সমূহ বল। তখন ফেরেশভারা ভীল সংগ্রন্ম হল এবং তওবা করতে লাগল। আর মুমিন মাগ্রই এমন অবস্থায় তওবা করতে ব্যাকল হয়। এমনি অবস্থায় তারা বললো, পবিত্ত তুমি হে আলাহ। তুমি যা কিছ, আমাদেরকে শিথিয়েছ তা ব্যতীত আমাদের কোন ইলম নেই। নিশ্চয়েই তঃমি মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। তথন আলোহা পাক ইরশাদ করলেন, হে আদম। তামি তাদের 🚱 এসব বহুর নাম বল। যধন আদম (आ) त्र प्रमानरहत नायमग्र बरल निल्लन, ज्यन बाह्मार भाक देवनान कत्रसन-निक्तहर व्यामि আসমান হলীনের অনুশা বিষয় সমূহ জানি। আর বা কিছা তেমেরা প্রকাশ কর এবং গোপন-দে সম্পত্তি অগ্ন অধ্হিত ভাবের উক্তি "আনাবের প্রতিপালক বা ইচ্ছা সুম্মিট করতে পারেন, তবে িচুনি নিষ্ট্র এমন মাথলাক স্থাই করবেন না, যারা তাঁর কাছে আমাণের ভালনাম অধিক মধানাবান ও অধিকত্র বিদ্যান হবে। বর্ণনাকারী বলেন -- আর হ্যরত আদম (আ) কে যে শিকা দেওয়া হয়েছিলে। ভাছিলো পুতিটি বস্তুর নাম। যেমন এই পাহাড় পর্বত, এই পাহা গাধা খকরে ও বনা প্রাণী, জিন ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়রত মাদ্যের (আ) সামনে প্রতিটি দ্রুট ক্রাতিকেই পেশ করা হয়েছিল আর ভিনি সহজেই প্রতিটির নাম বলে যাছিলেন, তথন আল্লাহ পাক বলালেন—আমি কি তোমানের বলিনি যে, আমিই অবগত রয়েছি আসমানসমূহ ও ঘমীনের অনুণা বিষয়াবলী এবং আগিই জানি-যা তোমরা প্রকাশ কর আর বা তোমরা গোপন করেছিলে। তারা যা প্রকাশ করেছিলো তাহলো তাবের উদ্ভি—অপেনি কি দেখানে এমন জাতি স্থিত কয়বেন, যার৷ অপাত্তির স্ত্রপাত করবে এবং রস্তপাত করবে ? আর ভারা যা গোপন করছিলো তা হলো ভারের পারণপরিক উক্তি, 'আমরা এর চেয়ে উত্তয় এবং অধিক জানী।"

ববী ইথনে আনাস থেকে বণিতি আছে যে, আল্লাহ পাকের বাণী মন্ত্রনার গ্রেন্ড ঠা। এই সংপকে —িতিনি বলেন, আল্লাহ ফেরেশতাদের স্থিতী করেছেন ব্যবার, ব্রংগতিবার স্থিতী করেছেন লিনের আর আদমকে স্থিতী করেছেন শহেবার, তারপর স্থিবার, ব্রংগতিবার স্থিতী করেছেন শহেবার, তারপর স্থিবার একটি দল ক্লরী করে অবাধা হলে ফেরেশতালা তাদের শাষেন্তা করার উদ্দেশ্যে নেমে আদতেন এবং তাদের সাথে মুদ্ধে লিপ্ত হতেন। এতে খ্ন আরামী হল এবং প্থিবীতে বিশ্যেলা দেখা দিল। এপরিস্থিতির প্রেমিডতে ফেরেশছারা মন্তব্য করেছিলো, "আপ্লি কি দেখানে এমন জাতি স্থিতী করবেন, যারা সেখানে অলানি স্থিতী করবে ও রক্তপাত করবে।"

রাবী' থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছেঃ "অতঃপর তিনি সে নামের বিষয়গরীল ক্রেশ্তাগের সামনে পেশ করে বললেন—আমাকে এসবের নাম বলে দাও, ধনি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

مه و م مدر اور مودوم ا مر روه وم مر ر مرسر عامر الاستراد المرسر عامر الاستراد المرسود المرسر عامر المرسود الم

انك الت الملامم الحكم ٥

নিশ্চরই আপনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়" পর্যন্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আলাহ পাক এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তথন, বধন ভারা বর্লেছিল—"আপন কি সেথানে এমন কোন জাতি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অগান্ডি স্থিতি করবে ও রক্তপাত করবে; অথৎ আমরাই তো আপেনার হামদের তাসবীহ পাঠ করিছ আর আপনার পবিত্তা বন না করছি। অথৎ ফেরেশতারা বথন ব্যুত্তে পার্র্ল যে, আলাহ পাক প্রিথবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন-ই, তথন ভারা প্রদেপর বলাবলি করল—"আলাহ যে কোন মাখল্যকই স্থিতি কর্ম না কেন, আমরা তার চাইতে অধিক বিরান ও ম্যাদাবান থাক্বই।" তথন আলাহ পাক ফেরেশতাদের এ থবর দেরার ইন্তা করলেন যে, তিনি হ্যরত আদম (আ)-কে তাদের উপরে শ্রেণ্ঠিছ দিয়েছেন তাই আদম (আ)-কে সব বন্ধুর নামগ্রালি শিথিয়ে দিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, ভামরা আমাকে এ স্বের নাম বলো দেখি, যদি ভোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক…। আমি অবগত রয়েছি তোমরা বা প্রকাশ করছ, আর তোমরা যা গোপন করছো"—পর্যন্তা, তারা যা প্রকাশ করছিলো, তা তাবের উল্ভি—আপনি কি সেখানে এখন স্থিতি প্ররণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি স্থিতির রস্তপা করবে?" আর তারা যা গোপন করছিল তা তাদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা—"আলাহ যে কোন মাধলাকই স্থিতি কর্মন না কেন, আমরা অবশাই ভার চাইতে অধিকতর বিদ্ধান ও অধিক ম্যাদাবান থাকব।" অবশেষে তারা ব্যুত্তে পারল যে, আলাহ হ্যরত আদম (আ)-কে ইল্ম ও ম্যাদার তাদের উপরে গ্রেন্ডির দান করেছেন।

ইখন যায়দ বলেছেন, "আলাহ পাক আগন্ন স্ভিট করলে ফেরেশতারা তা দেখে অভাধিক ভয় পোরে গেল এবং তারা আর্থ করল—হে আমাদের প্রতিপালক, এ আগন্নকে আপনি কি উদ্দেশ্যে স্ভিট করেছেন ? কি কাজে এর ব্যবহার হবে? আলাহ পাক ইরশাদ করেন, আমারে খালাদের মধ্যে খারা অবাধ্য হবে, তালের (শান্তি বিধানের) উদ্দেশ্যে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ সময় কেরেশতাদের ব্যত্তি আলাহ পাকের আরু কোন স্ভিটলীব ছিল না। আরু প্থিখনীর ব্রকেও তথন কোন মাখলাক ছিল না। আদম (আ -এর স্ভিট হয়েছে তার (অনেক) পরে। এর প্রমাণে তিনি আয়াত তিলাওয়াত করলেন—(৭৬/১)

'কাল-প্রবাহে মান্বের উপর এমন এক সময় এসেছিলো যথন দে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।" বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াত শ্নে হযরত 'উমার ইবন্ল থাতাব (রঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ্র রাস্ক্রে (সা)। হায় ছিল সে সয়য়িটই থেকে যেত (তাহলে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হত না)। অতঃপর ফেরেশতারা বল্ল—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনে কি এমন সময় আসবে, যথন আমরা আসনার অবাধ্য হব?—এ প্রশেনর কারণ, তখন তারা অপর কোন স্ভেজীব দেখতে পায়নি। আলাহ পাক ইরণাদ করলেন, তেমন হবে না। তবে প্রথিবীতে এমন একটি (নতুন) মাখলকে স্ভিট এবং সেখানে প্রতিনিধি প্রেরণের ইরাদা করছি, যারা রক্তপাত করবে আর প্রথিবীতে অশান্তি স্ভিট করবে। তখন ফেরেশতারা নিবেদন করল, আসনি কি সেখানে এমন কোন স্ভিটকে প্রেরণ করবেন বারা সেখানে অশান্তি স্ভিট ও রক্তপাত করে বেড়াবে? অথচ আপনি আমাদের পদাদ করেছেন, তাহলে আমাদেরই সেখানে প্রেরণ কর্ল। আমরা তো আপনার হাম্পের তাদবীহ পাঠে ও আপনার

পবিশ্বতা বর্ণনায় অভান্ত রয়েছি, আর আমরা সেখানে আপনায় অনুগত থেকে বলেগী করব।
কারণ, আল্লাহ পাক প্রিবীতে এমন কোন স্ভিটকে প্রেরণ করবেন যায়া তার অবাধ্য হবে—এবাপারটি
ফেরেশতাদের দ্ভিটতে ভারী ঠেকছিল। তখন তিনি ইয়শান করলেন—আমি যা জানি, তোমরা তা
জানোনা। হে আদম। তাদেরকে এমবের নামগ্রিল বলে দাও। আদম (আ) বলতে লাগলেন, অম্ক
অম্ক, এটা এই, এটা এই, । যখন ফেরেশভারা আল্লাহ পাকের দেওয়া হযরত আদম (আ) এর জ্বান
অনুভব করতে পারলো তখন তারা তার শ্রেপ্তি ন্বীকার করে নিলো। কিন্তু খবীছ ইবলীস এ
নবীক্তিদানে অন্বীকার করলো। সে বলে বসল—আমি তার চেয়ে শ্রেণ্ট। আপনি আমাকে স্ভিট
করেছেন আগ্রন দিয়ে, আর তাকে স্ভিট করেছেন মাটি দিয়ে। আল্লাহ পাক হ্ক্ম করলেন,
"তুই এখান থেকে নেমে যা, এখানে অহংকার দেখাবার ভোর কোন সংগত অধিকার নেই।"

মাহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (বছ) বলেন, ফেরেশভারা প্রথম যে প্রীক্ষার সম্মাধীন হয়েছিল, তা ছিল ভাদের প্রদ-অপ্রথেদর বিষরে। এ প্রীক্ষা হয়েছিল এমন একটি বিষয় নিবাচনের উদ্দেশ্যে যে বৈষয়ে ভাদের পূবে'-শ্বগতি ছিল্না। অধ্চ তা ছিল আলোহ পাকের ইল্যের অভভূতি। আর আলাহ পাক বেহেতু ফেরেশতাদের এবং অনাসব মাখলাকের গতি প্রকৃতির ইলাম রাখেন, তাই তিনি যথন আদম (আ)-কে এবং তার মাধ্যমে অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বীয় কুদরত বলে হ্যরত আদম (আ) কে সঃ ভিটার সংকলপ করলেন, তখন আস্মান য্মীনে অবভানরত স্কল ছেরেশতাকে সমবেত করে ঘোষণা করলেন, আমি প্রথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে প্রথিবীতে বসবাস করবে এবং সেটিকে আবাদ করবে এবং সে প্রতিনিধি তোমাদের অশুভূক্তি নয়, এমন এক স্থিট। অতঃপর তিনি এ নতুন স্থিটর ব্যাপারে তাঁর ইল্মের খবর দিয়ে ফেরেণতাদের বলবেন, ভারা প্রথিবীতে অশান্তি স্বৃতি করবে, রক্তপাত করবে আর বহুবিধ অবাধ্যতা প্রকাশ করবে। তথন ফেরেশতারা সকলেই আর্থ করলেন—আপুনি কি সেখানে এমন কোন স্ভিট প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি স্থিতি ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরা তো আপনার হামদের তাসবীহ পাঠও আপনার প্রিতাবর্ণনায় নিরত র্রেছি। আমরা নাফ্রমানী করি না এবং এপ্রদার অপস্পনীয় কোন আচরুণ করি না। – তিনি ইংশাদ কর্মেন, অবশ্যে আমি অব্পত ব্রেছি এমন বিষয়, বা ভোমরা জানুনা। আমি ভোমাদের সম্বদ্ধে এবং ভোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। কিন্তু বিষয়টি ভিনি ভাদের কাছে প্রকাশ করলেন নাঃ সে সব কথা যা মানবজাতি দ্বারা প্রথিবীতে সংঘটিত হবে যেমন পাপাচার, অশান্তি রক্তপাত এবং যাবতীয় নিন্দনীয় কাজ—যা আল্লাহ পাক হ্ষরত মুহামাদ সালালাহে; व्यानाई एर ७ सा मालागरक लक्षा करत हेद्रमान करत्र हत-

ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يدختصمون ٥ ان يدوحي الى الا المدا ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يدختصمون ٥ ان يدوحي الى الا المدا انا لمذير ميدون ٥ اذ قال ريا لما لمائكة انى خالتى بشرا من طين ٥ فاذا سوية م

"উর্ধলোকে তাদের বাদান্বাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, আমার নিকট তো এ ওহী এদেছে যে, আমি একজন স্পন্ট সতককারী। সমগ্র করো, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে খলেছিলেন, আমি মান্য স্থিট করছি কাদা থেকে। যথন আমি তাকে স্থম করবো এবং তাতে আমার রহে সন্থার করবো, তথন তোমরা তার প্রতি সেজদাহ করবে।" এ আয়াতসম্বহে আল্লাহ পাক হয়রত আসম (আ)-কে স্থিটকালীন ঘটনাবলী, আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত, ফেরেশতাদের সাথে এবিষয়ে আলোচনা এবং সে আলোচনার পরিপ্রেক্তিত ফেরেশতাদের জবাব ইতাদি তার নবীকে অবহিত করেছেন।

আল্লাহ পাক যথন হয়রত আদম (আঃ)-কে স্ভিটর ইচ্ছা কর্লেন, তখন ফেরেশ্তাদের লক্ষা করে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শ্ক্না ঠন্ঠনে মাটি দারা মানব স্ভিট করবো। ভাকে সংমান, ম্যাদা দানের উদেবশো আমি আশন কুদরতী হাতে স্ভিট করবো। তথন থেকে ফেরেশ্তারা আল্লাহ পাকের এ নিদেশি-বোষণা সংরক্ষ করে রাখল এবং তাঁর বাণী মনে গে'থে নিয়ে প্রে' একাল্লভার সাথে তার আনুণ্তে। নিম্ম হল। কিন্তু কাল্লাহ্রে দংশ্যন ইবলীস ছিল বাতিক্য। সে তার মনের মাঝে স্থু অবাধ্যতা, অংহকার ও বিদ্রোহ এবং হিংসা-বিছেষ নিয়ে চুপ মেরে গৈল। ওদিকে আল্লাছ পাক ছাঁচে ঢালা শ্ক্না ঠন্ঠনে মাটি যা আহরিত হয়েছিল প্থিবীর উপরিভাগের আন্তরণ হতে—তা দিয়ে হ্যরত আদম (আ)-কে স্মিত করে ফেললেন। এবং তার সব মাখলকের উপর ম্যাদা-সম্মান ও মহত্ব দানের উদ্দেশ্যে তাকে আপন কুলরতী হাতে স্বাটি করলেন। ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, আরও বলা হয়েছে-তবে আলাই পাকই সম্ধিক অবগত যে, আলাহ পাক হয়রত আদ্ম (আ)-কে স্থিটর পুর তার দেহে গুহু প্রবিষ্ট করাবার আগে চল্লিশ বছর তাকে রেখে দিয়ে – তার হাল অবভার হাতি নজর রাখলেন; অবদেষে তা পোড়া মাটির মত শ্ক্না মাটি হল; অথচ কোন আগানের ছোঁর। তাতে লাগেনি। বর্ণনাকারী বলেল এ বিষয়ে আরও কথা বলা হয়েছে, -তবে আলাহ্ই সমধিক অবগত যে, রুহ আদমের মাথায় পোঁছলে সে হাঁচি দিল এবং বলল—আল্হামদ লেলাহ ! তথন ভার প্রতিপালক বল্লেন, এন্টা নিক্রেন্টা "তোমার প্রতিপালক তোমাকে রহম কর্না" আর আদ্ম (মা) প্রনংগ রূপ পরিগ্রহ করলে ফেরেশতারা ভাদের প্রতি জারক্তি আল্লাহার নির্দেশের বাস্তবায়নে এবং তাদের প্রতি আরোপিত আজা পালন ও আন্যতা প্রকাশে সিজদা করলো। কিন্তু আলাহার দ্ৰমন ইংলীস তাদের <u>মাঝে দাঁডিয়ে থাকলো এবং হিং</u>সা-বিষেধ ও আছেন্তরিতা-অহংকারের শিকার হয়ে সিজদা করল না। তখন আল্লাহ পাক তাকে বগলেন, হে ইবলীস যাকে আমি নিজ হাতে তৈরী করেছি, তাকে দিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? … … অবশাই আমি জাহাম্নাম পূর্ণ করব তোকে দিয়ে এবং এ আদ্মের সন্তানদের মাঝে যারা তোর অনুগামী হবে তাদেরকে দিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ পাক যথন ইবলীসকে জ্বাবদিহি তলব করা ও তিরুদ্কার করা শেষ করলেন, আর ইবলাসও অবাধ্যতায় অনমনীয়তা দেখাল, তথন আলাহ পাক তার উপর অভিদর্শাত করেন এবং তাকে জালাত থেকে বের করে দেন।

অতঃপর আলাহ পাক আদমের প্রতি দ্ভিট দিলেন এবং তাকে সব (কিছ্রে) নাম পরিচয় শিধিয়ে দিয়ে বললেন, হে আদম! এদেরকে এ (সবের) নামগৃলি বলে দাও। যখন সে তাদেরকে সে (সবের) দামগৃলি বলে দিল, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান মধীনের গায়েব বিষয় দম্হ সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা

লোপন কর। ফেরেশতারা বল্ল, সাবহামাল্লাহ, আপনি পবিত ! আপনি আমাদের যে ইলম দান করেছেন, তার অভিনিত্ত আমাদের কোনও ইল্ম নেই নিশ্চরই আপনি মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান। অথং — আপনি যে বিষয় আমাদের ইল্ম দান করেছেন আমাদের জ্ঞাব ছিল শাধা সে বিষয়ে; আর যে বিষয়ের ইল্ম আপনি আমাদের দেননি, সে বিষয়ে আপনিই সমধিক অবগত। উল্লেখ্য যে, হ্বরত আদম (আ) সেদিন যে বহুর যে নামে নামাক্রণ করেছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা সে নামেই থাকবে।

ইবনে জনুরায়জ (রহ) বলেন, আদ্য (আ)-এর স্থিতি সম্পকে আলাহ পাক ফেরেশতাদেরকে যা অবগত করিয়েছিলেন সে বিষয়েই ফেরেশতারা কথা বলেছিল, এবং সে বিষয়েই তারা বলেছিল, এবং সে বিয়য়েই তারা বলেছিল, এবং সে বারারে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবে প্রারাসেখানে অশান্তি স্থিতি ও রজপাত করবে প্র

تجمل कि दिन प्रतिक्षित, ফেরেশতারা যে مال المال المال

তোগরা অব্যত না হও। আর শ্রে তাদের দ্বোই ন্য, যাদের তোমরা এখন (বাহ্যতঃ) অন্যত দেখছ, এমন কারো কারে দ্বোই দ্বো লা দ্বে পড়বে। এ ক্যার দ্বো আল্লাহ পাক তার ইল্মের তুলনায় তাদের ইল্ম্-এর শ্বেশ্তা ব্রেথ্যে দিয়েছেন। কাল কোল আক্রী ভালাধিক বলেছেন, ফেবেশ্তাদের উজি— 'আপনি কি সেখানে এমন লাভি স্ভিট

ভাবের প্রতিপালকের শিকাতের প্রতি তাবের আপান্ত প্রত্যাথান্মলক ছিল। বরং তাবের প্রশন ছিল জানার উদ্দেশ্য। ক্ষেই সাথে তারা নিজেনের সম্পকে এ থবর দেরার প্রয়ান পেয়েছিল যে, তারা নিজেরাই স্বলি পবিত্তা ও প্রশংসা বর্ণনার নিয়েছিল। তাস্থীহ-তাহ্মীদে এ অভিনত পোহণকারীর মতে ফেরেশতাদের এর্প বলার কারণ আলোহ্র অধাধ্যতা করা হবে এ বিষয়িতি তারা নাকরতো। কারণ, ইতিপ্র নিজেরি আদেশ করা হয়েছিল এবং তারা অধাধ্য হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ফেরেশতাদের উজির উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্পর্কে ভাদের অজ্ঞানা বিবয়ে সঠিক অবগতি লাভ করা। তা হলো তারা থেন এ কথা বলেছিল যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত কর্ন। সত্তরঃ প্রমন্টি ছিল খবর ও অবগতি লাভের প্রার্থনা, প্রতিবাদ-মন্ত্রঃ প্রমন্ত্রাণ

ইমাম আৰু, জা'ফর ভাষারী (রহ) বলেন, ফেরেশভাদের উক্তি বর্ণনা করে নাধিল**কৃত আলাহ পাকের** আয়াত—

''আপনি কি সেবানে এনন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি স্থিটি ও রক্তপাত করবে ?'' এর উর্জেখিত ব্যাখ্যাসমূহের মাঝে স্বেভিম ব্যাখ্যা সেটি যাতে বলা হয়েছে যে, এ উক্তি ছিল ফ্রেশ্ডা দের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিপালকের সমীপে থবর ও অবগতি লাভের আবেদন। অথং হে আমাদের প্রতিপালক, আগনি আমাদের অবগত কর্ন ষে, আপনি কি এমন স্বভাবের প্রতিনিধি প্রথিবীতে প্রেরণ করবেন আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার প্রতিনিধি না করে? অথচ আপনার হামদের তাসবীহ আমরাই করছি, এবং আমরাই আপনার পরিত্রতা বর্ণনা করে থাকি। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে জ্ঞান দানের পর তাদের বক্তব্য আপতিক্র নয়। যদিও আমাহ পাকের কোন মাখলকে তাঁর অবাধ্য হবে'—বিষয়ক থবর প্রাপ্তির পর বিষয়িটি তাদের কাছে অভাক্ত মারাত্মক বোধ হয়েছিল। আর যারা দাবী করেছেন যে, মহান আলাহ পাক ফেরেলতাদের এ বিষয়ে প্রশন করার অনুমতি প্রদানের প্রেকিতে তারা এ প্রশন তুলেছিল—তাদের এ দাবীর সমর্থনে আল-কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনায় কোন দলীল নেই এবং বিনা আপত্তিতে মেনে নেরার মত কোন অকটাট যাকি-প্রমাণও নেই। এ সম্পর্কে গ্রহণ্যোগ্য কোন প্রমাণও নেই।

আর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিপাদকের দরবারে জানতে চাওয়ার স্থলে মানব জাতির প্রিবীতে অশান্তির স্থিতি রক্তপাত করার ব্যাপার্টি অসম্ভব কিছনের।

হযরত ইবনে 'আশ্বাস ও ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে স্বাদ্দী বণিতি ও কাতাদা সমথিতি ব্যাখ্যাবর্ণনা এর অন্কুলে রয়েছে। যার সারকথা ছিল এই যে, মহান আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকৈ এ মর্মে
থবর দিয়েছিলেন যে, তিনি প্থিবীর ব্রে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যার বংশধররা এ ধরনের
আচরণ করবে। তথন ফেরেশতারা বলেছিল, আপনি কি এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চান? যারা
অশাতি স্থিট বরবে? এখন কেউ প্রশন করতে পারেন যে, ব্যাপার যদি এমনই হয় যে, তাদেরকে
বিষয়টির পবর প্রেই দেয়া হয়েছিল, তাহলে প্রনরায় জানতে চাওয়ার যুক্তি কি ? উত্রে বলা
যেতে পারে যে, ম্লতঃ তাদের প্রশেরর উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টির নিতাত বাস্তবতা এবং তার বাস্তব
সংঘটনকালে তাদের হাল-অবস্থার অবগতি প্রাথনা করা আর সেই সাথে তাদেরকে প্থিবীতে প্রতিনিধি
রংগে প্রেরণের প্রার্থনা করা যাতে প্রতিনিধিরা অবাধ্য না হয়।

আর ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে দাগ্রাক যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন – যার জন্বমন্ করেছেন রবী' ইবনে আনাস, সে বর্ণনাও অসার বা অযোজিক নর। যার সারকথা ছিল, এই যে, ফেরেশতারা আদম (আ)-এর প্রেবিভী যুগে প্রথিবীর বাসিন্দা জিনদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই তারা প্রতিপালকের সমীপে নিবেদন করেছিল, "আপনি কি সেথানে জিনদের ন্যায় কোন স্থিতিকে প্রেবি কর্মেন — যারা তেমনই কর্মকাণ্ড ঘটাবে— হেমন ওরা ঘটিয়েছিল? এ প্রশন ছিল তাদের প্রতিপালক সমীপে জ্ঞানছ নের উদ্দেশ্যে। ঐ সব দ্ঘটনা সংঘটিত হওয়া সাব্যস্ত করনের ভংগীতে নয়। তেমন হলে অবশ্য ফেরেশতাদেরকে অদ্শ্য জগতের অজানা বিষয়ে খবর দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেত।

অন্রেপ ইবনে কায়দ এর অভিমতও দ্রান্ত ও ব্রটিস্ণান্য, যাতে তিনি বলেছেন যে, ফেরেশতাদের ঐ উক্তি ছিল বিশম্য প্রকাশের ভংগীতে। কারণ আল্লাহ্র কোন মাখল্ক তার অবাধ্য হবে—এটা ছিল তাদের কাছে বল্পনাতীত ও চরম বিস্ময়ের বাপোর।

ওবে ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে দাহ হাকের উদ্ধৃত ও রবী ইবনে আনাস সম্থিতি বর্ণনা - বার

একটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রধাস পেয়েছেন ইবনে যায়দ—তা আমি সম্পূর্ণ বজন করেছি। কারণ, তাদের বজবের সমর্থনে আমি এমন কোন ম্বিজ-প্রমাণ খ্জে পাইনি যা সব প্রথন, জাপতি ও সংশহ বিদ্রেতি করে শ্রোতাকে তা প্রমাণরিশে গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। আর বিগত যগে ও প্রেবতাদির বিষয় সম্পর্কে কোন খবরের বিশ্বভাগের ইলম তখনই সাব্যন্ত হতে পারে, যখন তা হঠকারিতা ও পক্ষণত বিম্তুত হয় এবং তা মিথা, ভ্রান্ত ও ভ্লে হত্য়া অসম্ভব প্রমাণিত হয়, অস্ত্রত ইবনে আনবাস (রা) হতে দাহ্হাকের উদ্ধৃত ও রবী ইবনে আনাসের সম্থিতি বর্ণনা কিংবা ইবনে যায়দ প্রদন্ত ব্যাখ্যা উল্লেখিত দোবম্ক্ত ও গ্রেণ্যক্ত নয়।

ন্ধে গৃহতি হবে, যা বাস্তব যুক্তি নিভার এবং যার অন্কৃলে পবিচ করেআনের আয়াতে থাকবে চলাই প্রমাণ। যদি কেউ প্রশন করে যে আপনার চড়ান্ড দিলান্ত ম্ভাবিক আয়াতের সর্বান্তর বান্তা হলো-যেসন আপনি উল্লেখ করেছেন-যে, আলাহ পাক ফেরেশতাদের এ মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, পা্থিবীর বাকে নিয়োগ পরিকলিপত তার খলীকার উরষজাতেরা সেখানে ফেরনা ফাসাদ করবে এবং দেখানে হানাহানিতে লিপ্ত হবে। এ খবরের প্রেক্তিত ফেরেশতারা বলেছিল 'আপনি কি দেখানে এমন স্ভিট নিয়োগ করবেন যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে ? এখন জিজাসা হল এই যে, এ ক্রাটির উল্লেখ আলাহ পাকের কিতাবে কোথায় আছে ? এ প্রক্তের জ্বাব হল এই যে, আলাহ পাকের প্রকাশ্য কালামে যে ইলিত রয়েছে, তাই যথেন্ট। যেমন কবিতায়

শতোমরা আমাকে মার্টির তলার দাফন কর না, আমাকে দাফন করা তোমাদের প্রতি হারাম: তবে তোমরা আমাকে ফেলে রাথবে ঐ প্রাণীটির জন্য, যাকে শিকারকালীন বলা হয় উদ্দে আমির।" ওহে হান্ডার! আঅগোপন করে থাক, বেরিয়ে পড় না ধরা পরে যাবে। এ পংক্তিতে الم عادري (আমাকে তার জন্য ফেলে রাথ, যাকে শিকার কালীন বলা হয়) বাকাংশ উহা রয়েছে, কারণ্, ধতটকু উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অপ্রকাশ্য অংশের বক্তব্য প্রকাশ প্রেছে।

আনুরপে আল্লাহ পাকের কালাম التجميل أوروا بن يفسد أوروا التجميل المرض خلية আয়াত বেছে (কননা التجميل المرض خلية আয়াত বেছে المجميل أوروا আয়াত বেছে المرض خلية আয়াত বেছে التجميل أوروا আয়াত বেছে আনি বংশধরদের অশান্তি স্থিত বিষয়ক উহা খবরের প্রতি ইরিত রয়েছে। তাই এ ইপিতকে যথেন্ট মনে করে অন্দেল্থা অংশকে অপ্রকাশ রাখা হয়েছে—বেঘন উল্লেখিত পংক্তিতে আনি বর্ণনা করেছি। পবিত্র কুরুআন ও আরবী কাব্য-সাহিত্যে এ ধরনের উহা রাখার অসংখা নজির রয়েছে। স্ত্রাং উল্লেখিত যুক্তি প্রমাণ ও বাক-বিধির আলোকে المرمل أوروا عنائل المراء الم

ইমাম আবা জা'ফর তাবাবী (রহ) বলেন, المراح بالمراح بالم

কোন কোন মনখিীর মতে 'তাসধীহ'-ই ফেরেশতাদের সালাত। সাঈদ ইবনে জত্বায়র (রা) বলেন, (একদিন)নবী সলালাহ্ আলাইহি ওয়া সালাম সালাত আদায় করছিলেন (এবং একটি লোক পাশে বসঃ ছিল।) তখন একজন মুসলমান ব্যক্তি (সেই উপাবটে) এক মুনাফিক ব্যক্তির পাশ দিয়ে প্র অতিক্রম কালে তাকে বললেন, নবী সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালাম সালাত আদার করছেন, আর তুমি বসে রয়েছ ? লোকটি জবাব দিল, কোন কাজ থাকে তো আপন কাজে যাও ৷ মুসলমান ব্যক্তি বললেন, আমামি নিশ্চিত আশা রাখি যে, অবিলম্বে তোমার এখান থেকে এমন কেউ যাবেন, যিনি তোমার আচরণের মধাযোগ্য প্রতিবাদ করতে পার্তেন। একটু পরেই হ্যরত 'উমার ইবনলে খাতাব (রা) দে পথে ষাচ্ছিলেন। তিনি লোকটিকে বললেন, ও মিয়া। নবী সাল্লাল্লাহ, আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছেন, আর তুমি বঙ্গে রয়েছ! এবারও লোকটি প্রবের ন্যায় জ্বাব দিল। হ্যরত উমার (রা) লোকটির উপরে ঝালিয়ে পড়ে তাকে মার লাগালেন। অতঃপর এগিয়ে গিয়ে মসজিদৈ প্রবেশ করে নবী সাল লাহ্য আলাইহি ওয়া সালামের সাথে সালাত আদায় কর্লেন। নবী ছালালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত সমাপু করকে হ্যরত 'উমার (রা) তাঁর বিদমতে 'আরজ করলেন, হে আলাহার নবী! এই যাত্র আমি অন্তের পাশ কেটে যাজিলাম তখন 'আপনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি ভাকে বললাম, নর্থা সাল্লালাহ্য আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাভ আনায় করছেন, আর ভূমি দিবাি বসে রয়েছ? লোকটি আহাকে বলন, তোমার কোন কাম-কাজ থাকে তো আপন কাজে বাও! নবী সালালাহ্য আলাইহি ৩য়া সালাম বললেন, তা হলে তুমি তার গদনি উড়িয়ে দিলে না কেন? তখন উমার (রা) চুক্তে সে দিকে ফেডে উদাত হলে তিনি বললেন, উমার। ফিরে এন। কেননা, তোমার চোধ হল প্রভাব-প্রতিপতি; আর ভোষার সন্তবিউ ও শাভ অবস্থা হল যথার্থ কয়সালা। (অর্থাং কোধের অবস্থার ন্যার ক্ষসলা করা দ্বেক্র)। সাত আসমানে আগ্রাহ পাকের (অগণিত) ফেরেশ্তা রয়েছে যারা তাঁর সালাত আদায় করে থাকে, অন্কের সালাতে ভার কোন প্রয়োজন নেই। তথন উমার (রা) জিজাসা করলেন হে আলাং, র নবী! ভাদের সালাত কি (রুপে) ? তিনি ভখনই কোন জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে জিব্রীল (আ) উপস্থিত হয়ে বললেন, উমার আপনাকে আসমান বাসীদের সালাত সম্পর্কে জিজাসা করেছিলেন ? তিনি বললেন, হাঁ। জীহরীল (আ) বললেন, ভিনারকে সালাম জানিয়ে এ খবর দিবেন যে, দুনিয়ার (প্রথম) আসমানের অধিবাদী ফেরেণভারা কিয়ামত প্রথপ্ত সিজদারত অবস্থায় থাকবে এবং বলভে থাকবে ঃ والملكوت (পবিত্ত সে আল্লাহ পাক যিনি ইংলোক ও পরলোকের একছের মালিক) ৷ দিতীয় তাসমান বাসীরা কিয়ামত প্য'ন্ত রুকু অবস্থার থাকবে তাদের তাসবীহ হল, سبهان ذي العزة والجبيروت (পবিত সে আল্লাহ ফিনি মহীয়ান এবং পরাত্ম-

শীল)। আর তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারা কিয়ামত পর্যান্ত দেশভায়মান অবস্থায় থাকবে এবং বলতে থাকবে المحي الدني الأحموت (পবির সেই আলাহ যিনি চিরঙ্গীর যার মৃত্যু নেই)।

ইমাম আ'ব্ জাফার তাবারী (রহ) বলেন, আব্ যার (রা) থেকে বণিত আছে বে, রস্ল্রোহ সালালাহ্বি আলাইহি ওয়া সালাম আব্ যার (রা)-কৈ তার অস্ত্ অবস্থার দেখতে তাণরীফ আনলেন, কিংবা নবী সালালাহ্বি আলাইহি ওয়া সালামের অসক্ত অবস্থার আব্ যার (রা) দেখতে গেলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রস্লালাহ! আমার পিতা আপনার জন্য ক্রবান! উংসগাঁত! আলাহ পাকের নিকটে স্বাধিক পছন্দনীয় কথা কোনটি? তিনি ইর্ণাদ করলেন, আলাহ পাক তার ফেরেশতাদের জন্য যে কালাম পছন্দ করেন ১৯৯৯-২১ ১৯৯৯ (পবির আমার প্রতিপালক আর তার হাম্দ্)।

আলোচ্য বিষয়ে আরো অনেক বক্তব্য পেশ করা থেতে পারে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর কৃষি হতে পারে মনে করে আর অধিক বর্ণনা করতে চাই না। শুখেই নম্না স্বরূপ যংসামান্য বর্ণনা করেছি।

আর্বদের কাছে আল্লাহ্র তাসবীহ্-এর প্রকৃত অথ হল আল্লাহ পাকের জনা সমীচীন নর, এমন গুলাগানের সম্বন্ধ তাঁর সাথে ছাপন হতে তাঁকে পবিত ও নিংকল্য ঘোষণা করা এবং ঐ সবের সাথে তাঁর সংপ্রহীনতা প্রকাশ করা। যেমন, ছালাবা গোরের কবি আশা বলেছেন,

(আমি তার গবেরি কথা শানে বলছি, গর্বকারী 'আলকায়ার গর্ব হতে আল্লাহ্র পবিত্তা)।
(অথিং আল্লাহ-ই পবিত নিক্লাই, 'আল-কামার মত লোকের গর্ব করার কি অধিকার আছে?)
এ সংক্তির প্রস্তুত রূপ হল, ই-ই-ছি কুই তি ক্রা তিছিল অথিং 'আলকামা যে গর্ব করেছে, তা অধ্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে কবি আল্লাহ্র জন্য পবিত্তা বর্ণনা করেছেন। এ আল্লাহ্র তাসবীহ
ও তাকনীস—পরিত্তা-নিক্লল্যেতা প্রকাশ-এর ব্যাখ্যার বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

কারো কারো মতে المبلى ليك অমরা আপনার উপ্দেশ্যে সালাত আদার করি। হ্যরত ইবনে 'আন্যাস (রা), হ্যরত ইবনে মাস'উদ (রা) ও নবী করীন সাল্লালাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য করেকলন সাহাবী ونحن نسبح بحمدنك والقلس لك এই ব্যাখ্যায় বলৈছেন, المبلى الله (আমরা আপনার উদ্দেশ্যে সালাত আদার করি)।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞাণ বলেছেন, তাসংগীহ এখানে প্রচলিত তাসংগীহ অথেছি। কাতাদা (রহ) থেকেও خامرة نسمت بمحمدات তাসবিহ অথে ব্যবহৃত হয়েছে।

والدس الك (আর আমরা আপনার পবিরতা বর্ণনা করি)। ইমাম আবং জাফর তাবারী (রহ) ধলেন, والمرابع হল পবিরতা ও মাহাত্ম বর্ণনা করা। এ অথেই আরবদের مورح قدوس করণ আরহাত্ম বর্ণনা করা। এ অথেই আরবদের مورح আরহাত্ম জবা লার الرض المقدد ما الأرض المقدد ما الأرض المقدد ورابع المرابع المرابع المرابع المرابع ورابع المرابع المرابع المرابع ورابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمر

আপনার পবিত্তা বোষণা করছি; المرابية — আর কাফিরদের আরোপিত গ্নাগ্রে ও বাবতীয় প্রেকলতা হতে পবিত্র হওয়ার গ্নাবলী আপনার সাথে সম্প্ত করছি।

কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের ইবাদত হলো তাদের প্রতিপালকের পবিগ্রতা বর্ণনা করা। হ্যরত কাতাদা (রহ) থেকে বণিত دقيديس আয়াতাংশ সম্প্রেণ তিনি বলেছেন ونتسديس হল সালাত।

কোন কোন তত্ত্তানী বলেছেন, نقدس الله অথ আপনার মাহাত্ম ও আপনার মহাদা বর্ণনা করছি। হয়রত আব্ সালিহ থেকে এটি তাইনি করেছি। হয়রত আব্ সালিহ থেকে বাহিন তাইনি বলেছেন, এর অর্থ হল আয়রা আপনার মাহাত্ম প্রকাশ করি এবং আপনার মহাদা বর্ণনা করি।

় হযরত মাজাহিদ (রহ) থেকে বণিতি طائع আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন এর অর্থা, আমরা অ পনার মাহাত্ম প্রকাশ করি এবং আপনার শ্রেষ্ঠির বর্ণনা করি।

হ্যরত ইবনে ইছ্ছাক থেকে বণিত والمتن أحبي بحمداك والتدس ليك আমরা আপনার নাফ্রগানী করি না. এবং এমন কোন কাজ করি না, যা আপনি অপছণদ করেন। হ্যরত দাহ্হাক (রহ) থেকে বণিত كتابس ليك হলো পবিগ্রতা বণিনা করা।

যারা تعدر অর্থ সালাত ও মর্থানা বর্ণনা হওয়ার অভিমত পেশ করেছেন, তাদের বিণিত অর্থ আমার ব্যাণত অর্থের সমপ্র্যায়ের। কারণ, বিশ্বপালকের উল্দেশ্যে ফেরেশতাগণের ছালাত। তার মর্য্যানা প্রকাশ এবং তার প্রতি কাফিরদের আরোগিত গ্রাণাগ্রণ হতে পবিত্রতা বর্ণনায়ই শামিল তার মর্য্যানা প্রকাশ এবং তার প্রতিক দ্ব ভাবে ব্যবহার করে থাকে। হেমন এই করে তাও শাল হত। কারণ, আরবরা এ শক্ষিতিকে দ্ব ভাবে ব্যবহার করে থাকে। হেমন নাক্র এই করের ব্যবহার পরিদ্ধেত হয়। যেমন আল্লাহ পাকের ইরশান তাও অভিনা পবিত কুরআলেও দ্ব রক্ষের ব্যবহার পরিদ্ধেত হয়। যেমন আল্লাহ পাকের ইরশান তার করে আ আ তার বিলাক তার আল্লাহ পাকের ইরশান তার তার আল্লাহ পাকের ইরশান তার আল্লাহ পাকের ইরশান তার বিলাল তাও আল্লাহ তার আল্লাহ পাকের ইরশান তার আল্লাহ পাক্র আল্লাহ আল্লাহ পাক্র আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ পাক্র আল্লাহ আ

ইমাম আব্ লাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতের বাাখ্যাও তার উন্দর্শিউ বিষয়ে তাফ্সীর বিশারদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেই কেউ বলেছেন, 'আমি জানি যা তোমরা জান না' দারা উদ্দেশ্য হল ইবলীপের মনে ল্কারিত অবাধাতা (-র সংকল্প) এবং সম্প্র অহংকার, যা মহান আল্লাহ পাক অবগত ছিলেন, কিন্তু তার ফেরেশতাগণের কাছে তা গোপন ছিল।

হযরত ইবনে আন্বাস (রা) থেকে বণিত مام مالا تعلون । অর্থ আমি ইবলীসের অন্তরে এমন বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি, যা তোমরা অবগত হতে পারনি—অর্থণ তার অহংকার ও আজ-প্রতারনা।

হধরত ইবনে আম্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও আন্য কয়েকজন সাহাবী থেকে মরেরার সংরে বণিত نام الله اعلم الأنتسادون আপুণিং ইবলীসের (মনের) অবস্থা।

হযরত মুম্মাহিদ (রহ) থেকে বলি'ত জ্বারও দুটি সংত্রে একই অ্থ' বলি'ত হয়েছে।

হবরত মাজাহিদ (রহ) থেকে বণিত ائی اعلی الا الملمون া-এর অর্থ আদম (আ)-কে সিম্পন। না করার ব্যাপারে ইংলীসের অন্তরে লাকানে। অহংকার ভিনি জানতেন।

হধরত মুজাহিদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কালাম نی اعلم مالا تعلمون সম্পকে বলেছেন, স্মাল্লাহ পাক 'ইবলীসের অবাধ্যতা (-র সংকল্প) অবগত হলেন।'

হযরত মুদ্ধাহিদ (রা) থেকে বণিত الله المراح المراح

হবরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বণিত الى اعلم دالا قسله الان اعلم دالا قسله الهام دالا قسله الهام دالا قسله الهام हবলীসের ব্যাপারে অবাধ্যতা অবগত ছিলেন এবং দে লক্ষ্যে তাকে স্থিতি করেছেন। হবরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বণিত যে, الا قسله دالا قسله الهام والان اعلم دالا قسله الهام والان اعلم دالا قسله الهام والان والان

অপরাপর মহিলাস্সিরীন বলেছেন, ়েন্টা া বিশ্ব ক্রি প্রতিনিধির (বংশ্ধরদের) মধা হতে আনুগভাপ্রিয় ও আল্লাহর বন্ধর্পপ্রাপ্ত লোক তৈরী হবে।

হধরত কাতাদা (রহ) থেকে বণিত المراجعة المراجعة

তাদের দিলেন, তথন তারা তাদের প্রতিপালক সমীপে নিবেদন করল, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি কি প্রিবীতে আমাদের ব্যতীত অন্য কোন জাতি থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, ধার বংশধরদের মাঝে আপনার অবাধ্যতাও জন্ম নিবে, কিংবা আমাদের মধ্য হতে কাউকে প্রেরণ করবেন, ধার আপনার তা আপনাকে তা খীম করি, এবং আপনার ইবাদত করি, আপনার হাকুম মেনে চলি, এবং আপনার নাফরমানী করি না। ফেরেশতারা তো শয়তানের অভরে লকায়িত তার প্রতিপালকের প্রতি আঅভরিতার কথা জানতে পারেনি। তাই তাদের প্রতিপালক তাদের বলবেন, ভামরা বা কিছ্ বলছ, তার ব্যতিক্রম তোমাদেরই কারো কারো মাঝে আমি অবগত রয়েছি। আর তা হল ইবলীসের মনে লকোনো অহংকার, যা ছিল ফেরেশতাদের জন্য গোপন বিষয়। সত্তরাং তাদের এ উজি এবং তাতে ব্যাপক ও সম্ঘট্টগত ভাবে নিজেদের গ্লাবলী উল্লেখ করায় তাদের ভংগনা করা হয়েছিল।

رات المرادم الاسماء كلها ثمر مرضهم على الدلائمكة فتال الميشوني ساسماء اور به وهور المراء الم

(৩১) এবং তিনি আগমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন; তারপর সেগুলো কেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বল্পেন এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও—যদি ভোমরা সভাবাদী হও।

ইমান আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, হ্যরত ইবনে আংবাস (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ মালাকুল মওত (আযরাঈল আলাইহিস্-সালায়)-কে পাঠালেন, তিনি প্থিবীর নাটি সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন যা প্থিবীর উবর ও উষর অংশে উপরিভাগে ছিল। তা দিয়ে আদমকে স্থিট করা হল। আর এখান থেকেই আদম নামে অভিহিত করা হল এ কারণেই যে, তাকে নাটির 'আদীয়' (১৮০১) (উপরের আত্তরণ) দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

হয়রত আলী (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আদম (আ)-কে স্থাণ্ট করা হয়েছিল 'আদীম'
-(মাটির-উপরিভাবের আন্তর্ন) হতে। তাতে উত্তয় ও কদ্যাণকর এবং নিকৃষ্ট ও অকল্যাণকর অংশ ছিল। এ জনাই তুমি ভার সন্তানদের মাঝে এ সবই দেখতে পাও।—কেউ প্রায়ান কল্যাণকর।
কেউ অকল্যাণকর নিকৃষ্ট।

সা'ঈদ ইবনে জাবায়র থেকে বণিতি তিনি বলেন, আদম (আ)-কে প্রথিবীর 'আদীম' (উপরি-আন্তরণ) দিয়ে স্ভিট করা হয়েছিল। এ কারণেই তার নাম আদম রাখা হয়েছে।

সা'দিদ ইবনে জাবায়র (রহ) থেকে বণিতি। তিনি বলেন, আদমকে 'আদীম' নাম দেওয়া হয়েছে এ কারণে যে, তাকে প্রথিবীর 'আদীম'(উপরি-আন্তরন) দিয়ে স্ভিট করা হয়েছে।

ম্বেরা (রহ) হষরত ইবনে 'অব্বাস (রা), হষরত ইবনে মাস্টদ (রা) ও অন্য করেকজন সাহাবীর স্বে (উল্লেখ করেছেন, এ মর্মে যে, মালাকুল মওতকে প্রথিবী থেকে আদম তৈরীর মাটি নিম্নে আসার জন্য পাঠানো হলে তিনি প্রিবীর উপরিভাগ থেকে মিল্লিত করে মাটি নিলেন। তিনি এক ছান থেকে নিলেন না, বরং লাল, সাদা, কাল—সব বণে র ধালা নিলেন। এ কারণেই আদম সন্তানরা বিভিন্ন বংগরি জাম নেয়, আর যেহেতু প্রথিবীর 'আদীম' (আগ্রেরণ) দিয়ে তাকে স্থিতি করা হয়েছিল, সে কারণে তার নাম 'আদম' রাখা হয়েছে।

আদম শংশের অথ বর্ণনার আমি যাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছি, তাদের সে সব উক্তির সভাতা প্রমাণ করে, এমন একথানি হাদীস হধরত রুস্লা্লাহ সাল্লালাহ্ আলাইছৈ ওয়া সালাম থেকে ব্যাণিত হয়েছে।

হমরত আবা মাসা আশ'আরী (রা) থেকে বণি'ত। তিনি বলেন, রস্কুর্প্থ সালালাহা আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেছেন, আলাহ পাক আদম (আ) কে এক মাণিট (মাটি) দিয়ে স্থিটি করেছেন হা তিনি সমগ্র প্রথিবী থেকে তুলে নিয়েছিলেন। ফলে আদম সন্তানেরাও প্রথিবীর অন্পাত লাভ করেছে। তাদের মাথে কেউ লাল, কেউ কালএবং কেউবা গোরা বর্ণের; আবার কেউবা মাথা-মাথি-শামল। আবার কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ ইতর এবং কেউভর।

স্তরাং আদমকে আদম নামকরণে যারা এর প ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তাকে প্রিবরি 'আদীম' থেকে তৈরী করা হয়েছে—তাদের অভিমত অন্সারে শব্দটি ুএ। ক্রিয়ার ওয়নে হবে। ক্রিয়াকে বিশেষ্যর্পে ব্যবহার করে প্রথম মানবের নাম 'আদম' রাখা হয়েছে। যেমন এ৯৯৯ ও ৯৯৯৯। ক্রিয়া দ্বারা নাম রাখা হয়েছে। এবং এজনাই শেষ অক্ষরটি 'ষের' বিশিণ্ট হয়নি।

এ বিশ্লেষণের আলোকে শৃক্তির প্ণাংগ রপে হবে الملك الارض — আথাং ফেরেশতা প্থিবীর الملك الارض — শৃথিবীর অ্মির উপরস্থ বাহা আবরণ। চামড়া ও খোলস্থাকে যে কোন প্রাণী বা বস্তুর উপরের আর্রন্তিকৈ যেমন الملك বলা হয়, ভ্মির আবরণ বা উপরের আন্তর্গকৈ যেমন الملك المراب বলা হয়। এ কার্ন্তিকে যেমন الملك বলা হয়। বলা হয়। এ কার্ন্তিক তারকারীর ঝোলকে المراب বলা হয়। কেননা, তা এ বস্তুর উপরের চামড়ার নায়ে। ম্লকথা হল—কিয়া শ্ক্তিকে অবশেষে বিশেষ্য রাপে ব্যক্তি বিশেষ্য নামে ব্যক্তির করা হয়েছে।

## 

ইমাম আবে জাফর ভাবারী (রহ) বলেন, আদম (আ)-কে যে নামগ্রেলা শেখানো হয়েছিল, এবং অভঃপর ভা ফেরেশভাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে মুফাস্সিরগ্র ভিল্ল মত প্রকাশ করেছেন।

ইবনে আৰ্বাস (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেছেন, আলাহ পাক আগম (আ)-কৈ স্ব নাম শিথিয়ে দিলেন। সেগন্লি হল সাধারণ মান্ধের মাঝে পরিচিত ও প্রচলিত এ সব নাম। যেমন, মান্ধ, প্শা প্রিথিবী, স্থলভাগ ও সম্মেডাগ, পাহাড়, গাধা, গরু ইড়াদি ইড়াধি।

হ্যরত মুজাহিদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কলোম اوعلل الأسماء کانا الاسماء کانا সম্পর্কে বণিতি। তিনি বলেন, তাকে সব কিছুর নাম শিবিয়েছিলেন। হ্যরত ম্লাহিদ (রহ) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আলাহ তাআলা আদম (আ)-কে কাক, ক্রতের এবং প্রতিটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে যাবায়ের (রহ) থেকে বণিতি। আদম (আ)-কে সব কিছা এমন কি উট-গর্-ব্যুব্দি নাম প্রযন্ত শিধিয়ে দিলেন।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি, হ্যরত আদম (আ)-কে সব কিছ; এমন কি বাসন-পেয়ালা ইত্যাদির নামও শিখিরে দিলেন।

হখরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি, তিনি বলেছেন, হযরত আদম (আ)-কৈ সব কিছ্র নাম শেথালেন, এনন কি বাসন-পেয়ালা ইত্যাদি ছোট বড় সব কিছুর নামও।

হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি। আল্লাহ পাকের কালাম । এই ক্রান্তা বিশ্বর বাবি বিশ্বর বাবি প্রাণ্ডা প্রসংগে তিনি বলেন, তাকে সব কিছার নাম শিধিয়ে দিলেন—যত ক্ষান্তাতিক্ষার বিষয়ের নামও শিধিয়ে দিলেন।

হয়রত কাতাদা (রহ) থেকে বণিত তুর্ন নান তুনি নান । নান বিদ্যাল আলাহ পাক আদম কাল্য কাল্য কাল্য কাল্য প্রাক্ত প্রকার কাল্য পাকের সর্ব প্রকার কাল্য বলা দলেন। প্রত্যেক স্থিতির শ্রেণী নিদেশি করে দিলেন।

হয়রত কাতাদা (রহ) থেকে বণিতি ধিটি নিন্ধের বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বাধ্যায় বলেন, হয়রত আদম (আ)-কে আলাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের নাম শিখিরে দিলেন। যেমন, এটি পর্বত, এটি সাগর, এটি অম্ক. এটি তম্ক—এভাবে প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর নাম, অতঃপর সে বিষয় ও বস্তুর্লি ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করে বললেন, ০ তালাল বিষয় ও বিষয় ও বস্তুর্লি ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করে বললেন, ০ তালাল (তোমানের দাবীতে) সভবোদী হও।" হয়রত খাসানে এ সবের নামগ্রিল বলে দাও—বদি তোমরা (তোমানের দাবীতে) সভবোদী হও।" হয়রত হাসান (রহ) ও কাতাদা (রহ) থেকে বণিতি, তালা বলেন, আলাহ পাক হয়রত আদম (আ) কে সব কিছার নাম শিবিষে দিলেন—এই ঘোড়া, এই খেলের, উট, জিন, বন্য প্রশ্ন ইত্যাদি। তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার নাম ধরে উল্লেখ করতে লগেলেন।

্র্যরত রবী (রহ) থেকে রণিতে, তিনি বলেন, ''প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর নাম। কেট কেউ বলেছেন অর্থাৎ সকল কেরেশতার নাম শিথিয়ে দিলেন। রবী থেকে বিষয়ে বিলেন। রবী থেকে ত্রান্তার বাহায়ের অন্ত্রপে একটি বর্ণনা রয়েছে।

আন্যান্য মা্কাস্পিরগণের মতে, তাঁকে তাঁর সকল বংশধরদের নাম শিথিয়েভিলেন। হধরত ইবনে যারেদ (রহ) তেকে বণিত, তিনি বলেন, الأسمال المرابية আরাতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, তার বংশধরদের সকলের নাম।

বিন্দু আয়াতে যারা হবরত আদম (আ)-এর সঞ্চল বংশধর ও সকল ফেরেশতার নাম হওরার অভিমত পোষণ করেছেন, তাদের অভিমতই উপরে বণিত অভিমতসমূহের মধ্যে অধিকতর সংগত, আল-কুরআনের প্রকাশ্য বর্ণনার আলোকে অধিকতর বিশাস্থ্য ব্যাখ্যা। কারণ আয়াতের পরবর্তী অংশে আলাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ১৯৯৯ এ১ । ১৯৯১ এর হারা আদম (আ)-কে শেখানো

নামগালির প্রকৃত সন্থা উদ্দেশ্য। কেননা আরববাসীরা 'হা-মীম' অক্ষর দিয়ে সচয়াচর মানব জাতি ও ফেরেশতাদের উপ-নামকরণ করে থাকে। আর মান্য ও ফেরেশতা বাতীত অন্যান্য পদ্ধী পাধী এবং স্বর্ণবিধ স্থিতিকে ব্যাবার জন্য তারা 'হা-আলিফ' (১০-সেগালি, সেগালির) কিংবা 'হা-ন্ন' ১৯-সেগালি সে সবের) অক্ষর ব্যবহার করে থাকে। তথন তারা বলে ১৪০০ না ১৯০০ আনুরপে ভাবে সব ধরনের স্থিতি পশ্ম পাখী ও অন্যান্য জাতিকুল এবং মানব ও ফেরেশতাদের এক সাথে ব্যুক্তে হলে তথনও 'হা-ন্ন' (১৯) বা 'হা-আলিফ' (১৯) অক্ষর ব্যবহার করে। তবে এ কেরে অনেক সময় 'হা-মীম' (৯০) অক্ষরের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। ধ্যেন মহান আলোহ্যের কালাম—

''আলোহ পাক প্রতিটি বিচরণণীল প্রাণীকে (এক প্রকার) পানি হারা স্থিট করেছেন, তাদের মাঝে কেউ পেটে ভর দিয়ে চলে, কেউ দ্ব পায়ে চলে আর কেউ চার পায়ে চলে'' (স্রা ন্র. আয়াত সংখ্যা ৪৫)। এখানে 'হা-মীম' (তথা ৯৯) হারা সর্ব প্রকার স্থিটর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মান্য এবং অন্যান্য স্থিটিও রয়েছে।

এ বাবহার পদ্ধতি আরবী ভাষায় বাকরণগত দিক থেকে বৈধ হলেও বিভিন্ন দাতি গোণ্ডীর সন্মিলন কলে তেলের নাম ও বিশেষের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার কালে 'হা আলিফ' (১) অঘবা হা ন্ন.
(১০) ব্যবহার করাই আরবী ভাষায় ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। এ কারণেই ভামি এই সিহাতে উপনীত হয়েছি যে, আদম (আ) কৈ যে সব নাম শিখানো হয়েছিল সেগ্লি আদম সন্তানদের নাম এবং কেরেশ-তানের নাম হওয়াই এ আয়াতের ব্যাখায় অধিকতর সংগত ও বিশ্বছা। যদিও এ প্রসঙ্গে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমতের পক্ষে আলাহ্র কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। যেমন আলাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, হয়ন এবং কেন্দ্র কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। যেমন আলাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, হয়ন এবং হয়রত উবাই (রা)-এর সহীছায় রয়েছে কেউ পেটের উপর ভর নিরে চলে) তদ্পরি এমন কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হয়রত ইবনে মাস'উন (রা)-র সংকলিত সহীছায় এ আয়াতে তালুপরি এমন কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হয়রত ইবনে মাস'উন (রা)-র সংকলিত সহীছায় এ আয়াতে তালুপরি এমন হয়েছ তবাই (রা)-র কিরাআতের অন্সরণে আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রতিটি ক্লেভিক্ষ্মের বরুর নাম শেখার কথা বলেছেন। কারণ আমাদের অবগতি মর্মেছ হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) হয়রত উবাই (রা)-র কিরাআত অনুসরণে তিলাওয়াত করতেন। হয়রত উবাই (রা) থেকে উব্ত কিরাআভকে ভিত্তি সাবান্ত করলে ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা প্রতাধ্যান করা যায় না। বয়ং তা-ও আরবী ভাষার ব্যাপক ও বহলে প্রচলিত ব্যবহার হিসাবে স্বীকৃত—যে কথা আমি ইতিপ্রের্থ বর্ণনা করেছি।

وي مرود مر مر مرا مرر مرا الملائدكة على الملائدكة

ইমাম আব**ু জা**ফর তাবাহী (রহ) বলেন, আমাদের কিরাআতের আলোকে এ আয়াতের অধিকতর বিশ**্ব**জ ব্যাখ্যা ইতিপ্রে<sup>ব</sup> আমি উল্লেখ করেছিঃ সেখানে আমি একধাও বলেছি বে, ক্রিন্দ্র নাম দ্বারা সব ধরনের স্থিকে শামিল করার তুলনার শ্বার মানব জাতি ও কেরেশতাদের নির্দেশ করা উত্তম, ধবিও সব ধরনের স্থিতি ও জাতি গোণ্ঠীকে শামিল করা বৈধা আমার এ সিন্ধান্তের সপকে ব্তিগ্লোও আমি একই সাথে উল্লেখ করেছি। مرخوم আয়াতাংশে মহান আলাহ্র উদ্দেশ্য—'অতঃপর তিনি সব নামধারীদের ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। الأسماء الإسماء আয়াতাংশে তাফসীরবিদগণের যেমন বিভিন্ন মত ছিল, কিন্দুন এর ব্যাখ্যায়ন্ত তাদের তেমনি বিভিন্ন মত রয়েছে। এ বিষয় আমার জানা মনীবীদের স্ব অভিনতই এখানে উল্লেখ করিছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি। তিমি বলেন মেরিটের সিন্ধ নাত্র পর এতঃপর এ নামগালো অর্থাণ বাবতীয় স্থিটির বিভিন্ন গোত গোণ্ঠী ও সম্পর বিষয় বন্ধুর যে নামগালো আদমকে শিখিয়েছিলেন—সে সম্পর ফেরেশভালের সামনে প্রকাশ করলেন।

হয়রত ইবনে আফ্রাস (রা), ইবনে মাস্ট্রদ (রা) ও নবী সলালাহা, আলাইছি ওয়া সালামের আরও ক্ষেক্তন সাহাবী বলেন যে, ক্রিক্তি ক্রিক্র অর্থ হল অতঃপর তিনি স্থিতি জগতকে কেরেশতাদের সালনে প্রকাশ করলেন।

ইবনে যায়দ (ছহ) থেকে বাদ'ত, তিনি আদম (আ)-এর বংশধরদের স্কলের নাম, যাদেরকে আজাহ পাক তার পৃষ্ঠদেশ থেকে এহণ করেছিলেন—"অতঃপর তিনি তাদেরকৈ কেরেশ্তাদের সামনে প্রদাশ করলেন।"

কাভাদা (রহ) থেকে থণিতি, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, ভাজে প্লতিটি জিনিসের নাম শিথিয়ে দিয়ে দেনামগ্লোকে যেরেশভাগের সামনে প্রকাশ করলেন।

মাজগহিদ (রহ) থেকে বণিতি, তিনি নুট্টা নুটা এর আগ্রায়ে বলেন—বাদের নামকরণ করা হয়েছে তাদেরকে ফেরেশভাদের সামনে প্রকাশ করলেন। মাজাহিদ থেকে অন্য সাতে বণিতি, তিনি নুটা ক্রিনি ক্রিনি নুটা ক্র

হাসান ও কাভাগা (রহ) থেকে এণিভি। ভারা উভারে বলেন, ভাঁকে প্রতিটি জিনিসের নাম নিখিয়ে দিনেন—এই ঘোড়া, এই খাঁজর ইভাগি ইয়াগি। ভার নামনে এক একটি করে জাভি নিয়ে আনা হল, আর তিনি প্রতিটিকে-ভার নিনিক্টি নামে উল্লেখ করতে লাগনেন। ১৯৯ কর্মা এটি বিশ্ব তিনি প্রতিটিকে-ভার নিনিক্টি নামে উল্লেখ করতে লাগনেন। ১৯৯ ক্রিটি ক্রিটিকে-ভার নিনিক্টি নামে উল্লেখ করতে লাগনেন। ১৯৯ ক্রিটিক ভার বিশ্ব করে সাধ্যাকে বলে গাও।

हेशास আবং জাকর তাবারী (রহ) বলেন, اخبروني শতর অর্থ خابونی া-জানাকে খবর বাত।

হয়রত ইবনে আগবাস (রা) থেকে বলিভি। তিনি বলেন ... এর্ডাটা অর্থ আন্নাজে এ সংগ্রন নামগ্রনির খবর দাও। এ অর্থেই যুব্জান গোডের কবি নাবিলা বলেন ঃ

এ চরবে الماء عولاء । শবেদর অর্থ المدره واعلمه । তাকে খবর দিশ ও অবহিত করল। باسماء عولاء । তাকে খবর দিশ ও অবহিত করল। باسماء عولاء । তাকে খবর দিশ ও অবহিত করল। قدره واعلمه الماء على الماء الماء

আল্লাহ পাকের কালাম এই এ একি আয়াভাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ এ সম্পেয়ের নাম বা আমি আদমকে বাত্লে দিয়েছি।

মাজাহিদ (রহ) থেকে বণিত, তিনি আল্লাহ পাকের কালাম দানা তা কুট্র কালাম কাল্মকে বাত্লে দিয়েছি। আলাহ পাকের বাণী ن كنام مادة কুট্র কালাহ পাকের বাণী ن كنام مادة কুট্র কালাহ পাকের বাণী তালাম কুট্র কালামরা সভ্যবাদী হও। ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ভাফরীর কারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

হ্যরত ইবনে আন্বাস (রা) থেকে বণিতি, তিনি ان كنيتم صادتين اسام া-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমরা জানতে কি উদেনশ্যে আমি প্রিণীতে থলীফা নিম্নোগ করছি।

হয়বত মলো ইবনে হার্ন (রং) থেকে হয়বত ইবনে আৰ্বাস (রা), হয়বত ইবনে মান্টদ (রা) ও হয়বত নবী করীম সাল্লালাহা আনাইছি ওয়া সাল্লানের কয়েকজন সাহাবীর স্তে বণিত আছে যে, যদি তোমরা এ কথাতে সতা হয়ে থাক যে, মান্য প্থিবীতে দাঙ্গাহাঙ্গামা স্থিট করবে আর রক্তপাত ঘটাবে। কাসিম (রহ) থেকে হাসান (রহ) ও কাতাদা (রহ)-এর স্তে বণিত আছে যে, আল্লাহ পাক ফেরেশ্তাদের ইরশাদ করেন, আ মাকে তোমরা এগালেরে নাম বলে দাও—যদি তোমরা এ দাবীতে সতা হও যে, আমি যা স্থিতীকরব তোমরা তার অপেকা অধিক জানী। স্তেরাং তোমরা (দ্বীয় দাবীতে) সতা হয়ে থাকলে জামাকে এগালোর নাম বলে দাও।

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, অত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিভিন্ন অভিমতের মধ্যে ইবনে আববাস (রা) ও তদন্রেশে ব্যাখ্যাকারদের অভিমতই উত্তম ৷ আয়াতের মর্মাঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ ! তোমরা তো বলেছিলে—"আপনি কি আমাদের ছাড়া প্থিবীতে এমন আন্য কাউকে প্রতিনিধি বানাতে বাচ্ছেন যারা তথার দাসাহাস্থানা স্থিত করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে, না আমাদের থেকে প্রতিনিধি নিম্ভ করবেন ? যেহেতু আমরা আপনার তাছবীহ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা কর্ছি"।

এখন তোমানের সামনে যাদেরকে আমি হাযির করলান, তোমরা আমাকে এগালোর নাম বলে দাও। যদি তোমরা এ কথাতে সত্য হও যে, আমি তোমাদের বাতীত অন্য কাউকে প্থিবীতে প্রতিনিধি বানালে তার বংশধরগণ দাসাহাসামা স্ভিট করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। আর তোমাদেরকে তথার প্রতিনিধি নিযাকে করলে তোমরা আমার অনুগত হবে এবং সন্মান প্রশান প্রেক আমার পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে আমার আদেশ পালন করবে। অতএব, আমার স্ভিট থেকে যাদের তোমাদের সামনে হাযির করলাম, যদি তোমরা তাদের নাম অবগত না হও; অথচ তারা স্ভিট, তোমাদের সন্মুখে রয়েছে, তোমরা তাদের প্রত্যান্ধ করলে পারছ; তাহলে এখনও বা মওজাদ নয়, যা স্ভিট করা হয় নাই, বা তোমাদের নয়নের আড়ালে রয়েছে যে সন্পর্কে তোমরা অবগত না হওয়াটাই দ্বাভাবিক। স্ত্রাং যে বিষয় সন্পর্কে তোমাদের জান নাই, সে সন্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। নিশ্বম আমি অবগত আছি কোন্ জিনিস তোমাদের জনা উপবোগী আর কোন্ জিনিস তাদের জনা উপবোগী। যে সকল ফেরেশতা হয়রত আদম আলাইহিস সালান সন্পর্কে আপতি করেছিল—'তবে কি আপনি প্রিবীতে দাসাহাস্যান স্ভিটকারী প্রতিনিধি স্ভিট করবেন?' তাদের প্রতি আলাহ পাকের এ (ধ্রুকিম্লুক)

বাবহার, হযরত নৃহে আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে আলাহ পাকের উত্তির ন্যায়। বখন নৃহে আলাইহিস সালাম আলাহ পাককে বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক। আমার পাই আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার প্রতিশ্রতি সতা। আপনি সমন্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেণ্ঠতম বিচারক।" প্রতিউত্তরে আলাহ পাক ইর্মাদ করেন—"তুমি আমাকে এমন বিষয় সম্পকে প্রশন করে। না যে সম্পকে তোমার জ্ঞান নেই। নিম্চয় আমি ভোমাকে উপদেশ প্রদান করিছ যে, এর্প প্রশেবর ফলে তুমি মার্থদের অন্তর্ভুক্ত হরে যাবে।" অনুর্পেভাবে কেরেশতাগণও স্বীয় প্রতিপালকের কাছে আবেদন করেছে যেন তারা প্রথিবীতে তার প্রতিদিধি নিযুক্ত হয়ে তথায় তার ভাছবীহ এবং তার প্রিত্তা বর্ণনা করতে পারে। কেন্না তিনি প্রিবীতে যাকে প্রতিদিধি নিযুক্ত করতে যাছেন বলে উল্লেখ করেছেন তার বংশধররা তথায় দাঙ্গাহাদ্যায় ও রক্তপাত করবে।

প্রতিউত্তরে জালাহে পাক তাদের ইর্মাদ করেন—"আমি যা জানি তোমরা তা জান না"। অথাৎ আলাহে পাক তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেন—আমি জানি যে, স্বপ্রথম ও স্বপ্যেষ গ্রেনাহ্গার তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। সেহল ইবলীস।

অতঃপর তারা যা প্রত্যক্ষ করেছে সে ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের প্রক্ষণতার প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে আল্লাছ পাক তাপের উক্তিতে নিজেদের পদন্থলন সম্বন্ধে অবগত করেছেন। তারা বর্তমানে মতজ্ব যে সকল স্থিত প্রত্যক্ষ করে নাই এবং এদেরকে সামনে উপস্থাপন করে এদের নাম সম্পর্কে ্তাদের অবহিত করা হর। কি ভাবে তারা এদের নাম বলতে সক্ষম হবে। শবুধনু তাই নয়, আল্লাহ পাকের উল্লি—'তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও, বনি তোমরা সভ্যবাদী হয়ে থাক যে, বনি আমি ভোমাদেরকৈ প্থিকীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করি তাহলে তোমরা আমার তস্কীহ্ কর্বে, আমার পবিত্রতা বর্ণনা করবে। আর যদি তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করি তাহলে ভাদের বংশধররা আমার অধাধা হবে, দালাহাজামা করবে ও রক্তপাত ঘটাবে"—সম্পত্তে ভাদেরকে অবগত করার মাধ্যমেও তাদের বক্তব্যের ভুল পেথিয়েদেন ৷ তাদের সামনে নিজেদের ব্যক্তব্যের তা্টিও ভুল প্রতিভাত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা তও্যা করে আঞ্চাহ্যে প্রতি বিনীত হয়ে যায় এবং বলে 'আপনি পবিত্র ৷ আমরা কোন কিছ্ জানি না, তত্তে আপনি আমানের যা শিক্ষা প্রদান করেছেন (দেগালি ব্যতীত)।" এ ভাবে তারা অতি শাীূর দ্বীয় ভ্লে উপ্লান্ধি করে আল্লাহা্র প্রক্তি বিনীত হয়ে যায়। যেমন আলাহ পাক নহে আলাইহিস সালীমের আবেদন সম্পক্তি এ বলে দতক করার পর – "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিখয়ে আবেদন করে। না;" হয়রত নুষ্ট আলাইছিস্ দালাম আর্য ক্রেছিলেন--"दर बागात्र द्वीजभानक । या विषयः बागात छान म्नरे, मि विषयः क्षींन व्याभनात सार्वः वादवनन कराहि বলে আপনার আগ্রয় প্রার্থনা করছি; বদি আপনি আমাছে ক্ষম না করেন এবং আমার প্রতি আন্ত্রেই না করেন তাহলে আমি ক্ষতিগুত্ত হয়ে যাব।" অন্রেপ্তাবে যাকে সভা পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং সত্য গ্রহণের তেতিক দেয়া হয়েছে, তারা আলাহ্র প্রতি নত হলে অন্তিবিসম্বে সভ্য গ্রহণ করে यादवन ।

বসরার জনৈক ব্যাকরণবিদ বলেন, "যদি তোমরা (দ্বীয় দাবীতে) সত্য হয়ে থাক তাহজে আমাকে এগলোর নাম বলে দাও''— এই কথা ফেরেশতাগণ জোন কিছ্ম দাবী করেছিল বলে আলাহ পাক বলেননি বরং আলাহ পাক এ আয়াতের মাধামে অদ্শোর জান সম্পক্তে তাদের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ ধ্রেছেন এবং প্রীয় জ্ঞান ও ম্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন, "যদি তোমরা সভা হয়ে থাক, তাহলে আমাকে বল।" যেমন কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মূর্য তা প্রকাশ করার জন্য বলে—এ বিষয় সম্পর্কে যদি তুমি অবগত থাক তাহলে আমাকে বল অথচ সে জানে বে, বিচীয় ব্যক্তি তা অবগত নয়। আরেকটি আয়াতও উদাহরণটির অন্রস্প।

উক্ত ব্যাকরণবিদের এ অভিমতের উপর কেউ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তার অভিমতেই বয়েছে স্ববিরোধিতা। যেতে তার ধারণা - আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সামনে বল্লুসমূহ উপস্থাপিত করে ইরশান করেছিলেন—'তামরা এনের নাম বল' অথচ তিনি জানেন যে—তারা এ সম্পর্কে অবগ্র নয়। অধিকল্প এ বাক্য ছারা তাদের তির্দকার করা যেতে পাবে এমন কোন বিষয়ের দাবীও তারা করে নাই। সে এ কথাও ধারণা করে থে (নিশ্নে উল্লেখিত উদাহরণ) তালালাক আনুর্প। বেষন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল—এ বিষয় সম্পর্কে ধান তুমি অবগ্রত থাক, তাহলে আমাকে বল—অথচ সে জানে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি এ সম্পর্কে অবগ্রত নয়। এ ধরনের প্রখন করার উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় ব্যক্তির মুর্খতো প্রকাশ করা (আয়াত্টিও তন্ত্রপ)।

ত্বাহাত করা হলে অই আয়াত সংবল্ধে আমরা প্রেণিযার ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি তদন্সারে বিষয়টি এই দড়িয় বে, اعرائي باسماء مؤلاء ان كنشي صادتها، আলাহ পাক কেবেশতাদের একথা বলার সময়ই তিনি জানেন যে—তারা সত্য নহে। ফলতঃ তিনি এই উস্তিং ধারা বুঝাছেন যে তারা নিজ দাবীতে সত্য নয়। আর ব্যাকরণবিদ আয়াতের এ অর্থকে অস্বীকার করে বাছেন। কারণ তার ধারণা যে, ফেবেশতারা কোন কিছ্রে দাবী করেন নাই। এনতাবস্থায় তাদেরকে কিভাবে একথা বলা ঠিক হবে যে, "যদি তোমরা সত্য হও তাহলে আমাকে এগ্লোর নাম বল' (কেননা সত্য ও অসতোর সম্পর্ক দাবীর সাথে)। অধিক স্থ তার এ অভিমত প্রেপির সমস্ত তাফসীরকারগণের অভিমতসম্হের সাথেও সামপ্তাপ্রণ নয়।

্যা-এর হাম্যাকে যের যোগে পাঠ করার ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এক্ষত। তাদের এ ঐক্যাত্ত টা-কে এন্থলে টা-এর অথে ব্যবহার সচিক না হওয়ার প্রকৃতি প্রমাণ।

(৩২) কেরেশন্তারা বললো ভূমি পবিত্ত। ভূমি আমাদেরকে বে জান দিয়েছেন ভাছাড়া আমাদের আর কোন জান নাই। নিশ্চয় ভূমিই মহাজানী ও বিজানময়।

ইমাম আবা ভাফর মাহান্মান ইবনে জারীর তাবারী (রহ) বলেন, এ আরাতে আলাহ পাকের তরত থেকে এ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আলাহ পাকের প্রতিনিধি হিসেবে হ্যরস্ত আদম (আ)-এর সাজি বিষয়ে যে ভিলমত প্রকাশ করেছিলো, তা থেকে তারা ফিরে আসে এবং আলাহ পাকের প্রতি পাণ আঅসমপণ করে। তাদের অলানা বিষয়ের জ্ঞান একমার মহান আলাহ্ম আছে—সে বিষয়তি স্বীকার করে এবং আলাহ্য দেওর জ্ঞান ছাড়া তারা বা অন্য কেউ যে আর কোন উপায়ে জ্ঞানালনৈ করতে পারে না সে দাবী থেকে নিজেপেরকে মান্ত ঘোষণা করে।

এ তিনটি আয়াতে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং উপদেশ রয়েছে। এ আয়াতগ্লোতে আলাহ তাআলা এমন সব স্কা বিষয় অন্তর্নিছিত রেখেছেন বার বৈশিংটাবলী বর্ণনা করতে
বাকশক্তি অক্ষম। মনোবোগসহ প্রবণকারী কান এবং হৃদয় মনের জন্য এসব আয়াতে যথায়থ বিষয়ের
বিশদ আলোচনা আছে। এ সব আয়াতের মাধ্যমে আলাহ তার নবী সাল্লালাহ আলাইছি ভ্যা সাল্লামএর ন্বপকে বনী ইসরাসলের ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আলাহ তার নবী সাল্লালাহ
আলাইছি ভ্রা সাল্লামকে ওহ<sup>া</sup>র মাধ্যমে গালেব বা অদ্শোর থবর জানিয়েছেন। অথচ তার স্কাতির
বিশেষ কোন বাঁতি ছাড়া আর কাউকেই তিনি তা জানান নি। নবীগণও তার পক্ষ থেকে
জানানো ছাড়া এ জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি। নবী করীম সাল্লালাহ আলাইছি ভ্যা সাল্লামকে এ ভাবে
গালেবের জ্ঞান দান করার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদিদের সামনে তার নব্ওলাতের সভাতা প্রতিষ্ঠিত
হবে। তারা জানতে পারবে যে, ভিনি না কিছ্ব তাদের সামনে তার নব্ওলাতের সভাতা প্রতিষ্ঠিত
হবে। তারা জানতে পারবে যে, ভিনি না কিছ্ব তাদের সামনে কোন বিষয়ে সংপ্রেক ক্রেটা প্রকাতির স্কাতির না ব্রু এবং উক্ত বিহর সুদ্পকে সে
দেয়, আর তা যদি অতীতে না থেকে স্কাকে বা ভবিষাতের সংঘটিত না ব্রু এবং উক্ত বিহর সুদ্পকে সে
কোন প্রমাণ্র উপস্থাপিত করতে সক্ষম না হর ভবে ব্রুতে হবে বে, বিহয়ারি ঐ বাজির মন্গড়া। তাই
সে তার প্রভ্র পক্ষ থেকে শান্তি লাভের বোগ্য।

তুমি কি দেখ্ছো না আল্লাহ তাখালা ( الى اعلم ملا تعلمون ) "আমি বা জানি ভোমরা তাজানো না" বলে ফেরেশতাদের

(তুমি কি এমন মাধলকে স্ভিট করে সেধানে পাঠাবে ধারা সেখানে অলাভি স্ভিট করবে এবং রক্তপাত ঘুটাবে ? আমরাই তো প্রদংসাসহ তোমার তাসবীহ কয়ছি ও প্রিপ্ততা বর্ণনা করছি) এই কথার

হষরত আবদ্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি আছে যে, ফেরেশতারা বললা, (এন্ট্রুল্) অর্থাং পবিত্ততা মহান আলাহ্র জনা। কারণ, তিনি বাতীত আর কেউ-ই অদ্শা বিষয়ে জানের অধিকারী নয়। হে আলাহ, আমরা আপনার হ্যারে তওবা করলাম। আপনি আমাদেরকে যতটাকু জান দান করেছেন তা ব্যতীত আমাদের কোন জান নাই। গায়বী ইল্ম্ সম্বন্ধে তারা তাদের প্র্তি জাল দান করেছেন তা ব্যতীত আমাদের কোন জান নাই। গায়বী ইল্ম্ সম্বন্ধে তারা তাদের প্র্তি জাল দান করেছেন তা ব্যতীত আমাদের কোন জান নাই। গায়বী ইল্ম্ সম্বন্ধে তারা তাদের প্রতি জাল থকাল প্রকাশ করেছেন। তবে আপনি আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন কেবল তাই আমরা জানি। যেমন আপনি (আদমকেও) জ্ঞান দান করেছেস। এথানে ত্রিল্ল শব্দটি কর্মান বিল্লা, আমরা যথোপ্যাক্তিরে আমরা আপনার পবিত্তা বর্ণনা করি। আর আপনি আমাদেরকে যা শিখিরেছেন তার বাইরে আমরা কিছ্ম ছানি এর্ণ অপবাদ থেকেও আমরা মৃত্তা।

মহা জানময় স্তা মনে করেছে যিনি কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা ব্যতীতই জানী। কার্ল আলাহ পাক ব্যতীত আর স্বাই শিক্ষা লাভ ছাড়া কিছু জানতে পারে না। হাকীন জ্বলা, যিনি হিক্মত বা কৌশলের অধিকারী। হযরত আবসলোহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিশিত আছে যে, 'আলীন' খিনি তার ইল্ম ও জানে প্র' আর হাকীয় যিনি হিক্মত বা কৌশলের ফেরে প্রণ'। কেউ কেউ বলেছেন ক্রমত অর্থ এখানে ক্রমত বাকালের ক্রের প্রান্থ জ্বাং বার ক্রাছে স্ব

(৩৩) তিনি यल्लन, द्र जानम! छूमि जारत्रक এ সবের নাম বলে गाउ। यथन সে তাদেরকে এ সবের নাম বলে गाउ। यथन সে তাদেরকে এ সবের নাম বলে দিল, তখন তিনি বল্লেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান-যমীনের সম্প্র অদৃশ্য বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাবে আভ আর ভোমর। যা কিছু প্রকাশ কর এবং গোপন রাখ, আমি তাও জানি।

ইমাম আব্ জা'ফর্ তাবারী (রহ) বলৈন, আলাহ পাকের যে সব ফেরেশতা তাদেরকৈ প্থিবীতে অলাজি ও অলাজি কন নোর জনা আলাহ্র কাছে আবেদন করেছিল এবং যেপ্রানে অনোরা প্থিবীতে অলাজি ও রক্তপা করছিলো, সেখানে তারা আলাহ্র আন্পতা করছে ও তার নির্দেশের সামনে মাথা নত করছে বলে দাবী করেছিল, আলাহ তা'আলা সেই সব ফেরেশতাদের ব্রিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদেরকে অবহিত না করা পর্যন্ত তারা তাঁর ফ্রমালা ও হাবছাপনার ব্যাপারে একেবারেই অভা। যেমন তাদের সামনে পেশকৃত বছুসমাহের নাল পরিচ্য় জানার ব্যাপারেও তারা অভা। কারণ আলাহ তাআলা তাদেরকে ঐ সব বছুর নাম শিখিয়ে দেন নি। তাই তারা তা দিখতে নক্ষম হয়নি। তাদের প্রতিপালক মহান আলাহ তাদেরসহ অন্য বালোহেরকে ফেট্ডু জ্ঞান দান করেন, তারা কেবল তত্তুকুই জানতে পারে। তিনি তাঁর স্থিতির মধ্য থেকে যাকে যত্তুকু জ্ঞান দান করেন, তারা কেবল তত্তুকুই জান করেন আলাহ বছুসমাহের নাম হয়তে আলাহ (থা) কে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদের সামনে পেশকৃত বছুসমাহের নাম হয়ত আলাহ (আ) কে শিথয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদেরক তা শিখনে নি। তবে শেখানার পরে তারা সে বিহরে জানতে পেয়েছিল।

الهاله المعان المادم المنهم

''আল্লাছ তাআলা থলেন, ছে আদম! তুমি কেঃেশতাদের জানিয়ে দাও।'' এখানে وعنيه الماهم । শাৰের কি সর্বানামিট জেরেশতাদের উদেশো বাবরত হলেছে। بانجوني بالماء مؤلاء ألله الماهم সর্বানামিট ছারা مؤلاء ألله الماهم শ্বনির وهم সর্বানামিট ছারা مؤلاء ألله الماهم শ্বনির وهم সর্বানামিট ছারা مؤلاء الماهم بالماهم الماهم ال

হরেছে। ফেরেশতাদের নিকট যেসব বহু তুলে ধরা হয়েছিল, তখন হয়রত আদম (আ) তাদেরকে এ সব বহুর নাম বলে দিলেন। কিন্তু তারা ঐগ্রেলার নাম বলতে পারেনি। এভাবে তারা নিজেদের বস্তব্যের ব্রুটি ব্রুতে পারে যাতে তারা বলেছিল:

"(হে আল্লাহ) তুমি কি প্ৰিবীতে এমন মাথলকৈকে প্ৰতিনিধি করে পাঠাবে, যারা প্ৰিবীতে অশান্তি স্ভিন্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। অথচ আমহাই তো আপনার হান্দের তানবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা কর্মছি।" এবার ফেরেশতারা ব্যেতে সক্ষম হলো যে, তারা ঐ ব্যাপারে ভাল করে ফেলেছে এবং এমন কথা বলেছে যে বিষয়ে তারা কিছুই জানতো না। যে বিষয়ে তারা কিছুই জানতো না। যে বিষয়ে তারা কিছুই জানতো না। আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন ঃ الْمُ الْحَمْ الْمَا عَبْ الْمَا عَبْ الْمَا وَالْمُ الْمَا الْمَا

ال دادم المراه المراع المراه المراع المراه المرا

অপে হ্যরত আদম (আ) যখন তাদেরকে ঐ সব বহুর নাম-পরিস্থ ছানিয়ে দিলেন্ তখন আল্লাহ পাক বলুলেন্, হে ফেরেশতারা। আমি কি তোমাদেরকে বিনেযভাবে বিলান যে الى أعلى غيب السوت আমি আসমান্ ও ব্যাবির গায়বী ব্যগ্রস্থাহ জানি হ আমি বাতীত আর কেউ তা জানে না।

হযরত ইবনে বারেদ থেকে বণিতি, তিনি ফেরেশতা ও আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ ফেরেশতানের যেহেতু ঐ সব বহুর নাম পরিচর জানা ছিল না, তাই আলাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, যে ভাবে এ বহুসম্থের নাম তোমরা জান না, ঠিক এ ভাবে এ বিষর্টিও তোমরা জান না যে, আমি আদম ও তার সন্তানকে এজনা স্থিতি করার ইছা করেছি; যেন তারা প্থিবীতে অশান্তি স্থিতি করে। এ সম্পকে আমি অবগত আছি। আমি তোমাদের কাছে একটি বিষয় গোপন করে রেপ্রেছলাম, তা হল আমি প্রিবীতে এমন সম্প্রায়কে স্থিতি করতে শান্তি হাদের মধ্যে কিছু লোক অবাধ্য হবে, কিছু লোক অনুগত হবে।

হ্যরত ইমাম তাবারী (রহ) বলেন, আলাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রথমেই এ নিদ্ধান্ত হয়ে আছে হ 'আমি মান্ত্র ও জিন দিয়ে দোষধ পরিপ্রে করবো।' হ্যরত ইমাম তাবারী (রহ) বলেন, এ বিষয়টি সম্পর্কে ফেরেশতাদের জ্ঞান ছিল না। আর তারা এটা উপলব্ধিও করতে পারেনি। যখন তারা দেখলো, আলাহ তাআলা আদিমকে জ্ঞান দানু করেছেন তখুন আদম আলাইহিস সালামের সম্মান ও মধ্যি। স্বীকার করে নিল।

مرمرد مرور مر ورور مرورر ورور مروورم আর ব্যাখ্যা ما المبيدون وما كنيتم تكتمون

ইমাম আব্ লাঘর তাবারী (রহ) বলেছেন, ম্ফাস্সিরগণ এ আয়াতের ব্যথ্যায় ভিল ভিল মত পোৰণ করেছেন। একেরে আবদ্লোহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণ্ডি আছে, তিনি আলাহ পাকের বাণী তানান নিন্দুটো ত্থা বিষয়সমূহ যেমন তানি তেমনি গোপন বিষয়সমূহ ও জানি। অথাৎ যে গ্র-অহংকার ও ধোকাবাজি ইবলসৈ তার মনে গোপন করে রেখেছিল তাও আমি লানি।

আবদ্লোহ ইবনে আখবাস (রা) ও রস্লেলোহ সংলালাহা আনাইহি 🧐 সালামের কিছা সংখ্যক সাহাবা থেকে বণিত আছে, তাঁরা قبل المناون وما كنديم تكحمون وأعلم ما تولون وما كنديم تكحمون أوا كنديم تواعيم واعلم ما تولون والمام تواعيم والمام والعلم ما تولون والمام تواعيم والمام والمام

আহ্মাদ ইবনে ইসহাক আল-আহওয়ায়ী আবা আহমাদ আষ-য্বাইরীর মাধ্যমে সন্ফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ المائم তাল্ম তাল্ম তাল্ম অথি ছলো, ইবলীন হযরও আদম আলাইহিস সালামকে সিজনা না করার কারণ হলো—গর্ব ও অহংকার বা সে গোপন রেখেছিল।

হাসান ইবনে দীনার বলেছেন, আমরা হাসান বসরীর বাড়ীতে তাঁর মজলিসে বসা ছিলাম। এই সময় হাসান ইবনে দীনার হাসান (রা)কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্ সাঈদ ! আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদৈর বলেছিলেন : المنام المنام المنام المنام المنام المنام আমি জানি। আপনার মতে ফেরেশতারা কি বিষয় গোপন করে থাকো এবং যা গোপন করে থাকো আমি জানি। আপনার মতে ফেরেশতারা কি বিষয় গোপন করেছিল ? জওয়াবে হয়রত হাসান বসরী (রহ) বললেন আলাহ তাআলা যখন আদমকে স্থিট করলেন তখন তাকে ফেরেশতানের কাছে এক বিষয়কর স্থিট বলে মনে হলো। এতে তাদের মনে একটি নতুন চিন্তার উদর হলো। তারা এ বিষয়ে একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করলো এবং বিষয়িট নিজেনের মধ্যে গোপন রাখলো। তোমরা এই মাখলকেকে এত গা্রাছ প্রদান করিছো কেন ? আলাহ পাক এনন কোন মাখলকে স্থিট করেবনি আনরা যার তুলনার অধিক সংমানিত নুই।

এন নিজেবের মধ্যে এ কথাটি গোপন রেখেছিল আল্লাহ পাক যা ইছো তা স্থিট করবেন। তবে আমাদের চেরে করেন। করে ক্লামাদের চেরে করেন। করে ক্লামাদের চেরে কর্মানিত আ্লু কাউকে স্থিট করবেন।।

রবী ইবনৈ আনাস থৈকৈ ব্রিতি তিনি বলেন । তিনি বলেন তিনি বলিন তা হলো তাদের মধ্যেকার এই কথোপকথন যে, আমাদের প্রভ্
কথনো এমন কৈন মাথলকে স্থিট করবেন না যাদের তুলনার আমরা অধিক জানবান ও সংমানিজ
হবো না। কিন্তু পরে তারা উপলব্ধি করলো যে, আল্লাহ তাআলা হ্যরত আদম (আ) কে জান
ভ স্ম্মানের দিক থেকে তাদের চেয়ে আধিকতর মর্যাদা দান করেছেন।

ইমান আব্ জাতর তাবারী (রহ) বলেন, পেশকৃত এসব বক্তব্যের মধ্যে হ্যরত ইবনে আশ্বাস (রা)-র বক্তবাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হওয়ার অধিক উপযুক্ত। তার বক্তব্য অনুসারে واعلم ماء-يدون আসমান ও ব্যানির পায়ঝী বিদ্যুলখাই জানার সাথে সাথে তেমেরা যে সব বিষয় মাথে প্রকাশ করো তাও আয়ি জানি। كويد الماء الماء আর যা তোমরামনের বধ্যে লোপন রাখো তাও জানি। তাই আয়ার কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তোমাদের লোপন ও প্রকাশ সব কিছুই আমার কাছে কানা। এ ক্ষেত্রে ভারা যা মাথে প্রকাশ করেছিল আলাহ তাআলা তা জানিয়ে দিয়েছেন। তারা বলেছিলঃ

سرمرو من سم يدم و من سرم و وسعو وسع و من سمودك والتلس ليك التجعل فيها من ينفسد نيها ويسفيك التلماء ونسعن نسميح بمحدك وتتلس ليك

"(হে আনসাহ! আপনি কি প্রথিবতি এমন মাথলাঞ্চকে প্রতিনিধি করে পঠোবেন, ধারা সেখানে দ্রণাত্তি ও রজপাত ঘটাবে " ।" তারা ধা গোপন করছিল তা হলো ইবলীদের আনসাহ পাকের প্রান্তিতা না করে গগঁও অহংকার করা এবং তার আদেশ পালনে অলাগ্য হওয়া। কারণ উদ্ধেষিত দৃটি চারণের একটির এ আলাতের ব্যাপ্যা হওয়া সংশক্ষে ধ্যাথ্যকারণের মধ্যে কোন বিঘত নেই। অপর চারণিত হলো আমাদের যণিত হ্যরত হাসান (রহ) ও হ্যরত হাতালা (রহ)-এর উক্তি।

আর নারা বলেন, কেরেশতারা লোপনে যে কথোপকখন করেছিল তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা। কারণ্
চারা তা গোপনে রাখার প্রয়াশ পেরেছিল। কথাটা ছিল আলাহ পাক যে কোন মাখলকেই স্টিট
কর্ন না কেন, আহরা সব সময় তার চেরে অধিক সন্দান ও মর্থানার অধিকারী থাক্র। কারন
চল্লেখিত দুটি উজির যে কোন একটি ছাড়া যখন এ আয়াতের আর কোন ব্যাখ্যাই নাই এবং তারও
একটির আবার অপর্টির তুলনায় বিশক্ষেতার প্রমাণ অন্পিত্তি, তখন অপ্র ব্যাখ্যাটিই স্ঠিক।

হ্যরত হাদান (রহ), হ্যরত কাতাদাহ (রহ) ও তাদের সাথে ঐকানত পোধনকারীগণ এ আরাল চাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেন তার সপদে কিতাব্লোহার কিংবা হাদীসের কোন গ্রহণবোগ্য দলীল নাই। এ ব্যাপারে হ্যরত আবদ্লোহ ইবনে আব্বাস (রা) যা বলেছেন, ইবলাস সম্পর্কে মহান আল্লাহার বালী তার সত্যতা প্রতিপাদন করে। কারণ আলাহ পাকের বালীতে উল্লেখ আছে যে, যখন তিনি হ্যরত আদন (সা)-কে সিজনা করার জন্য ফেরেশতাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন সে তা সমান্য করেছিল, অবাধ্য হ্যেছিল এবং অহংকার করেছিল। সমন্ত ফেরেশতার সামনে তার এই ঘর্ষাতা ও অহংকার প্রকাশ করা সম্পর্কেও আলাহ তা আলা জানিয়েছেন। অথচ ইতিপ্রে সে তা গোপন করতো। একেরে কেউ বৃদ্ধি থারণা নাষ্ণু করে বে, ফেরেশভারা গোপন করেছিল বলে যা বলা হরেছে তা স্থার জন্য প্রয়েষ্ট্র নয় । তাই হয়রত ইবনে আন্বাস (রা) থেকে এ আয়াতাংশের বাাখ্যা হিসাবে যা বলা হয়েছে তা জায়েয় নয় । আয় যায়া এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এভাবে ইবলীসের অহংকার ও গ্রনাহ গোপন করার কথা বলা হয়েছে। স্তরাং এ ব্যাশ্যা নিভূলে। এ ধারণাটিও ভ্লে। তেননা আয়বদের নীতি হলো, যথন তারা একবল লোকের মধ্য থেকৈ নাম উল্লেখ না করে কোন বাজি সন্পর্কে কিছু বলে তখন তারা স্থাইকে অভভূকে করে কথাটি বলে। তবে উল্লেখ্য স্থাই হবে না। যেমন, কেউ যদি বলে সেনাবাহিনী পরাজিত ও নিহত হয়েছে। অথচ নিহত হয়েছে বাহিনীর একজন বা কিছু সংখ্যক অথবা পরাজিত হয়েছে একজন বা করেকজন। এফেরে কথাটি নিহত হা পরাজিত ঐ এক বাজি বা ক্ষেক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, স্থার জন্য শ্রমেশ্বা হবে না। এর উনাহরণ হলো, যেমন আল্লাহ পাক ইর্মাদ করেন,

"হে ন্বী! যারা আপনাকে ছরের বাইরে থেকে উচ্চদরে ডাকে **ডাদের অধিকাংশ**ই নিবেধি।" (স্বো হন্যারাত ৫৯/৪)

যৌ ব্যক্তি হয়রত রস্লেলাহ (স)-কে ভেকেছিল এ আয়াতে ভার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং আয়াতটি নাযিলও হয়েছে ভার সম্পর্কে। ভার্মান গোতের একদল লোক হয়রত রস্লেলাহ সালালাহাই আলাইছি ভায়া সালানের দরবারে এসাছল। এ লোকটিও উক্ত দলে ছিল। তাই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়টি দলের স্বার জন্য প্রেয়ালা নয়। অন্রপে نعما المناه واعلى المناه واعلى

(৩৪) যথন আমি কেরেশতাদের বললাম, আদমকে সৈজদা কর, তথন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে আমান্য করল ও অহংকার করল। ত্বতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বর্লেন ঃ ১৯০ আয়াতাংশ র এএএ এএএ এএ বির্বাচন বিরাহিন বির্বাচন বিরাহিন বির

আর ধধন আমি ফেরেশ্তাবের বল্লাম, আমি প্রথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে যাছি। আমি আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান, মর্যানি ও সংমান দিয়ে তোমানের পিতা আদমকে ইম্প্রত দান করেছিলাম। দেস সময়টিও দারণ করো, যবন আমি সমন্ত ফেরেশতাকে দিরে আদম (মা)-এর উদ্দেশ্যে সিছ্লাম। করিয়েছিলাম। এখানে ইবলীসকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত বলার পর তাদের দল হতে প্রেক্ত করা হয়েছে, এর স্বারা ব্যা যার ইবলীস ফেরেশতাদের সম্প্রদারভাক্ত ছিল। কার্য ফেরেশতাদের: সাথে বিছন। করার ছন্য তাকেও আদেশ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

"তবে ইবলীস ছাড়া। সে বিজনকোরীনের মধ্যে শামিল হরনি। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকৈ সিজনা করার নির্দেশ দিলে কে তোমাকে তা করতে বাধা নিয়েছিল ?" এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, আনমের উদ্দেশ্যে সিজনা করার জন্যে ফেরেশতাদেরকৈ নির্দেশ দেয়ার সময় তিনি ইবলীসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এ কথাও জানিয়েছেন যে, আদমের উদ্দেশ্যে সিজনা করার এই নির্দেশ যারা পালন করেছিল তাদের মধ্য থেকে ইবলীস বিরত ছিল। আলাহ্র নির্দেশ শালন করার যে গ্রণ ও বৈশিষ্টা ফেরেশতাদের মধ্যে আছে তা ইবলীসের মধ্যে নাই।

ইবলীদ ফেরেশতা ছিল না জিন এ বিষয়ে মুফাসসিরগণ ভিল্ল ভিল্ল মত পোষণ করেছেন। আবদ্ধাহা ইবনে জাবনাস (রা) বলেছেন, ইবলীস জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোরের অন্তভ্যুক্ত ছিল। তানেরকে ধোঁরাবিহানি আগান বারা স্থিত করা হয়। তার নাম ছিল হারিসঃ সে ছিল জালাতের একজন খাদেন বা কোবাধ্যক। এই দলটি ছাড়া অনা সাং ফেরেশতাদেরকে ন্রে বা জ্যোতি ছারা স্থিট করা হয়েছে। আর করে হান পাকে উল্লেখিত জিন্দেরকে ধোঁরাবিহানি আগান দারা স্থিট করা হয়, প্রজ্লিত আগান্নের শিখা দিয়ে।

আনা এক স্তে আবদ্রাহ ইবনে অব্যাস (রা) থেকে বণিতি। তিনি বলেছেন, অবাধা হওয়ার প্রেকি ইবলানি ফেরেশতাদের অভত্তি ছিল। তার নাম ছিল আযায়ীল। সে ছিল প্থিবীর অধিবাদী এবং কঠোর পরিপ্রামী। সে ফেরেশতাদের মধ্যে স্বাধিক জ্ঞানী ছিল। এই জ্ঞানের কার্ণেই সে অহংকারে লিপ্ত হয়। সে জিন দুনে ফেরেশতাদের একটি সংপ্রারের সাথে সংগ্রু ছিল।

ইবনৈ আৰ্শাস (াা) থেকে অন্নে আ আনুরেপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি বলেন যে, ইবলীস ছিল একজন কেরেশতা। তার নাম ছিল আ্যায়ীল। সে ছিল প্থিবীর অধিবাসী। সেই সময় প্থিবীতে কেরেশতাদের একটি দল বাস করতা। তারা জিন নামে পরিচিত ছিল।

আবদ্লাহ ইবনে মাষ্টদ (রা) ও একদল সাহাবা থেকে বণ্ডিত আছে যে, ইবলীপকৈ প্থিবীতে নিয়োজিত ফেরেশতাদের ওকাবধায়ক করা হয়েছিল। সে জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোরের অন্তর্ভিক ছিল। তাদের জিন নামকরণের কারণ হলো তারা জালাতের খাজাণি ছিলু। আর ইবলীস ছিলু দেবেশতাদের থাজাণি ।

ইবনে আন্বাস (রা) থেকে অপর এক সাত্রে বণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইবলীস ছিল সংমানিত ফেরেশতাদের মধ্যে একছন। তার গোরও ছিল স্বর্ণাধক সংমানিত। সে ছিল জিনদের আছাণি। প্থিবী ও প্থিবীর আন্নানের কর্তৃত্ব ছিল তার হাতে। ইবনৈ আন্বাস (রা) আলাহ সাকের বাণী তার তি তার বাগায়ের বলেনঃ ইবলীদের নাম জিন রাখার কার্ন হলো সে জালাতের খাজাণি ছিল। ঠিক থেমন কোন মান্যকে মকী, মাদানী, কুফী ও বাসরী বলা হয়ে থাকে।

হ্যরত ইবনে জ্যোইজ (রহ) বলেন, কিছা সংখ্যক লোকের মতে জিনরা ফেরেশতাদের একটি গোত। স্তুরাং ইবলীসের গোবের নাম ছিল জিন।

হ্যরত ইবনে আহ্বাস (রা) থেকে বণিতি আছে যে, তিনি বলেন—জিনদের গোরও ফেরেশতাদের একটি গোর। ইবনীস ছিল সেই গোরেরই একজন। সে আসমান-য্যীনের মধ্যেকার সব কিছা তত্যবধান করতো।

সাইদ ইংন্লু মাসাইয়ার বর্ণনা করেছেনঃ ইবলীস প্থিয়ীর আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের নৈতা ছিল।

হ্যরত কাভাদা (রহ) বণিত

আরাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইবলসি ছিল জিন নামক কেরেশতাদের একটি গোতের সদস্য । হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইবলসি ফেরেশতা না হলে তাকে সিজদা করার নিদেশি দেয়া হতো না। সে দ্বিয়ার আকাশের কোগাধ্যক্ষ ছিল। হ্যরত কাতাদা (রহ) বলেন, সে আলাহ্র আন্গত্য থেকে নিজেকে দ্বে সরিয়ে নির্ছেছিল।

হ্যরত কাভাদা (রহ) থেকে অন্য সংত্রে الملميس كان من العجن । ু। আরাতাংশের উল্লেখিত 'ইবলাসের' ব্যাখ্যার বলেন, সে জিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোহের সদৃস্য ছিল্

'তারা আল্লাহ ও জিননের মাঝে বংশ ও রস্তৈর সম্পৃক্ প্রির করে রেখেছেন। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শান্তির জন্য উপস্থিত করা হবে—'' (স্রো ছাফ্ফাত ৩৭/১৫৮)। এর কারণ হলো কুরাইশরা বলতো, ফেরেশতারা হলো আল্লাহার কন্যা। তাই আল্লাহ বলছেন, ফেরেশতারা হিদ আমার মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে ইবলীসও আমার মেয়ে। আর তারা আমার এবং ইসলীস ও তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশ ও রক্তের সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে। বনী কায়েস ইবনে সালাবাতুল বিহুরী গোতের কবি আশা স্লোর্মান ইবনে দাউদ (আ) ও তাঁকে প্রবন্ধ আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

অধাং "কোন জিনিস যদি চিরস্থালী বা দীঘ'ায়; হতো তা হলো সলোইমান আলাইহিস সালান কালের প্রভাব থেকে মাল হতেন। মহান প্রতিপালক তাকে স্থিত করেছেন, তাঁর সমন্ত বাংলাদের মধ্যে থেকে তাঁকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং ছারাইয়া থেকে মিসর প্যতি ভা-খেশেসর মালিক করে দিয়েছেন। তারা সব সময় তার দরবারে হাজির থাকে এবং বিনা পারিপ্রমিশক কাজ করে।"

হযরত ইনাম আবা জা'ফর তাবারী (রহ) বলেনঃ আরবী ভাষায় জিন নামকরণ এজনা করেছেন যে, তারা গোপনে থাকে এবং দ্দিটগোচর হয় না। আর হ্যরত আদম (আ)-এর সভানের নাম ইনসান্ বা মান্য রাখার কারণ—তারা গোপন থাকে না বরং প্রকাশিত থাকে। তাই যা প্রকাশ পায় তা ইনসান বা মান্য। আর যা প্রকাশ পায় না বা দেখা যায় না তাকেই জিন বলা হয়।

হ্যরত হাসান (রহ) থলেন, ইথলীস এক পলকের জন্যও ফেরেশ্তাদের অস্তভুক্তি ছিলো না এবং ইংলীস জিনদের আসল, যেমন হ্যরত আদন (আ) মান্য জাতির আসল।

হ্মরত হাসান (রহ) ابنايس کان من الجن الجن বলেন, এতে তার বংশধরদের প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়। আলাহ পাক ইরশান করেছেন خن دوني أواء من دوني الجن الراء من دوني গতোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে ইবলীস ও তার সভান-সন্ততিকে বন্ধন হিসাবে গ্রহণ করছো——।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আনম-সন্তানের মত তারা সন্তান করন।

হংরত শাহার ইবনে হাওণাব (রা) الجن পায়াতাংশের আখ্যায় বলেন যে, ইবলীস ছিল জিনদের অন্তভ্র'জে। এ সব জিনদেরকেই ফেরেশতায়া বিভাজ্তি করেছিল। এই সময় কিছ্র সংখ্যক ফেরেশতা ইবলীসকে বন্দী করে আসমানে নিয়ে গিয়েছিল।

হ্যরত সা'দ্ ইবনে মাস্ট্র (রা) থেকে ব্লিতি বে, ফেরেশতারা জিনদের সাবে লড়াই করছিল।

এক সনরে ইবলীসকে বন্দী করা হলো। সে তথন ছোট ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে ছিল এবং ভাদের সাথে ইবাদত-বন্দেশী করতো। কিন্তু হ্যরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার নিদেশ দেয়া ছলে ইবলীস তা করতে অধ্বীকার করলো। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, عال المليس كان من العبن

হযরত ইবনে আৰ্থাস (রা) থেকে হণিতি যে, ফেরেশতাদের একটি দলের নাম ভিন। ইবলীস তাদেরই একজন। সে আসমান-যমীনের মধ্যবতাঁ সব কিছুরে উপর কার্যরত ছিল। এরপর সে নাফ্রমানী করে বসলো। তাই আল্লাহ তাকে বিতাড়িত শ্য়তানে পরিগণিত করলেন।

হ্যরত ইবনে যায়েদ থেকে বণিতি যে, ইবলীস হলো জিনদের আদি পিতা, যেমন হ্যরত আদম
(আ) মান্যদের আদি পিতা। এই বক্তবা প্রদানকারীর ষ্কি হলো, আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে বলেছেন
যে, তিনি ইবলীসকে প্রক্রলিত আগ্রন থেকে এবং আগ্রনের শিখা থেকে স্থিট করেছেন। কিন্তু
ফেরেশতাদেরকে এর কোনটি দিয়ে স্থিট করেছেন বলে কিছুই জানাননি। আর আল্লাহ পাক বলেছেন,
ইবলীস জিনদের একজন। তাই আল্লাহ যে ভাবে তার সম্প্ততা বর্ণনা করেছেন, ভাছাড়া জনা কিছুরে
সাথে ইবলীসের সম্বন্ধ ও সম্প্তেতা দেখানো জায়েজ নয়। ইবলীসের বংশধারা ও সন্তানাদি আছে,
কিন্তু ফেরেশতাদের তা নেই।

হযরত ইবনে আন্বাস (রা) থেকে বণিতি যে, আলাহ তাআলা এক মাথলকে স্কৃতি বরনেন এবং বলনেন, আদমকে সিজদা করেন। কিছু তারা বলনো, আমরা আদমকে সিজদা করবোনা। এতে আলাহ আগন্ন পাঠিয়ে তাদের পর্ভিয়ে ফেলবেন। এরপর আর একটি মাখলকৈ স্ভিট করে বলনেন, আমি মাটি থেকে মান্য স্ভিট করবো। তামরা আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করো। তারা তা করতে অদ্বীকৃতি ভানালে আলাহ আগন্ন পাঠিয়ে তাদেরকে প্রিয়ে ফেললেন। হ্যরত ইবনে আন্বাস (রা) বলেন, তারপর আলাহ এদেরকে স্ভিট করে বললেন, আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করো। তারা তাই করলো। ইবলীস তাদেরই (পর্বি বিশ্তিদের) একজন যারা আদমকে সিজদ্য করতে অদ্বীকার করেছিলো।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেনঃ এ কারণগালোই এর প্রবজাদের জ্ঞানের দৈনা প্রকাশ করে।
কারণ এবখা তো অনুষ্ঠানার্ধ যে, মহান আলাহ বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা গোল্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন
উপাদানে স্থিত করেছেন। তিনি কাউকে ন্র থেকে, কাউকে আগ্রন থেকে এবং কাউকে এ দ্রিট্
ভিন্ন অন্য উপাদান দিয়ে স্থিত করেছেন। ফেরেশতানের কি উপাদানে স্থিত করেছেন নাবিলক্ত
আয়াতে আলাহ তাআলা তা জানাতে চাননি। আর ইবলীসের স্থিতির উপাদান সংশ্রক জানিয়ে দেয়ার
অর্থ এ নর যে, সে আর ফেরেশতাদের অন্তর্ভাক্ত নয়। বয়ং এর অর্থ এও হতে পারে যে, আলাহ পাক
একদল ফেরেশতাকে আগ্রন থেকে স্থিতি করেছেন এবং ইবলীস তাদেরই একজন। আবার ইবলীসকে
ক্রতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করার কারণ হয়তো এই যে, তাকে আগ্রনের শিখা থেকে স্থিত করেছেন।
ফেরেশতানেরকে আগ্রনের শিখা দিয়ে স্থিতি করা হয় নাই। এ ছাড়াও তার বংশধারা ও সভান-সভিত
আকা, তার প্রকৃতিতে যৌন আবেগ ও ভোগের আন্দর্শ থাকা এবং তার থেকে গ্রনাহ প্রকাশ-শ্রওরা,
ভাকে ফেরেশভানের দল থেকে খারিজ করে না। যদিও ফেরেশভানের নধ্যে এসব বৈশিণ্টা ছিল না।

আর ইবলীস সম্পর্কে আলাহ তাআলা আমাদের লানিয়েছেন যে, সে ছিল জিন। একথাটিও

ব্রিজসংগত। আর যে সব বন্ধু মানাথের দাঁলি গোচর হর নাতা সপই জিন নামে অভিহিত। কারন তিং শবেদর অর্থ পদা বা আড়াল করা। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপাবে কবি আখার কবিতা উল্লেখ্ করেছি। সাত্রাং মানাবের চোধ থেকে অদাশা থাকার কারণো ইবলাস ও ফেরেশতা উভর এফাতিই জিন হিসেবে পরিগণিত।

ইবলীস শ্ৰেবর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা মত রয়েছে। ইমান আবা জাফর তাবারী বলেন, الماليس । শ্ৰেদ্টি الماليس । বিকে الماليس الماليس । শ্ৰেদ্টি الماليس الماليس । শ্ৰেকে الماليس الماليس । শ্ৰেকে নির্ণ্ হওরা, অন্তাপ-অন্ধোচনা ও দ্বৈধ-দ্বিভা।

এই মনে আবদ্লোহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি যে, ইবলীস নামকরণ এজনো যে, আলাহ ভাকে সব রক্ম ক্ল্যান থেকে নিরাশ করেছেন এবং তাকে বিভালিত শলতান বানিলে দিলেছেন। ভার প্রনাহর শান্তি দেয়ার জন্য এসব করা হয়েছে।

সাদ্ধী থেকে বণিতি আছে যে, ইবলীসের প্রকৃত নান ছিল হারিস। তার নান ইবলীস রাখার কারণ হলো, সে সতা থেকে নিরাশ হয়ে নিজেকে পরিবতিতি করিছিল। শৃবাটিকে এ অথে আল্লাহ তাআলাও ব্যবহার করে বলেছেন نواسون المرابع المرابع والمرابع والم

ر مر المه مع و مهم ورده مرا مرا مره مه و و مرمر مرا الما الما المرف والما المرا المرف المرف والما المرف المرف والما المرف المرف والما المرف المر

আঁর কবি র;বা বলেন.

والمراس والمراس والمراس والمراس المراس والمراس والمر

ভ<sup>্</sup>-এর ব্যাখ্যা

া শুক্টির ناعل বা কভা হিসেবে মহান জালাহ ইবলীসকৈ ব্ঝিটেছেন। অ্থাৎ ইবলীস ছায়রত আনুদ্র (আ)-এর উল্লেখ্যে সিজ্বা কয়া গেকে বিরত থাকলো। সে সিজ্বা করলো না, হরং অহংকার করলো। সৈ নিজেকে হড় ইনে করলো এবং হবরত আদম (আ)-এর উদেশো সিজ্পা করার যাাপারে আলাহার অনেটোতা করলো না। এটি ইবলীন সম্পকে আলাহার পক থেকে একটি খবর সংরুপ হলে আল্লাহ্র যে সৰ মাধল্ক ইবলীসের মত গব' ও অহংকারের কারণে অগ্রাহার আদেশ ও নিষেধের সামনে মাথা নত করে না এবং তার আন্দেতা করে না এবং তিনি প্রস্পরের যে অধিকার নিধারণ করে দিয়েছেন তা মেনে নের না তারের জন্য ভীর তিরণকারও বটে। আর আলাহ্র হ্কুমের সামনে মাথা নত করতে, ভার আন্গেডা করতে, তাঁর ফালোলা মেনে নিতে এবং অন্যের যেমন হক আদায় করা আলাহ তাদের জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছিলেন তা আদায় করতে অদ্বীকার করে যারা অহংকার করেছিল তারা হলো ইয়ার্দ। তারা রস্ল্লাহ সালালাহ্য আলাইহি ওয়া সালামের সাথে হিজরতকারী মৃহাজিরদের সামদেই ছিল। তাদের ধ্যথিজ্বগুণ রস্লা্লাহ সালালাহা, আলাইহি ওয়া সালাম ও তাঁর পরিচয়স্চক গণেকী সম্পরে অব্পত ছিল। তিনি যে সারা বিশ্বের জন্য আলাহার বস্তী ভাও তাদের জানা ছিল। কিন্তু এসৰ জানা সত্তেও তারা অহংকার 😴 গবের কারণে তরি নব্রভয়াত প্রতির করতো না এবং বিলোহ ও হিংদার কারণে তাঁর আন্পেত্য করতো না। ইংলীস সম্পর্কে অবহিত করার নাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের তীত্ত তংগদনা ও তিরুফ্কার করেছেন। কারণ হিংসা-বিংছয় ও বিদ্রোহের বশবভা হয়েই সে হয়রত আদম (আ)-এর উদ্দেশো সিজদা কর ख्रियीकृष्टि कानिसाहित। खल्डभद्र खाङ्गाह् लायामा हेरकीम्बत ध्यम त्रव स्पाय दर्गमा क्रिस्ट्रेन या 🖄 कर लगरदक्ष सरभाव चारह सारहत नामरन इंटलीकरक लेनाइदन दिरकरव राम कहा दरहाह। কারণ অহংকার ও হিংসা পোষণ এবং আল্লাহ্রি হাকুমের সামনে নত হতে ইবলীস ও য়াহ্দে وكان من المكافريين কাৰ্যাহ পাক জানিয়েছিলেন, وكان من المكافريين অর্থাং আল্লাংর যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ তার উপরে ছিল হ্যরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে িসম্ভলা করার হাকুম ভ্যান্য করে সে প্রকারাভারে ঐ স্ব নিয়ামত ও অনুগ্রহ অংশীকার করলো। ঠিক তেমনিই রাহ্দিরাও তাদের ও ভাদের পূর্ব পার্যদের আলাহার পক্ষ থেকে মাল্ল'ও 'সাল্ভরা'র ছারা খাব্য প্রবান, মাধার উপর মেঘমালা বিয়ে ছায়াদান এবং আরো অগণিত নিয়ামত অংকীকার করেছিল। বিশেষ করে যারা হয়রত রস্লালাহ সালাল্লাহা আলাইছি ওয়া আলিহী ওয়া সালামের কনসাময়িক তাদের জন্য রস্প্রের **যাগ পাও**য়া এক দ্বেভি নিয়ামত ছিল। এভাবে তারা আলাহ্র 'হ্ৰুক্ত'বা প্ৰমাণানি স্বসক্ষে দেখেছিল, অথস ন্বা (স)-এর ন্ব্ৰুয়াত সম্প্ৰে স্ঠিক প্রিস্থ পাওচার পরও হিংদা-বিবেষ ও বিদ্রোহ করে তা অংবক্তির করেছিল। তাই আল্লাহ পাক ইবলসিকে কাতেরদের সাথে দংপৃতিতি এবং একই 'দীন' ও মিলাতের মধ্যে গণ্য করেছেন, যদিও জাতি ও পারুপ্রিক সংপ্রের ক্রেয়ে তারা ভিন্ন। ঠিক যেমন মানাফিকদের বংশ ও স্থান-কাল ভিন্ন ভিন্ন হতিয়া সংস্কৃত ভাদেরকৈ পরস্পরের সহযোগী ও বন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রালাহ পাক ঘোষ্ণা **द** ३ (इ.न

رمور ومر رمور رو ممووم م مم المنافقتون والمنافقات بمضهم من يعض

"মনোফিক পরিষ্য ও নারী একে অপরের অন্বর্প—(তওবা"—৯/৬৭)। একই ভাবে ইবলীস সংপর্কে আলাহার বাণী المراجبين المرا

हर्यत्रज काव्यन षानीया (त्रर) فرودن الدال فرودن कायाजाः (त्रव عناما مرودن वा नाकतेयांन वर्णा

হয়রত রবী (রহ) প্র' বর্ণনার অন্রেপে বর্ণনা করেছেন। তা ঐ বিষয়ে আমার আধার আধার অনিরেপ। আর হয়রত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে ফেরেশতাহের সিল্লা করা ছিল হয়রত আদম (আ)-কে সম্মান প্রদেশনের জন্য এবং আল্লাহ্র আন্থেত্য করার জন্য, হ্যরত আদম (আ)-এর ইবানতের উদ্দেশ্যে নিয়।

হযরত কাতাদা (রহ) المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود الألم আয়াতাংশের বাখ্যার বর্ণনা করেছেন যে, আল্সাহ্র হরেত্থের আন্থাতা করার জন্য হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ্যে সিজদা করা হয়েছিল। ফেরেশতানের হারা হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করিয়ে আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করিছেন।

(৩৫) এবং আমি বললাম হে আদম। তুমি ও ভোমার জ্রী জাল্লান্তে বসবাদ কর এবং যথা ও যেখা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্তের নিকটবর্তী হও না। অন্যথায় ভোমরা অনায়েকারীদের অন্তভূক্তি হবে।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেছেন, এ আয়াতে দপণ্ট ইংগিত রয়েছে যে, অহংকার বশতঃ হ্যরত আদম (আ) এর উদ্দেশ্যে সিজ্ঞদ্য করতে অদ্বীকার করার পরই ইবলীসকে জালাত থেকে বহিৎকার করা হ্রেছিল এবং ইবলীসকে প্রথিবীতে পাঠানোর আগেই আদমকে বেহেশতে বাস করতে দেয়া হয়েছিল। আলাহ কি বলেন তা কি তোমরা শোন না। এ আয়াত দারা স্পণ্ট হয়ে উঠে হৈ, লানতপ্রাপ্তি ভূ অহংকীর প্রকাশের পর ইবলীস তাদের

উভরকে আলাহার হাকুমের আন্গত্য থেকে দারে সরিয়ে দিয়েছিল। কারণ হয়রত আদম (আ)-এর

মধ্যে রাহ ফুংকার করে দেয়ার পবেই তাঁর উদ্দেশ্যা ফেরেশতাদের সিজদা করার ঘটনা ঘটেছিল।

এ সময় ইবলীস তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আর এই অস্বীকৃতির
কার্লে তার প্রতি লা'নত এসেছিল।

হযরত আবদ্লোহ ইবনে আন্বাস (রা), হযরত মরেরা (রা), হযরত আবদ্লোহ ইবনে মাসউদ (রা) ও হ্যরত নবী করীম সালালাহ্ তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সালামের আরো কতিপর সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলাহ্র দুশ্মন ইবলীস আলাহ্র ম্যাদার শথ্য করে বলেছিল যে, সে হ্যরত আদম (আ), তার সন্তান-সন্ততি ও শ্রীকে বিল্লান্ত করে ছাড়বে। আলাহ্র লানতপ্রাপ্তি, জালাত থেকে বহিৎকার, প্রথিবীতে আগমন ও হ্যরত আদমকে আলাহ তাআলা কত্কি বহুর নাম-পরিচর শিখানোর আগে সে এ শপ্য করেছিল। তবে আলাহ পাকের একনিংঠ খাণ্যাদের সে বিল্লান্ত করতে সক্ষম হবে না।

হ্যরত ইবনে ইসহাক থেকে বণিতি, তিনি বলেন, ইবলসিকৈ তিরম্কার করা এবং লান্ত দিয়ে জালাত থেকে বহিম্কার করার পর আলাহ্ তাআলা হ্যরত আদম (আ)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তিনি ইতিপ্রেই হ্যরত আদম (আ)-কে সব বতুর নাম-প্রিচয় শিক্ষা দিরেছিলেন। তাই তিনি হ্যরত আদম (আ)-কে বললেন প্র-১৯৯০ দেওলি ১৯৯০ নাম থেকে বিল্লেম্য বিল্লা প্রতি প্রতি প্রতি শিক্ষা বিল্লা বিলা বিল্লা বিলা বিল্লা বিলা বিল্লা বিল্লা বিল্লা বিল্লা বিল্লা বিল্লা বিল্লা বিল্লা বিল্লা

বে সময় ও পরিস্থিতিতে হযরত আদম (আ)-এর প্রশান্তির জন্য তাঁর দ্বীকে স্ভিট করা হয় সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হ্যরত ইবনে আন্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও নবী করীম সাল্লালাহ্য আলাইছি এয়া সাল্লামের কতিপয় সাহাবা থেকে বিণিত। তাঁরা বলেন, লা'নত দেওয়ার সময় ইবলীসকে জালাত থেকে বের করে নেয়া হয়েছিল এবং হয়রত আদম (আ)-কে জালাতে বাস করতে দেয়া হয়েছিল। তিনি দেখানে সংগীহীন অবস্থার—চলাফেরা করতেন। তাঁর কোন জোড়া বা দ্বী ছিল না, যার সালিধ্যে তিনি প্রশাতি লাভ করতে পারতেন। এই অবস্থার এক সময় তিনি ব্র থেকে জেগে উঠে মাথার কাছে একজন দ্বীলোককে বসা অবস্থায় দেখলেন। তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে আলাহ তাঝালা তাঁকে স্ভিট করেছিলেন। হয়রত আদম (আ) তাঁকে জিজেস করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি একজন দ্বীলোক। হয়রত আদম (আ) বললেন, তোমাকে স্ভিট করা হয়েছে কেন? তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে প্রশাতি লাভ করবে সেজনা। এই সময় ফেরেশতারা হয়রত আদম (আ) বসলেন, তাম আমার কাছে প্রশাতি জিজেস করলো, হে আদম। তার নাম কি? হয়রত আদম (আ) বসলেন, তাম লাম করেশতারা আবার প্রশন করলো, তুমি তার নাম হাতিওয়া রাথলে কেন? তিনি বললেন, তাকে জবিত বছু থেকে স্ভিট করা হয়েছে, তাই তার নাম হাতিওয়া রাথলে কেন? তিনি বললেন, তাকে জবিত বছু থেকে স্ভিট করা হয়েছে, তাই তার নাম হাতিওয়া রাথলিছে। আলাহ তাআলা হয়রত আদম (আ)-কে বললেন—

۱۱ و دود ۱۸ ۱ مرو ۱ مرت رور ۱ م ۱ ۱ مرو ۱ مو ۱ مو المو الموا المحتام المحتام

এ থেকে প্রমাণিত হয় থে, হর্মত মান্ম (আ)-কে ফালাতে প্রবেশ করানোর পর হাওওঁরাকে স্থিট করা হয়েছিল এবং তাকে হ্যরত আন্ম (আ)-এর জন্য প্রশাতির করেন বানিয়ে দেরা হয়েছিল।

অপরীপর ব্যাখ্যাকার্গণ বলেন, হ্যরত আগন (আ)-কে ভালাতে দেওয়ার পরেই বরং হ্যরত হাওভিয়া (আ)-কে স্টুট্ট করা হয়েছিল। এ নতের অনুসারীদের দলীল প্রমাণঃ—

হ্বরত ইবনে ইসহাক (বহু) থৈকে বণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বণিনা করা হয়েতি থে, আল্লাহ ইবলীসকে ভংসনা করার পর হ্বরত আদন (আ)-এর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। ইতিপ্রেই টিনি হ্বরত আদন (আ)-কৈ সব কিছুর নাম শিলা দিয়েছিলেন। তিনি হ্বরত আদম (আ)-কৈ বললেন প্রাটিনাল ক্রিনিনাল ক্রিনিনাল ক্রিনিনাল ক্রিনিনাল ক্রিনিনাল ক্রিনিনাল ক্রিনিনাল ক্রিনাল ক্রেনাল ক্রিনাল ক্রিনাল ক্রেনাল ক্রিনাল ক্রেনাল ক্রেনাল ক্রিনাল ক্রেনাল ক্রিনাল ক্রেনাল ক্রিনাল ক্রিনাল ক্রেনাল ক্

ا أو دو مد مد مدو مدة و دو مد مدو دو مد المدا مدو دو مد مد المدا مدا مدا مدا المدا مدا المدا مدا المدا مدا المدا مدا المدا مدا المدا المد

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এটা লন্দের অর্থ প্রচুর আনন্দর্গরক জীবনোপ্কর্ণ আ তার অধিকারীকে উবিগ্ন করে না। ুন্ধ এনা বলা হর ধ্বন কেউ আন্ন্রণায়ক প্রচুর জীবনোপ্করণ লাভ করে। ইমর্উলু কারেগ ইংনে হিজর বলেছেন

''তুমি মান্যকে দেখতে পাবে দে নিরামতপ্রাপ্ত, এবং প্রচুর জীবনোপকণের মধ্যে বিপর্যয় বৈকে নিরাপদ আছে।''

হ্যরত ইবনে আন্বাস (রা), হবরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং আরও করেকজন সাহাবারে কিরাম থেকি ১৯৯ কান্তাংগার অর্থ সংগকে বর্ণনা আছে। ভারা বলেছেন ১৯৯ অর্থ আন্দ্রদারকা

হখরত মনুজাহিদ (রহ) গৈকে الهارك জারীতাংশৈর বাখ্যা উদ্ধৃত করে বলৈছেন যে এর অর্থা—তাদের সেখনেকার কোন জিনিসের হিসাব দিতে হবে না i

इर्येड श्वाहिन (ब्रह्) थ्यक अन्दर्भ आदिकेति वर्गेना बर्वेहरही

হয়রত হাজাহিদ (রহ) থেলে অন্য স্তে المنها وكلا منها وكلا منها وكلا منها وكلا منها وكلا منها وكلا منها وغلاء الت

হ্যরত ইবনে আববাস (রা) থেকে ক্রিক ক্রিক বিশ্ব করে। ১৯৮ ক্রিক তার আরাজার বর্ণিত আছে যে, ১৯) শর্ণের অর্থ জীবনোপকরণের প্রাচ্যা। অত্তর আরাতের অর্থ হলো, আর আমি বললামঃ হে আদম। তুমি ও তোমার হলী জালাতে বসবাস করো এবং বেশান থেকে ইচ্ছা স্থালাতের প্রচ্র ভোগ সাম্লী অন্ত-অসীম নিজ্যাতসমূহ এবং আন্দেশারক জীবনোপকরণ উপভোগ করে।

হয়রত কাতাদাহ (রহ) ১৯-১৯ এনে ১৯-১৯ তিনা বিধারিত করা হয়েছিল, তদন্যায়ী
আয়াতাংশের ব্যাথ্যায় বলেন, সমগ্র স্থিতিকলের জনা যে পরীকা নিধারিত করা হয়েছিল, তদন্যায়ী
সমস্ত স্থিতিক ইতিপ্বেই পরীকা করা হয়েছিল। হয়রত আদম (আ)-এর জন্যও ঠিক একই
পরীকা নিধারিত ছিল। মহান আয়াহ জায়াতের সব কিছু হবয়ত আদম (আ)-এর জন্য হালাল
করে নিয়েছিলেন। তিনি যেমন ইক্ল প্রচুর পরিমাণে তা ভোগ করতে পার্তেন। তবে একটি
গাছ সম্পর্কে তাকে নিষেধ করা হয়েছিল। এই গাছের মাধ্যেই হবরত আদম (আ)-কৈ পরীকা করা
হয়েছিল। নিষিক বিবয়টিকে পরীকার জন্য অবশেষে তার সামনে পেশ করা হয়্

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যে সব উদ্ভিদ নিজ কাপেটর উপর দাঁভাতে সক্ষ আরবদ্যে ভাষার দে সব উদ্ভিদকেই গাভ বলা হয়। মহান আলাহ্যে ধাণীর والشجر يسجدان গ্রেমলতা ও বৃক্ষ উভয়ই সিজনা করে। نجم হলো যে সব উদ্ভিদ লতিয়ে চলে। আর شجر হলো যে সব উদ্ভিদ লতিয়ে চলে। আর

ধে ব্লের ফল থেতে হযরত আদম (আ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল সেই বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন—তা ছিল শীষ (ছড়া)। এ মতের অনুসারীগণের বক্তবাঃ—

হ্যরত ইবনে আৰ্বাস (রা) থেকে বণিতি, হ্যরত আদম (আ)-কে যে গাছের ফল থেতে নিষেধ করা হয়েছিল তা ছিল গুমের শীষ।

হ্যরত আবু মালেক (রা) থেকে বণিত مربا حدره الشجرة আয়াতাংশে উল্লেখিত ولاتتربا حدره الشجرة আয়াতাংশে উল্লেখিত

হযুরত আবু মালেক (রা) থেকে প্র' বণিত হানীসের অন্রেপ বণ'না রয়েছে।

হযরত আতিয়া (রহ) থেকে مدن । الشجر আয়াতাংশে উল্লেখিত ক্রিনির শাস্থায় বলেছেন, এর অ্থ গমের শাস্থা হয়রত কাতাদা (রহ) থেকে বণিতি। যে গাছের নিকটে যেতে হয়রত আদম (আ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল তা হলো—গমের শাস্থা

হয়রত আবদ্লাহ ইবনে আখ্বাস (রা) থেকে বণিত। তিনি আবাল খালদের ফাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন যে, হ্যরত আদম (আ) কোন্ গাছের ফল খেয়েছিলেন এবং কোন্ গাছের পাশে তাঁর তওবা কবলে হয়েছিল। জবাবে আবাল খালদ তাঁকে লিখে জানালেন, হ্যরত আদম (আ) কোন্ গাছের ফল খেয়েগিলেন আপনি আমার নিকট তা জানতে চেয়েছেন। তা হলো গমের শীষ। আপনি আবাে জানতে চেয়েছেন যে, কোন গাছের নিকট হ্যরত আদম (আ) তওবা করেছিলেন। তা হলো ষায়তুন বা জলপাই গাছ।

হ্যরত ইবনে আৰ্থাস (রা) থেকে বংশিতি। তিনি বলতেন, হ্যরত আদম (আ)-কৈ যে গাছের ফল খেতে নিষ্ধেকরা হয়েছিল, তা হলো গ্যের শীষ্ট

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি। তিনি বলেছেন, আলাহ তালালা হ্যরত আদেষ আলাইহিস স্লাম ও তাঁর দ্যাকৈ যে গাছের যাপায়ে নিষেধ করেছিলেন তা ছিল গ্যের শীষ্ট

হ্যরত ওয়াহ্ব ইবনে মনোবিবহ আল-ইয়ামানী (রহ) থেকে বণিতি। তিনি বলেছেন, তাহলো গমের শীষা তবে জালাতে তার ফল ছিল গর্র মাতেরিহিহ বা অভ্জোধের নারো তা ছিল মাখনের মত নরম ও মধ্র চেরে মিণ্টি। তাওরাতের অনুসামীরা তাকে গম বলে অভিহিত করতো।

হ্যরত ইয়াক্রে ইবনে উত্বা (রহ) থেকে বণিতি। তিনি বলেছেন, তাহলো এমনু এক প্রাছ, চির্মুয়ী হ্রুয়ার জন্য ফেরেশতার্ডি যার নিকে লুত এগিয়ে যায়।

হ্যরত মহোরিব ইবন দিছার (রহ) থেকে বণিত। তিনি বলেছেন—তা হলো গমের শীষ।
হ্যরত হাসান (রহ) থেকে বণিত, তিনি বলেছেন—তা হলো গমের শীষ। আল্লাহ তাজালা
দুনিয়ায় এটিকে ভার সন্তান্-সন্ততির জন্য রিষিক বা খান্যব্য বানিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম আব<sup>্</sup> জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আরো কয়েকজন তাফ্দীরকার বলেছেন, তা ছিল আংগন্রের ছড়া। এ মতের সম্থ<sup>\*</sup>কগ্ণের বস্তব্যঃ

হযরত ইবনে আৰ্থাস (রা) থেকে বণি<sup>\*</sup>ত। তিনি বলেন, তা হলো আংগ**্</mark>রের ছড়া**!

হবরত ইবনে আব্বাস (রা) হয়রত ইবনে মাস্ট্র (রা) এবং নব্ট সালালাহ; আলাইহি ওয়া সালামের ক্ষেক্জন সাহাবী থেকে الشجرة আলাহামের ক্ষেক্জন সাহাবী থেকে الشجرة আলাহামের হুড়া। ইয়াহ্দীপের বর্ণনা মতে তাহলো গ্রা

্হযরত লমুদনী (রহ্) থেকে الشجرة শ্বেদ্র অথ আংগা্র গাছ বলে বণনা করেছেন।

হ্যরত ইবলে হ্বোইরা (রহ) থেকে বণিতিয়ে, ولا تـقربـا هذه الشجرة আয়াতাংশের মধ্যে উল্লেখন । শ্বেদ্র অর্থ আংগা্রের গছে।

ছযরত ইবনে হাবাইরা (রহ) থেকে অনা সাবে বিণিতে, هـذه الشجرة আয়াতাংশের ولا الشجرة भारकाর অথ আংগার। হবরত ইবনে হাবাইরা (রহ) থেকে বিণিত ولا الشجرة আয়াভাংশের অথ আংগার। হবরত ইবনে হাবাইরা (রহ) থেকে বিণিত ولا الشجرة আয়াভাংশের অথ বণিনা করেছেন আংগার।

হ্যরত ইবনে হৃবাইরা (রুহ) থেকে বণিওি যে, হ্যরত আদম (আ) কে যে গাছের ব্যাপারে নিধেধ করা হয়েছিল তা ছিল শ্রাধের গাছ।

হ্রত সাঈদ ইবনে জা্বাইর (রহ) থেকে বণিত الشجرة আরাতাংশে ولا قدةراسا هدنه الشجرة আরাতাংশে ولا قدةراسا هدنه الشجرة আরাতাংশে والتناسب

হ্যরত সাম্প্রী (রহ) থেকে বণি তি যে, তিনি বলেছেন—এর অর্থ আঙ্রে।

মাহাশ্যাদ ইবনে কায়েস থেকে বণিতি বে, তিনি বলেছেন, এর অথ' আঙারুর। অন্য কয়েকজন তাফসরিকারের মতে তাছিল ডা্মার। এ মতের অনুসাধীগণের বস্তব্য ইবনে জালোইজ (রহ) নবী অসালালাহাহ আলাইছি ওয়া সালায়ের-কয়েকজন সাহাবী থেকে বণিতি যে, তাহলৈ ডাুমার।

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ পাক তার বাংলাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে গাছের ফল খেতে আল্লাহ তাআলা হ্যরত আদম (আ) ও তার দ্রীকে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সেই করে ফেললেন যা করতে আল্লাহ তাদের নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সেই নিদি তি গাছটির কথা বলে তা খেতে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সেই নিদি তি গাছটির কথা বলে তা খেতে নিষেধ করেলন এবং এভাবে নিদি তি গাছটি দেখিরে বিলেন তা খেতে নিষেধ করেলন এবং এভাবে নিদি তি গাছটি দেখিরে বিলেন তা খেতে নিষেধ করেলন এবং এভাবে নিকটবতা ও হবে না ও তাবে কোন্ বিশেষ গাছটির নিকটবতা হতে নিষেধ করা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা কর আন মজীদে তার সাক্ষেতি ভাষার বা ইশারা-ইংগিত দিয়ে কোন কিছু তার বালাদের বলে দেননি। কোনটি সেই গাছ তা জানার মধ্যে যদি আল্লাহ্র স্থুটি নিহিত থাকতো তাহলে

আলাহ তাআলা বাল্লাদের নির্ণিটে সেই গাছটি সন্পকে জ্ঞান দানের জন্য ক্রেআন মজীদে কোন না কোন ভাবে ইংগিত দিতেন। যেমন যেসব বিষয় সংপকে জ্ঞান থাকলে তার সন্থাটি লাভ করা যায় সে সব বিষয়ে তিনি অবহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সঠিকভাবে যা বলা বায়, তা হলো বেহেশতের বিষয় মধ্য থেকে একটি বৃদ্ধ থাওয়ার ব্যাপারে আলাহ তাআলা আদম (আ) ও তার দ্রীকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা উভার এ নির্দেশ লংঘন করে তা থেয়েছিলেন। যেমন আলাহ পাক এ সন্পকে পবিত্র ক্রেআনে ইর্ণাদ করেছেন। নিষিদ্ধ গাছ কোনটি সে সন্পকে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। কারণ ক্রেআন মজীদে আলাহ তার বান্দাদের জন্য এর কোন প্রমাণ বা ইংগিত রাধেননি। সহাহি কোন হাদীদেও তা উল্লেখ নেই। তাই আর কিভাবে-এর দল্লীল পাওয়া যাবে ?

বলা হয়েছে, গাছটি ছিল গমের, আঙ্রেরের গা জ্মারের। তবে এর মধ্যে কোন একটা তো হবে। এটি যদি কেউ দ্বানতেও পারে তবে সে ধানাটা তার কোন উপকারে আসবে না। আবার কেউনা জানলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

ইয়াম ইবনে জারীর তাবারী (রহ) বলেন, আরবী ভাষাভাষীরা الشجرة আয়াতির বাাখ্যা করতে গিয়ে তির ভিল্ল মত পোষণ করেছেন। কুফার কোন কোন ব্যাক্রণবিধ বলেন: ماشجرة আয়াতির বাাখ্যা করতে গিয়ে তির ভিল্ল মত পোষণ করেছেন। কুফার দ্বন বলি এ গাছের নিকটবতাঁ হও তাহলে জালেনদের মধ্যে গণ্য হবে। এখানে বাকোর বিতীয় অংশটি المراء এর স্থানে আছে। আর المن الجراء এর স্থম অংশ এর উপরে আমল করে। যেমন বলা হয় المن تنام المراء এখানে প্রথম অংশকে জ্বম বা সাকিন করলে বিতীর অংশকে জ্বম বা সাকিন করলে বিতীর অংশকে জ্বম বা সাকিন করেতে হবে। আল্লাহ পাকের বাণী المراء শাল্টিও অন্রংপ। এইবফটি যেহেতু প্রথম শতের স্থানে বংসছে তাই তা দ্বারা থবর দেয়া হয়েছে। যেমন তুলি ভবিষ্যতের সাথে সম্পত্তে হওয়ার কারণে ভবিষ্যত নির্দেশক কিয়াপদকে ব্যর দেয়া কারণ চাক্ত্র মূল হলো ভবিষ্যত। তাই এইবফটি এখানে তুলিকটির স্থলাভিষিত হয়েছে।

বদরাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, এ আয়াতের ব্যাব্যা হলো, তোমাদের উভয়ের দারা যদি এ গাছটির নিকটবর্তী হওয়ার কাজটি হয় তাহলে তোমরা উভয়েই জ্বালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। তবে তারা বলেছেন, ১ শবেদর সাথে া শব্দটি প্রকাশিত থাকে না, বরং উহা থাকে। এ ক্ষেত্রে বাক্যের বিশালভার জন্য একটি না অর্থাং া আরেকটি না এর উপর এইছ করার প্রয়োজন হয়। এ কারণে الغامال الغامال المناقبة المناقبة

१००० - १००० वना मद्दा नग्ना। प्रकेरी प्रकार मद्दा नग्ना।

আর কেউ যদি طاران المواق অথাং তোমার দাঁড়ানোতে আমি খুদী হয়েছি ব্ঝানোর জনা المواق বলে তাহলে তা সমস্ত আরবী ব্যাকরণবিদের মতে অশ্বের হবে। আন্রেশে কেউ যদি والمواق কুনি দাঁড়াবে না। ব্ঝানোর জনা المواق خوا বলে তাও এ নীতি আনুসারে সবার মতে ভূল হবে আবার স্বার মতে তুল হবে আবার স্বার মতে হুলে বিক্রির বিশ্বের হওয়া এনি নি المواق ব্যানোর জনা مرزى دورا عاده المواق আরালার জনা ولا دورا عاده المواق আরালার বিনি المواق আরালার ক্রিন। তেমনি এ ভাবে অন্যদের দাবীর বিশ্বেরতাও প্রমাণিত হয়।

মহান আলাহ্র বাণী من الظائمون من مراف المناف تو العالمون الظائمون با من الغائمون العالمون العالمون العالمون العالمون العالمون العالمون العالمون العالمون العالمون العالم المناف المناف

এখানে الأنجـهدنـ কেও خزم দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে لأنجـهدنـ দেয়া হয়েছে। এখানে ধেন নিহেধাজ্ঞাটাই পানরায় উক্ত হয়েছে।

বিভায় ব্যাখ্যা হলো, الكائمية المنازة আয়াতাংশ وها হওয়ার জবাব। এ ক্ষেবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমবা এ গাছের নিকটবতা হবে না। কেননা তোমবা যদি এর নিকটবতা হও তাহলে জালেমদের মধ্যে গণা হবে। যেমন বলা হয় المنازة ক্রাল্টির না, তাহলে পরিবতে সেও তোমাকে গালি দেবে। তাই দেকেনে ক্রাল্টির না, তাহলে পরিবতে সেও তোমাকে গালি দেবে। তাই দেকেনে ক্রিন্টে ব্যাখ্য লবদ্টি ক্রাল্টির হবে। ইরফ হলে তা ভিল্ল রুপে এ৯০ করা হতো। কারণ, ولا تربيل والمنازة ক্রেদ্ধে তার প্রের্বিত্ত ব্যাখ্য নায়। তাই বিষর্ভির প্রাক্তে বে করেন উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে ক্রেন্ট হবে।

আর ناها المدين (الهدر الهدر الهدر

আরবী ভাষায় জ্লেমের অর্থ হলো কোন বহুকে ধ্রাস্থানের পরিবর্তে তা অন্তেরাধা। যেমন ষ্বরান গোতের কবি নাবিগার কথায় রয়েছে:

কবি এখানে ভ্রিকে অত্যাচারিত বলেছেন। কারণ গতকারী বাক্তি গতেরি উপধ্কে জালগাল গতনা করে যে জালগাল গত করা উচিত নল এমন জালগাল করেছে। তাই ভ্রিকে মজলাম বলা হলেছে। আর এমনিভাবে কবি ইবনে ক্যোইলা ব্তিট সম্পর্কে বলেনঃ

এ পংজিতে বৃণ্টির নিজের উপর জ্বান্ম করার তাংপর্য হলোঃ অসমরে আগমন এবং অনুশোযোগী জারগার বর্ষণ। এ অথে কাবোর নিজের উটের প্রতি জ্বান্ম করার অর্থ হলো বিনা কারণে তাকে ধবেহ করা। আরবদের দ্ভিটতে একেই অনুপোধোগী স্থানে ধবহ করা বলা হয়।

জন্শন শব্দের অনেকগালো অথ হতে পারে। এ অথ গালো বিস্তারিত বিবরণের জন্য একটি স্বত্ত গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। ইনশাব্দিলাহা আমরা তা যগাছানে আলোচনা করব। জন্দ্ম শব্দের মাল অথ যা আমরা বলেছি তা—হল কোন বস্তুকে তার অনুপোধোগী স্থানে স্থাপন করা।

(৩৬) কিন্তু শন্নতান ভাধেকে ভাদের পদখলন ঘটালো এবং ভারা যেখানে ছিল সেখান থেকে ভাদের বহিন্ধত করল। আমি বল্লাম, ভোমরা প্রস্পারের শত্রুদ্ধপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য ভোমাদের বস্বাস ও জীবিকা আছে।

ইয়াম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন ঃ কিরাআত বিশেষজ্ঞাণ এ আয়াতের পঠন পদ্ধতিতে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ (১৯) ি শব্দটির লাম হরফটিতে তাশদীদ প্ররোগ করে পড়েছেন। অধিং সে তাদের উভয়কে পথছুটি ও বিচ্যুত করতে চাইলো। ১৯৯৯ ১০০ তার পিলোকটি তার দীনের বাাপারে ভুল করেছে।" তাই সে এমন কাজ করে বসেছে যা করা ভার জন্য শোভনীয় ছিল না। আর ১৯৯৯ ১০০ ১০০ ১০০ এমন কারণ স্থিতি করেছে যা তার দীন অথবা দ্নিয়ার ব্যাপারে বিচ্যুতি ও ভুল-এটি ঘটিয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা শব্দটিকে ইবলীসের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। অথবি তিনি আদম (আ) ও তার শ্রীকে জালাত থেকে বের হওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে বলেছেনঃ ইবলীস তাদের উভয়ে ধেখানে ছিলেন সেখান বেকে বের করে দিল। কেননা ইবলীসই ছিল তাদের উভয়ের সেই ভূলের কারণ, যার পরিণাধে জালাত থেকে বের করে দিয়েছেন।

আরেক দল কিরাআত বিশেষজ্ঞ পড়েছেন কিন্তাটা অর্থ "কোন জিনিসকে কোন জিনিস থেকে দ্বের সরিয়ে দেয়া।" ইমাম আবা জাফর তাবারী (রহ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি। তিনি আলাহ তাআলার টাকিন্টা কিন্টাটা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ শরতান তাদের উভয়কে বিদ্রান্ত করেছে। উল্লেখিক পঠন পদ্ধতির মধ্যে কিন্টাটা পঠন পদ্ধতিটি অধিক সহীহ্

কারণ, মহান আল্লাহ পাক জানিয়েছেন যে, আদম ও হাওয়া (আ) যেথানে ছিলেন তাঁদেরকে সেধান থেকে বের করেদিন ইবলীস। ১৯৭ টা নর অর্থ এটা। স্ত্রাং ৯৯টা শবের অর্থ থখন বহিংকার ও দ্রে সরিয়ে দেয়া তখন ৯৯টা হিলাহ হিলার কোন কারণ থাকতে পারে না। কেননা তখন এর অর্থ দাঁড়াবে ৯৯টা হিলাহ হলে বলা দরকার আহিলাটির মত। এটা উদ্বিভট অর্থ নিয়। বরং উদ্বিভট অর্থ পেতে হলে বলা দরকার আহিলাটির মত। এটা উদ্বিভট অর্থ নিয়। বরং উদ্বিভট অর্থ পেতে হলে বলা দরকার আনহাত আলা আহিলাটির মত। ওটা উদ্বিভট অর্থ নালাগতা থেকে বিচ্নাত করতে চাইলো।" আল্লাহ তাআলা এ ক্রাটিই এভাবে বলেছেন তাক্রির নিয়েছে। আর কিরাআত বিশেষজ্ঞাণও এভাবেই পড়েছেন। এর অর্থ শ্রতান তাদেরকে জালাত থেকে বের করে দিয়েছে।

এখানে কেউ বদি প্রশন করেন থে, আদম (আ) ও তাঁর দ্রীকে ইবলীস কিভাবে বিদ্রাস্ত ও বিচাতে করেছিলো ধ্রে তাদের জালাত থেকে ধের করে দেয়ার কাজটি ইবলীসের সাজে সম্পক্তি করা হয়েছে? এর জবাবে মাফাসসিরগণ অনেক ব্তি পেশ করেছেন যার করেকটি এখানে উল্লেখ করছি।

এ ব্যাপারে ওয়াহ্ব ইবনে ম্নাবিহ থেকে হণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি অথবা ফালিক – (ইমাম তাবারীর সংশেহ তাঁর মলে গ্রেই ১৯-১) ত শব্দ আছে) জালাতে বসবাস করতে দিলেন এবং তাঁকে গাছের থেকে নিষেধ করলেন। গাছটির শাথা-প্রশাথা প্রদেপর জড়িয়ে ছিল। এ গাছে যে ফল ফলতো ফেরেশতারা চিরজীবন লাভের জন্য তা থেতো। আল্লাহ তাআলা আন্ন (আ!) ও তাঁর শ্বীকে এ ফল খেতে নিধেধ করেছিলেন। যথন ইবলীস তাঁদেরকে পথছত করার ইচ্ছা করল, তথন সে সংপের উদরে প্রবেশ করল। সাপের ছিল চার্টি পাং যেন তা আল্লাহ্ পাকের স্থিট স্বদর্শন উটঃ সাপ জালাতে প্রবেশ করলে ইবলীস তার শেট থেকে বের হলো এবং হয়রত আদম (আ) ও হ্যরত হাওয়ার (আ) জন্য আলাহ্র নিষিদ্ধ লাছ নিয়ে হাওরার কাছে গিয়ে বললো, এই গাছটি একটা দেখা এর খোশকা, প্রাপ ও বর্গ কৃত স্প্ররঃ তথ্য হ্যরত হাওয়া (আ) গুছেটি নিয়ে তা থেকে থেলেন। ভারণর সে হত্রত আর্থ (আ)-এর কাছে গিয়ে বললো, দেখ, এ গাছটির খোশব্র, স্বাদ এ বর্ণ কত স্থের। তখন হুধুরত আদম (আ)-ও তা থেল। এবার তাদের গোপেন অংগসমূহ প্রঞাপ হয়ে পড়লো। ইবরত আন্ম (আ) তখন গাছটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তার রব তাঁকে ভেকে বলজেন, হে অলম ৷ তুমি কোথায় ? তিনি বললেন, হে আলার প্রতিপালক ! আমি এখানে ৷ গুতিপালক বললেন, তুমি কি বের হথে না ৈ হয়বত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক গ তেঘার সামনে বের হতে আমার ভীষণ লভ্জা হয়। আল্লাহ পাক বললেন, অভিশস্ত মাটি থেকেই আমি তাকে স্ভিট করেছি। এমন অভিনপ্ত ধা তার ফলকে কণ্টকাকীণ করবে। হবরও ওয়াহ্ৰ ইবনে ম্নানিবহ (রহ) ধলেন, জালাত বা প্থিবীতে খেজ্ব ও ফুল গাছের চাইতে

উত্তম গাছ আর কিছুই ছিল না। তারপর তিনি আবার বলেন, হে হাওয়া। তুমিই তো আমার বালাকে প্রতারিত করেছো। তাই তুমি কণ্টসহ গভ ধারণ করবে। আর গভ স্থ সন্তান প্রসব কালে বার বার মাতার মাথেমাথি হবে। সাপকে বললেন, এই অভিশপ্ত শগতান তোমার পেটে প্রশে করে আমার বালাকে প্রতারিত করেছে। তুমি এমন অভিশপ্ত হলে যে, তোমার পা হবে পেটের অভ্যপ্তরে আর তোমার পাদ্য হবে মাটি। তুমি বনী আদমের শত্র, আর তারা তোমার শত্র। তুমি তাদের কারো নাগাল পোলে পায়ের গোড়ালীতে দংশন করবে। আর তারা তোমার দেখা পেলে মন্তক চারণ করবে।

হ্যরত আমর ইবনে আবদরে রহমান (রহ) বর্ণনা করেন যে, হ্যরত ওয়াহ্ব ইবনে মনুনা বিহতে জিজেস করা হল—ফেরেশতারা কি খেয়ে জীবন ধারণ করে? জবাবে তিনি বললেন, আলাহ যা ইচ্ছা করেন তাই খেয়ে থাকে।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হ্যরত ইবনে মাস্ট্র (রা) ও হ্যরত নবী সাল্লালাহ, আলাইহি ওয়া সাল্লামের করেকজন সাহাবা থেকে বণিত। যে সময় আল্লাহ পাক হ্যরত আদম (আ)-কেবলনে—

ودود ۱۰۰۰ مرور مرت مور مراه مدا مرو دور ۱۰۰۰ العام المرة المرت المرة الشجرة المرت المرة ا

"হে আদম ! তুমি ও তোমার ফাঁলালেতে অবস্থান করে। এবং যেন্ডাবে ইচ্ছা এর প্রাচ্ছের্থ থেকে আও ও ভোগ করে। তবে এ গাছটির নিকটবর্তা হয়েনা। তাহলে ভোমরা জালেমদের মধ্যে গণা হবে।" ঐ সময়ই ইবলীস জালাতের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের কাছে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু জালাতের তত্বাবধায়কগণ তাকে বাধা দেয়। তথন সে সাপের কাছে যায়। সাপের চারটি পা ছিল দেখতে ছিল উটের নায়; সে ছিল সংদর্শন একটি পণ্। ইবলীস সাপকে বললো যে, সে তাকে নিজের স্থাথের মধ্যে নিয়ে আদমের কাছে নিয়ে যাক। তাই সাপ তাকে ম্থের মধ্যে প্রের নিল এবং বেহেশতের তত্ত্বাবধায়কদের সামনে দিয়ে প্রবেশ করলো। ব্যাপারটি তারা ব্রুভেই পারলো না। কারণ এটাই ছিল আলাহ পাকের ইছা। ইবলীস সাপের মুখ থেকেই হ্যরত আদম (আ)-এর সাথে ক্যা বললো। কিন্তু হ্যরত আদম (আ) সেদিকে কোন ভ্রেক্স করলেন না। তবন সে সাপের মুখ থেকে বেরিয়ে বললো। তবন সে সাপের মুখ থেকে বেরিয়ে বললো। তবন সে সাপের মুখ ভ্রেমি করে দেবো অনস্ত জীবনপ্রদ ব্লের করা ও অক্ষর রাজ্যের কথা ?" (ভ্রা ২০/১২০)।

অথাং আমি কি তোমাকৈ এমন ব্লের সদ্ধান জানাবো না বা খেলে তুমি মহান আলাহ্র মত বাদশাহ হয়ে বাবে অথবা তোমরা উভয়েই অমর হয়ে বাবে, কোন দিনই মরবে না? শয়তান মহান আলাহ্র শপর করে তাদের বললো ناها المامية النامية النامية النامية النامية المامية التامية المامية التامية الت

সম্পক্তে অবহিত ছিল। কিন্তু হধরত আদম (আ) তা জান্তেন না। তাদের পোশাক ছিল ন্থের। হধরত আদম (আ) উক্ত গাছ খেতে অধ্বীকার করলেন। তখন হধরত হাওয়া (আ) এগিরে আদলেন এবং তা খেলেন। তারপর বললেনঃ হে আদম। তুমিও খাও। কারণ আমি ইতিমধ্যেই তা খেরেছি। কিন্তু আমার কোন ক্ষতি হয়নি। আদম (আ) যখন তা খেলেন্

''তখন তাদের উভয়ের সঙ্জাম্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জাহাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর আবস্ত করলো।''

হ্ষরত রবী (রহ) থেকে বণিতি, শয়তান পা বিশিণ্ট উটের মত জভুর রপে ধরে জালাতে প্রশে করেছেল। অভিশাপ দেয়া হলে অভূটির পা ২সে যায় এবং সেসাপে রপাভারিত হয়।

হয়রত আবলে আলিয়া (রহ) থেকে বিণিত। উটটি শ্রেতে জিন জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি বলেন, একটি নিনিণ্ট গাছ বাতীত তার জনা জালাতের সব কিছু হালার করা হয়েছিল। তাদের দ্বেজনকে বলা হয়েছিল — তালেমা এই গাছে নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে জালেমদের মধ্যে গণা হবে।" তিনি বর্ণনা করেছেনঃ শয়তান প্রথমে বিবিহাওয়া (আ)-এর কাছে এমে জিজেস করলোঃ তোমাদের কি কোন জিনিস নিষেধ করা হয়েছে? বিবিহাওয়া (আ) বললেন, হাঁ, এই গাছটি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তথন শয়তান বললোঃ পেবিত কুরআনের ভাষায়) "পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে য়াও, এথবা বেহেশতে বিরস্থায়ী হয়ে য়াও, এজনাই তোমাদের প্রতিপালক ও বৃক্ষ সন্বঙ্গে তোমাদের নিষেধ করেছেন। স্বা আ'রাফ ৭/২০।

হ্যরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বণিতি, কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, হ্যরত আদম (অং) জালাতে প্রবেশ করে যখন দেখানে তরি সংমান ও ম্যাদা এবং তাকৈ দেয়া আলাহাম নিয়্মত সমাহ দেখালেন, তখন চিন্তা করলেন—এখানে স্থায়ীভাবে থাকাতে পারলে কতই না উত্য হতো। একথা শানে শয়তান একে মোক্ষম স্থোগ বলে মনে করলো। স্তরাং এ পথে সে তার কাছে ভিড্গো।

ং হ্যরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বণিত। শয়ভান তাদের (আদম ও হাওয়া) সাথে প্রথম যে

চক্রান্ত করে, তাহলো সে তাদের জন্য এমন ভাবে কাঁদতে শ্রুর্করে যে, তা শ্রুনে তারা ভীষণভাবে দ্বাধিত হন। তাঁরা তাকে জিজেদ করলেন, তুমি কি করেণে কাঁদছে। সে বললো, আমি তোমাদের জনাই তো কাঁদছি। তোমবা তো মত্যে বরণ করবে। সে কারণে এখন যেসব নিরামত ও মযদা লাভ করছো, তা থেকে বলিত হয়ে যাবে। এ কথাটি তাদের মনে লাগে। এরপর সে তাদের কাছে এসে ওরাসওয়াসা দিতে থাকে। সে বলে—

اارو مر روت برا مرس موم روم مره مره مراه برا مراه و المحاكم المركم عن يادم هل ادلك على شجرة العخلد وسالك لا يهلى و وتال ما الهاكما ربكما عن العدد عرب عرب مراه مراه و مراه مراه و مراه مراه الشجرة الا ان تكلونا ملكمين او تكونا من العالدين و وتساسمها إلى لكما مراه الناصحون و مراه المراه الم

অথং এভাবে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে। অথবা ফেরেশতা না হলেও জালাতের নিয়মিতের মধো স্থায়িত লাভ করবে এবং মৃত্যুম্থে পতিত হবে নাং মহান আলাহ বলেন بغرور ়সে তাদের উভয়কে প্রতারিত করলো।

হয়রত ইবনে যায়েদ (রহ) থেকে বণিত। শ্য়তান গাছটির বিষয়ে হাওয়াকে প্ররোচিত করলো এবং শেযে তাঁকে নিয়ে গাছের কাছে গেলো। অতঃপর বিবি হাওয়া (আ)-কে হ্যুরত আদম (আ)-এর দ্রণিতে স্করের ও আক্ষণীয় করে তুলল। রাবী বলেন, হ্যুরত আদম (আ) বিবি হাওয়া (আ)-কে তাঁর প্রয়োজন প্রণের জন্য আহ্বান জানালেন। বিবি হাওয়া (আ) বললেন, না, বরং আপনাকে এখানে আস্তেহবে। যথন তিনি আসলেন, তখন বিবি হাওয়া (আ) তাঁকে বললেন, না এতেও হবে না। আপ্নাকে এই গাছ থেকে খেতে হবে। তখন তাঁরা উভয়েই তা থেকে খেলেন কিছু এতে তাঁদের উভয়ের গোপন অংগ প্রকাশিত হয়ে পড়লো। তখন হ্যুরত আদম (আ) দেটিয়ে জানাতের মধ্যে গেলেন। তখন তাঁর প্রতিপালক তাকে ডেকে বল্লেন, হে আদম! তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাজেঃ?

হ্যরত আদম (মা) বঙ্গলেন, না হে আমার প্রতিপালক। বরং তোমার সামনে লিজ্জত হওয়ার কারণেই এর্প করেছি। প্রতিপালক বললেন, হে আদম! কোথা থেকে তোমাকে দেয়া হয়েছে ? হয়রত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক, বিবি হাওয়ার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। তথন আলাহ পাক বললেন, এখন তার জন্য আমাব কর্তব্য হলো প্রতি মাসে একবার করে তাকে রক্তান্ত করা যেমন সে এ গাছকে রক্তান্ত করেছো। তুমি এবং আমি তাকে আহমক বানাবো। অথচ আমি তাকে বৈর্মণীল করে স্কৃতি করেছি। আর আমি তাকে কটেনহ গভাধারণ করাবো এবং কটেসহ প্রস্ব করাবো। অথচ আমি তাকে কটেনহ গভাধারণ করাবা এবং কটেসহ প্রস্ব করাবো। অথচ আমি তার গভাধারণ ও সন্তান প্রস্ব সহজ করে দিয়েছিলাম।

হ্যরত ইবনে খারেদ (রহ) বলেছেন, যে দ্রভাগা বিবি হাওয়া (আ)-কে স্পশ' করেছিল তা যদি না হতো তাহলে দ্নিয়ার কোন স্বীলোকেরই মাসিক হতো না। আর তারা সহজে পভাষারণ করতো এবং সহজেই সভান প্রস্ব করতো। তবে মেরেরা অত্যস্ত ধৈরণীকা।

হযরত সাইদ ইবন্ল মাসাইয়াব (রহ) থেকে বণিত। তিনি আলাহার শপথ করে বলেন, হযরত আদম (আ) বাঝেশানে গাছ খেকে খাননি। বিবিহাওয়া (আ) তাঁকে শরাব পান করিয়েছিলেন। এ ভাবে তিনি নেশাগ্রন্থ হয়ে পড়েন এবং তখন তাঁর সামনে গাছ পেশ করা হলে তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন।

হয়ক ইবনে হামাইদ (রহ)-এর সারে হয়রত ইবনে আন্যাস (রা) থেকে বণিত। আল্লাহ্র দাশারন ইবলাস প্রিথমীর সমন্ত প্রাণীর কাছে তাকে বহন করে জালাতে নিমে মেতে অন্বোধ করে। এভাবে শে আদ্ম (আ) ও তার হত্রীয় সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু সথ পশাই তাকে বহন করতে অন্বীকৃতি জানায়। অবশেষে সোপের কাছে গিয়ে বললো, তুমি যদি আমাকে জালাতে প্রযেশ করিয়ে দাও তাইলে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আমি তোমাকে মনেক্ষের হাতে থেকে কলা করবো। তথন সাপ তাকে ভার সন্ম্বের প্রধান দাতের মধ্যে লাকিয়ে নিয়ে জালাতে প্রবেশ করেলো। ইবলীস সাপের মাথ গহবর থেকেই হয়রত আদম (আ) ও তার দ্বীর সাথে কথা বললো। তথন সাপের দেহ থাকতো আব্যুত। সে চার পায়ে চলতো। আলাহ পাক তার শ্রীর উলঙ্গ করে দিয়েছেন এবং পেটের উপর ভর দিয়ে চলতে বাধ্য করেছেন। বর্ণনাকারী তাউস (রহ) বলেন, হয়রত ইবনে আববাস (রা) বলেন, তোমরা সাপকে ধেথানেই পাবে হত্যা করবে। আলাহ্র শ্রুর নিরাপত্যা দানকে ভংগ ও ব্যাহত করো।

ইবনে ইসহাক থেকে বণিত। তিনি বলেন. তাওরাতের অনুসারীরা শিক্ষা দিত খে, আদম (আ) সাপের সাথে কথা বলেছিলেন। তবে তারা এ কথাটি ইবনে আব্বাস (র) মত ব্যাখ্যা করে বলেননি।

মহোমাদ ইবনে কাছেল থেকে বণিতি। আল্লাহ তাআলা হ্যরত আদম (আ)ও বিবিহাওয় (আ)-কে বেংশেতের একটি গাছ থেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু অন্য সব কৈছা যদ; ছ্যা খাওয়ার ও ভোগ করার অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু সাপের পেটে প্রবেশ করে শ্রতান তাদের কাছে আসলো এবং বিবি হাওয়ার সাথে কথা বললো। শ্রতান হ্যরত আদম (আ)-কে এলার করেলা। স্বল্লো:

''তোমানের রব তোমানের এ গাছের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন এ জন্যে হৈ, তোমরা উভয়ে ফেরেশুতা হয়ে যাবে অথবা চিরছারী হয়ে যাবে। সে শপ্থ করে তাদের বসলো, আমি ভোমাদের একজন কল্যাণকাগী।'' হযরত মহোন্মান ইবনে কায়েস (রহ) বলেন, বিষি ছাওয়া (আ) দাত দিয়ে গাছটি চিবালে তা রক্তাক হয়ে যায় এ সময় তাদের উভয়ের দেহের আবর্ণ শুলে পড়লো।

وطفيةا يرخصفان علميهما من ورق الجثية ونادا هما ربهما الم الهاكما عن تسلمكا وطفية يرخصفان علميهما من ورق الجثية ونادا هما ربهما الم الهاكما عن تسلمكا عرب روم رور على هم مرب روس والله له لا الشجرة واقسل لكما إن الشيطان لسكما علمو مورن -

"তারা উভয়ে তখন জালাতের গাছের পাতা দিয়ে শরীর ঢাকতে শ্রে করলো। আর তাদের প্রভূত তাদের ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদের এ গাছতির ব্যাপারে নিষেধ করিনি এবং একথা বলিনি যে, শরতান তোমাদের প্রকাশ্য দর্শমন? তিনি হযরত আদম (আ)-কে বললেন, আমি নিষেধ করা সত্তেও তুমি তা খেলে কেন? হযরত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! হাওয়া আমাকে তা খাইয়েছে। তিনি হাওয়াকে বললেন, তুমি তাকে কেন খাওয়ালে? তিনি হললেন, সাপ আমাকে নিদেশি দিয়েছে। তিনি সাপকে বললেন, তুমি তাকে নিদেশি দিয়েছো কেন? সাপ বললো, ইবলীস আমাকে নিদেশি দিয়েছিল। আলাহ বললেন সে অভিশপ্ত এবং রহমত ও কল্যাণ থেকে বণ্ডিত। হে হাওয়া। তুমি যেহেতু গাছতিকৈ রস্তাক্ত করেছো, তাই প্রত্যেক চাণ্ডমাসে তুমি একবার করে রক্তাক্ত হবে। আর হে সাপ আমি তোমার পাগ্লি কেটে তেলবো এবং তুমি উব্ হয়ে হেছড়ে চল্বে। আর যে-ই তোমাকে দেখবে পথের দিয়ে তোমার মাথা চ্বাণ করবে।

ইমাম আব্রেজাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ্র শত্র ইবলীস কতৃকি আদম ও তার দ্বীকে সত্যচুতে করা সদপ্তে যে সব সাহাবা, তাবিঈন ও অন্যান্য রাবী থেকে এসব বর্ণনা করা হয়েছে, আমিও তাদের 'নিকট থেকেই এটি বর্ণনা করেছি।

এসব বর্ণনার মধ্যে ধেগালো আলাহার কিতাবের সাথে সামজস্যশীল দেগালোই ন্যার ও সত্য হওয়ার অধিক উপযোগী। মহান আলাহ ঝামাদের ইবলীস সংপ্রেণ জানিরেছেন ধে, সে হয়রত আদ্ম (আ) ও তাঁর দ্বীকে প্রসালে করেছিল যাতে তাদের গোপন অংগস্মত্য প্রকাশ করে দিতে পারে। তাই সে তাদের বল্লো —

আল্লাহ তাজালা ইবলীসকে জালাত থেকে বের করে তাড়িরে দেয়ার পর সে যে উপায়ে জালাতে প্রবেশ করে হ্যরত আদম (আ)-এর সাথে কথা বলেছিল তা হ্যরত ইবনে আক্ষাস (রঃ) ও ওয়াহাব ইবনে মনোন্বিহ বণিত কাহিনীর মধ্যে নাই। তাছিল এমন এক বক্তবা বা কোন বিবেক-বাদ্ধি অপ্রীকার করে না। আবার তাতে এমন কোন খবরও নাই যার বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ গেশ করার প্রয়োজন আছে। এ সব এমন ঘটনা বা সংঘটিত ছওয়া সন্তব। এ ব্যাপারে আসল কথা হলো, আলাহ আমাদের জানেয়েছেন যে, ইবলীস হয়রত আদম (আ) ও তার স্থীর কাছে পেণছৈ তাঁদের সাথে কথা বলেছিলঃ হতে পারে যে, ব্যাখ্যাক্ষেরগণ যা বলছেন সেই ভাষেই সে তাদের কাছে পেণ্ডেছিল। বরং তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই ঐ ভাবে সংঘটিত হয়েছিল। ভাষ্যকারগণের **বজবাসমূহে মিল থাকার তা সভা ও কঠিক বজেই প্রভীরমান হয়; ধদিও হ্যরভ ইবনে ইসহাক** (রহ) এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রেবণ করেছেন। বিষয়টি হ্যরত ইবনে সালামা (রহ)-এর মাধ্যমে হ্যরত ইবনে ইসহাক (রহ) খেকে কর্ণনা করা হয়েছে (৯৮। ৯৮)ঃ হুহরত ইবনে আগবাস (রা) ও ভাওরাতের অনুসারীগণ বর্ণনা করেছেন ধেঁ, আল্লাহ পাক ত্যরত আদম (আঃ) ও তারে সভান-স্ভাতিদের পর ক্লিয়ে জন্য ইংলীসকে যে ক্লমতা দিজেছিলেন ভার সাহায়েয়া দে হংরত আদম (আ) ও ভার দ্ররী कारक रयाज नक्य १८४१वन । एन छा १ यहण व्यक्षिम (धा)- এइ मखारनद्र कारक व्याप्त छारनद ঘ্মের সময়, জাল্লত অবস্থার এমন কি স্ক্রিছায়। সে ভার ইছোর উপরও প্রভাব বিভাবে করতে भारतः। अंधारेन रत्न जारततः भूनारस्त्र कार्य आक्रान् कान्या अन्य मरना मरना रहीन आर्यपन স্থিট করে। তবে হয়রত আদ্ধ (আ)-এর সন্তান তাকে দেখতে পায়াল্য। সালাহ ভাষালা ইরণাদ করেন غير ক্রান্তান ভাদের প্রনার করলো এবং فيوسوس لهيما الشيطان فيلخرجهما سما كانيا فيه করেন ভারা যেখানে ছিল দেখান থেকে বের কয়ে আনলো।" ভিনি আয়ো বলেছেন ঃ

رم ادر در دو و عدر و در در برا برا برا مرا مرا مرا دو دور برا برا برا برا مرا مرا مرا مرا مرا مرا مرا مرا مرا المرا الم

"হে জাদম সন্থানেরা! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে না ফেলে। যেমন সে ভোমাদের পিতা-মাতাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে লালাত থেকে বের ফরেছিল। তাদের দেহের পোশকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বাতে তাদের লঙ্গাস্থানসমূহ প্রকাশ হয়ে পডে। সেও তার দলবল তোমাদের দেখতে পায়। কিন্তু ভোমরা তাদের দেখতে পায় না। যায়া ঈমানদার নয় আমি শয়তানদের তাদের বয় অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।" আলাহ পাক তার নবীকে আয়ো বলেছেন المالي المالي المالي সরোর শেষ পর্যন্ত। এরপর নবী করীম সাল্লালাহ্ব আলাইহি ওয়া সালাম হাদীহ বর্ণনা করে শয়নালেন المالي المالي

''তুমি এখান থেকে নীচে নেমে ধাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সা্তরাং বেরিরে বাও, নিশ্চর তুমি অধ্যদের অন্তর্গত।'' (আ'রাফ ৭/১৩)

অতঃপর সে আদম (হা) ও তাঁর সহধমি'ণীর কাছে পে'হে তাদের সাথে আলাপ করে। যেমন আলাহ পাক আমাদেরকে তাদের ফাহিনী বণ'না করেছেন≀

"অতঃপর শরতান তাকে কুমন্রণা দিল, সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনপ্রদ ব্দের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা বলো দিব ?" (স্রো অহা ২০/১২০)। ইবলীস তাদের কাছে এমন ভাবে পেশীছেছিল যে ভাবে তার সন্তান কাছে পেশীছে,

ইমাম আবা ছাফর তাবারী (রহ) বলেন যে, ইবনে ইসহাকের অভিমতও দৃঢ়ে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যদি ইবনে ইসহাক নিজেই এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী হতেন যে, ইবলীক সামনা সামনি সন্বোধনের দারা হয়রত আদম (জা) ও তাঁর সহধার্মণার কাছে পেঁছে নাই তাহলে জ্ঞানীদের কোনর,প প্রশন করা সন্তব হত না। অধাচ আলাহ পাক সংবাদ প্রদান করেন যে, দে তাদের সাথে কথা বলেছে এবং সরাসরি সন্বোধন করেছে। অধিকভূ আহ্লে ইল্ম থেকে এ সন্পকে মশহরে বক্তব্যও এসেছে আর এসব মশহরে বক্তব্যের সভ্যতার উপর কুরআনের প্রমাণও রয়েছে। সত্তরাং কিভাবে স্বেশ্হরত বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। আলাহ্র নিকট আমরা এ সন্পকে ভৌফাক প্রথনা করিছে।

নের বিলা । আলাহ্র বাণী নির্দ্ধানি নির বিশ্ব প্রাক্তি ইমাম আবা কাফর তারারী (রহ) বলেন, শরতান আদম (আ) ও তার সহধমিণীকৈ জারা যে স্থানে ছিলেন অর্থাৎ হ্যরত আদম (আ) ও তার সহধমিণীকৈ জারা যে স্থানে ছিলেন অর্থাৎ হ্যরত আদম (আ) ও তার সহধমিণী জ্বালাতের যে সন্থাবাজ্বনে এবং তথাকার যে স্থান নিয়ানতে নিম্নিজ্যত ছিলেন তা থেকে তানের বের করে দিল। আমরা পারের বর্ণনা করেছি মে প্রকৃতপক্ষে আলাহ পাত তানেরকে বের করালেও তানেরকে বের করার কারণ হিসাবে শ্রতানকৈ উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু জানেরকে হের করার কারণ ইছল শরতান—তাই বের করার সম্পর্কা তার নিকে করা হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তির হারা অন্য ব্যক্তির কটে হরেছে। আর সে কটের কারণে দিতীয় ব্যক্তি হবীয় হাসন্থান ত্যাগাকরল। এমতাবন্থায় দিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার বাসন্থান থেকে অম্যাকে স্থিয়েছ। অর্থাৎ সে তার স্থান জ্যাকে করার নাই। তবে যেহেতু ভার জন্য ছান ত্যাগা করতে হ্রেছে। অর্থাৎ সে তার স্থান ভ্যাগের কারণ হয়েছে। তাই স্থান ভ্যাগের কারণ হয়েছে। তাই স্থান ভ্যাগের কারণ হয়েছে।

وقال المبطوا بمضكم أبعض عدو (আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও, তোমরা প্রংপর পরস্পরে পরস্পরে পরস্পরে পরস্পরে পরস্পরে করে। আলাহার এ কালীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবা ছাফর ভাবারী (রহ) বলেন, যথন কেউ কোন ভাবে বা কোন আমে অবতীর্ণ হয় তখন ভার সম্পকে বলা হয়। এই বিশ্ব তিন্তু তিন্তু বিশ্ব হালেন--

আমর যা বলেছি মহান আলাহ্র এ বাণী তার বিশ্বেলা প্রমণ করে। অর্থাৎ হ্যরত আদম (আ)-কে জালাত থেকে আলাহ্র বের করেছেন। আর ভাবেরকে জালাত থেকে থের করে দেলার সম্পর্ক আলাহ্ পাক ইবলানির নিকে করেছেন। আর এরপে সম্পর্ক করার ঝাপাতে আনরা যে পাহার উল্লেখ করেছি ঐ পাহা অন্সারে এ সম্পর্ক টিও হওয়ার বিশ্বেতার প্রমণ বহন করে। আর আলাত একথাও প্রমণ করে যে, হ্যরত আগন (আ), তার সহধমিণী ও তালের শত্র ইবলীলের নীতি নেনে আলা একই সময়ে হ্যেছে। কোনা হ্যরত আগন (আ) ও তার সহধমিণীর ভুল এবং ইবলানের অপরাধের জাল্ল হাওলার তাদেরকে নীতে নামিরে দেলাকে আলাহ পাক একতিত করে বর্ণনা করেন। বিভিন্ন ভালের লারা যাদেরকে নীতে নামিরে দেলাহ হয়েছে ভাদের মধ্যে আদম (আ) ও তার সহধমিণী উদ্দেশ্য হওয়া সত্তে আর কে কে উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা-কারণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আনু সালেহ থেকে ব্রিভিন্ন বিভিন্ন মত ব্যাক্ত ব্যাক্ত বিভ্না বিভিন্ন মত রয়েছে। আনু সালেহ থেকে ব্রিভিন্ন বিভিন্ন মত রয়েছে। আনু সালেহ থেকে ব্রিভিন্ন বিভিন্ন মত ব্যাক্ত ব্যাক্ত ব্যাক্ত ব্যাক্ত বিভ্না বিভিন্ন মত রয়েছে। আনু সালেহ থেকে ব্রিভিন্ন বিভিন্ন মত ক্রেকে ব্যাক্ত ব্যাক্ত ব্যাক্ত ব্যাক্ত বিভ্না বিভ্না মত রয়েছে। আনু সালেহ থেকে ব্যাক্ত ব্যাক্ত বিভিন্ন মত ব্যাক্ত ব্যাক্ত ব্যাক্ত বিভ্না বিভ্না মত রয়েছে।

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন-এখানে আদম, হাত্য়া, ইবলীস ও সাপের কথা বলা হয়েছে। হ্যরত স্মুদ্দী (রহ) থেকে বণি ত। তিনি আল্লাহ পাকের কালাম ভোমরা নীচে নেমে যাও اه بطوا بعضكم او عض عدو — اه بطوا بعضكم او عض عدو দেন, এর পাসমূহ কেটে দেন। সে পেটের উপর ভর দিয়ে যেন চলে এমন অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেন আর তার আহার হল মাত্রিকা। আর আদম, হাওরা, ইবলীন ও সাপকে প্রথিবীতে (নামিয়ে দেন। মাজাহিদ থেকে ব্রিত। এনত ا- وهض المحكم المرطوا المحكم শ্রু হবে) এর ব্যাখ্যায় ডিনি বলেন, হ্যরত আদম (আ) ইবলীস ও সাপকে ব্যানো হয়েছে। হণরত ম্জাহিদ (রহ) থেকে অন্য স্তে বর্ণিত আছে যে, এখানে, ই্ষরত আদ্ম (অট, ইংলীস ও সাপ সন্পকে বলা হয়েছে। তাদের পরন্পরের বংশধর পরন্পরের শত্রী, ইয়রত মর্জাহিদ (রহ) থেকে অপর স্তে বণিতি আছে যে, তিনি এ আয়াতের বাাধ্যায় বলেন যে, এখানে হযরত আদম (আ) এবং তার বংশধর আর ইবলীস ও তার বংশধর উদ্দেশ্য। আবেলে আলীয়া থেকে বণিতি আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ইবলীস ও হ্যরত আদম (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। হুযুরত ইবনে আৰ্বাস (রা) থেকে বণি<sup>ত</sup> আছে ধে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পরুদ্পর পর-ম্পরের শত্রু দারা উদ্দেশ্য হল—হ্থরত আদম (আ), হ্যরত হাওয়া (আ), ইবলীস ও সাপ একে অপরের শরু। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি, এখানে আন্ম, হওেয়া, ইবলীস ও সাপ সম্পকে বলা হয়েছে। হযরত ইবনে যায়দ (রহ) থেকে বণিতি। তিনি বলেন, এখানে আদম (আ) ও হ্যরত হাওয়া (আ) এবং তাদের বংশধরদেরকে ব্ঝানো হয়েছে।

আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন-যনি কেউ বলে, হয়রত আদম (আ) ও তাঁর সহধমিণী এবং সেই সাপের মধ্যে কি শ্রুতাছিল? উত্তরে বলা যায় – হ্রুরত আদ্ম (আ) ও তার বংশ্ধরণের সাথে ইবলীদের শত্তা হল — ইবলীদ হথরত আদম (আট-কে হিংদা করা এবং তাকে সিজনা ঋরে আল্লাহার অন্থাত হওয়ার ব্যাপারে অংকোর প্রকাশ করা। ধর্ষন সে ভার প্রতিপালককে বললো, আমি তার ধেকে উরমঃ আপনি আমাকে আগনে দ্বারা আর আদমকে মাটি থেকে স্থিট করেছেনঃ ম্বু'মিনদের সাথে ইবলীসের শত্তার কারণ হলো, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়া, নাফরমানী করা। ইবলীসের সাথে হ্যরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের শন্তা হল আলাহ্র সামনে অহংকার প্রকাশ করা এবং ভার আদেশের বিরোধিতা করা। হ্যরত আদম (আ) ও তাঁর মন্মিন বংশধরদের ইবলীদের প্রতি শুরুতা পোষ্ণ করা আল্লাহ্র প্রতি তাঁদের ঈমানের জ্বীবস্ত প্রমাণ। পক্ষান্তরে হয়রত আদ্ম (আ)-এর সাথে ইবলীসের শত্তার অর্থ আলাহ্র সাথে কৃফরী করা। হ্যরত আদম (আ), তার বংশধরগণ এবং সাপের মধ্যে শত্রতার কথা আমরা হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং ওহাব ইবনে ম্নাবিব্হ (রহ) থেকে বণিতি হাদীছে আলোচনা করেছি। যেমন এ শত্তো সম্পর্কে হ্যরত রস্লুলাহ সালালাহ আনাইহি ওয়া সাল্লমে থেকে বার্ণত আছে যে, তিনি বলেন—আমরা এদের সাথে যান্ধ ঘোষণার পর স্ধি করি নাই; যে কেউ ভয়ে সাপ হতা। করা পরিত্যাগ করে সে আমার দলভ্কে নয়। হ্যরত আবু হুরোয়রা (রা)-এর স্তে রস্লেলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে ধণিত আছে যে, তিনি (স) বলেন—এদের সাথে মৃদ্ধ ঘোষণার পর আমরা এদের সাথে সন্ধি করি নাই; যে কেউ ভয়ে এদেরকে হওণ করা পরিত্যাগ করে সে আমার উম্মাতভা্ত নয়।

ইমাম আব্যুজাফর (রহ) বলেন—যে যাদের কথা আমরা বর্ণনা করেছি ভার মলে উৎস হল যা

আমাদের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহল ইবলীসকে জালাত থেকে বিতাড়িত করার পর সাপ ও ইবলীসকে জালাতে প্রবেশ করানো, যার ফলে ইবলীস হ্যরত আদম (আ)-কে নিষিদ্ধ বৃক্তের ফল ভক্ষণের ব্যাপারে প্রদর্শনত করতে পেরেছিল। হ্যরত ইবনে আন্বাস (ঝা) থেকে বর্ণিত। রস্ল্লেছ সালালাহ; আলাইহি ওয়া সালামকে সাপ হত্যা সম্পর্কে প্রমন করা হয়। তিনি ইরশাদ করেন, সাপ ও মান্ধের প্রত্যেককে একে আনোর শাল্ল হিসেবে স্থিত করা হয়েছে। মান্ধে সাপ দেখলে ভয় পায়। সাপ তাকে দংশন করে ব্যথিত করে তুলে। স্তরাং এদেরকে যেবানেই পাও হত্যা কর।

তোমাদের জন্য পর্হিত এক নিদিশ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থানের বাবস্থা রয়েছে)। ইমাম আবে, জাফর ভাষারী (রহ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঞ্জে ভাফসীর্কার্গণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। ভামধ্যে হ্যরত আবলে আলীয়া (রহ) থেকে বণিত আছে যে, مستقر الأرض فراشا আয়াডাংখের অর্থ আর ولكم في الأرض مستقر ,আহাছে যে (তিনি এমন সন্তা ধিনি প্থিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন) আল্লাহ্র এ বাণীর অর্থ এ কই (বাকারা—২/২২)। হয়রত রবী (রহ) থেকে বণি'ত আছে বে, আল্লাহ্র বাণী ولكم نقي ভান বানিয়েছেন)ৄ অন্যান্য তাফ্সীরকারগণ বলেন যে, আয়াতাংশের অব°—°ভোমাদের জনা প্রিধবীতে অবস্থানের ধে ধেষিণা রয়েছে তার অর্থ কবরের অবস্থান। সংগ্রী (রহ) থেকে এ অর্থ ই ব্লিতি ছায়েছে। শুধু ভাই নয়, বরং হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণনা রয়েছে, ভিনিও আলোচ্য অায়াতের এ অর্থই করেছেন। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ, প্রথিবীতে মানুষের অবস্থান। ইমাম আবু জাফর (রহ) বলেছেন, আরবী ভাষায় مستمار বলা হয় এমন স্থানকে ধেখানে মান্য দ্যায়ীভাবে বসবাস করে। ধখন শব্দ এর্প অর্থ বহন করে তথন সে যেখানেই অংকুক না কেন, ঐ স্থানই তার জনঃ ক্রান্ত বেবহান স্থল। এ আয়াত বারা আল্লাহ পাক ব্রিওরেছেন যে, মান্ধের জন্য প্রিবীতে ভাবস্থানের ব্যবগ্রা রয়েছে তাদের বাড়ীঘরে এবং তাদের অবস্থান জালাতে ও আসমানেঃ আলাহ পাকের কালাম ৮১--এর অধ হলো, মান্থের জন্য প্রিথবীতে ক্ষেছে ভোগ সম্পর্থেমন ভোগ সম্পণ রয়েছে জালাত।

ورداع । ورداع । ورداع । ورداع । ورداع । আরাহ্র এ বাণীর ব্যাখ্যা প্রদক্ষে ইমাম আব্ জাফর তাবারী (রহ) বলেন বে, অত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফদীরকারগণ একাধিক মত বাক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তোমাদের তথার মৃত্যু পর্যন্ত উপজীবিকা ব্রেছে। এ অভিমত প্রদানকারীগণ বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেন। তদমধ্যে স্পেনী (রহ) থেকে বিশ্বত যে, তিনি তিলেক তালাকারীগণ বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেন। তদমধ্যে স্পেনী কিয়া ব্রেছে।

हेत्रत आववाज (द्रा) रथरंक विष्ण, जिनि وشتاع الي حيين जद अर्थ करद्ररहन कीयनकान ।

জন্যান্য তাফ**র্প্রিকারগুণ বলে**ন যে الى ক্রা । আর্থ কিয়ামত কায়েম হরের পর্যন্ত উপত্যোগের সামগ্রী। এ ভাতিমত প্রদানকরেশগণও দ্বপক্ষে বণানা উল্লেখ করেন।

ম্জাহিদ থেকে বণিতে, ভিনি نها وحام الى حدد এই আয়াতাংশের ব্যাখায় বলেন—উপভোগের সামগ্রী কিয়ামত দিবস অথিং প্রিবী ধরংস হওয়া প্য'ন্ত । আকানা তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেন যে, এক নিদিণ্ট সমন্ত্র পর্যাও পর্যান্ত । যাঁরা এ অভিনত করেন ভাদের আলোচনা দ্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেন। রক্ষী থেকে বণিণ্ড, তিনি نه حدا الى حدا المناق ال

আরবী ভাষায় دياع الي خين বলা হয় উপভোগ্য বন্তুমাত্রকেই। ধেমন উপভোগ্য উপজীবিকা, অথবা পোশাক, অথবা সাজসঙ্জা বা আনন্দ উল্লাস প্রভৃতি। যথন 🕬 শংশর এ অথ'ই হল আর আল্লাহ পাকও প্রতিটি প্রাণীর জীবনকে তার জন্য উপভোগের বস্তু হিসাবে তৈরী করেছেন সে তা উপভোগ করে তার জীবন ভরা মানব জাতির জন্য প্রথিবীকে স্বৃতি করেছেন ভোগের স্থান রংপে যেনো তাতে সে অবস্থান করে। আল্লাহ পাক ধ্যমীন থেকে যাকিছা ফলম্বে স্থিট করেন তা থেকে সে খাদ্য গ্রহণ করে। এ প্থিবীতে উপভোগ। আল্লাহ্র স্থি বিভিন্ন সামগ্রী মান্য উপভোগের জন্য গ্রহণ করে। আর তিনি এ প্থিবীকে মানুষের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের ঞ্চন্য বাসন্থান ধানিয়েছেন। ১ 🕰 শুক্টি উল্লেখিত স্ব কিছ্কেই ৰ্ঝায়। আর যেহেত্ आहारक अभन रकारना विरवक अन्मल क्लिक नारे, आवात अ अन्भरक कारना कार्नीहर सने रय, এ সকল বিষয় থেকে আরোতে বিশেষ বিশেষ বিষয় পরিগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যাবলীর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা এটাই হবে যে, আয়াত ব্যাপক অথে ব্যবহৃত হয়েছে। আর উল্লিখিত হাদীসভ ব্যাপক অথে ব্যবহৃত হবে যে, মানম্ম ও ইবলীসের বংশধর তা প্রিবী ধ্বংস হওয়া পর্বান্ত উপভোগ করবে। ধ্বন আমাদের র্বাণ্ড ব্যাখ্যাই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা তাহলে আয়াতের অর্থ এর্প হওয়াই অপরিহার্য যে, আকাশ ও জালাতসম্হের বাসস্থানের ন্যায় কাসন্থান প্রথিবীতেও তোমাদের জনা রয়েছে—যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে। আর তথার তোমরা যে উপজীবিকা, পোশাক পরিক্রদ, দাল-সঙ্গাও আনন্দ উপভোগের বহু ডোগ করেছো, প্থিবীর উৎপন্ন বন্থু থেকে তোমাদের উপভোগের সে সব বন্ধুও তোমরা ডেক্সেদের পাথিবি হায়াতে লাভ করবে।

ভোমাদের মাৃত্যুর পরবর্তী কালের জন্য যমীনকে তোমাদের কবর বানিয়েছি, যাতে তোমাদের মৃতদেহ দাফন করতে পার এবং পাৃথিবী ধরংস করা প্যান্ত যেন পাৃথিবী হতে উৎপাদিত বন্তুসমূহ পাৃণ উপভোগ করতে পার।

(৩৭) অতপর আদম ভার প্রতিপালকের নির্দ্ধী থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ্ ডার প্রতি ক্ষমাপরবদ হলেন। ভিনি অত্যন্ত ক্ষমাণীল, পরম দ্যালু।

হযরত আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কি বাণী পেয়েছিলেন তা নির্ধারণের ব্যাপারে তাফসীরকাগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন ঃ হযরত ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ক্রিটি ক্রিটি –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম (আ)–এর প্রাপ্ত বাণীগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

আদম আলাইহিস্ সালাম আর্থ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে কি আপনি আপনার কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেন নি"?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ "হাঁ"।

তাদম (আ) অন্তব করলেন,

"হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আপনার সৃষ্ট রূহ আমর মধ্যে ফুঁকে দেন নি"?

তিনি ইরশাদ করেন. "হাঁ"।

আদম (আ) পুনরায় আর্য করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আমাকে আপনার জানাতে বসবাস করতে দেন নি"?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "হাঁ"।

আদম (আ) আর্য করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনার রহমত কি আপনার গয়বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেনি"?

আল্লাহ্ পাক ইরণাদ করেন, "হাঁ"।

আদম (আ) আর্য কর্নেন, "অমি তওবা করেছি ও আত্মসংশোধন করেছি। আমাকে কি জানাতে ফিরে যেতে দেবেন ?

আল্লাহ পাক ইরণাদ করেন, "হাঁ"।

আর তাই হলো আল্লাহ্ পাকের বাণী وَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلْمَاتِ – এর মর্মকথা। অপর এক সূত্রে হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি مَنْ رَبِّهِ كُلَمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম (আ) অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করার পর তাঁর নিকট আর্য করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং সংশোধন হয়ে যাই, তরে আমার কি হবে ! আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে জান্নাতে বাসস্থান প্রদান করেব।

হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি مَنْ اَنَهُ مِنْ رَبِّهِ كَلَمَات –এর ব্যাখ্যায় বলেন, জামাদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত জাদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দরখান্ত করে বললেন, "হে জামার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই, তবে আমার কি হবে ? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, তাহলে আমি তোমাকে পুনরায় জান্নাতে বাস করতে দিব। হয়রত হাসান (র) বলেন, তথন হয়রত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) উভয়েই পড়েছিলেন ঃ رُبُنًا طَالَمُنَا الْفُسُنَا وَإِنْ لَمْ ؟

## تَغْفِرْلَنَا وَتَرُحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো"।

र्यत्र जातृ जातिया (त) (थर्क वर्षिण। जिन نَتَقَىٰ أَنَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلَمَاتِ — এत व्याशाय वर्णन, जिन فَتَقَىٰ أَنَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلَمَاتِ — এत व्याशाय वर्णन, जिन क्रिलां क्रिल

হযরত সুদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি المَارَبُ كَلَيْ الْمُ مِنْ رَبِّهِ كَلَيْ وَالْمَارِيةِ الْمَارِيةِ الْمُحْمِيةِ الْمُ

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন.

হ্যরত উবায়দা ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আদম (আ) আর্য করলেন,

"হে আমার প্রতিপালক ! আমি যে ভুল করেছি তা কি আমার সৃষ্টির পূর্বেই আপনি আমার জন্য অবধারিত করে রেখেছিলেন, নাকি আমার পক্ষ হতে আমি নভুনভাবে জন্ম দিয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা ইরণাদ করেন, "হাঁ", তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তোমার ভাগ্যে এটা ঘটবে বলে আমি লিগিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। তখন আদম (আ) আর্য করেন, যেহেতু পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে তাই আমার সে ভুল মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কালাম فَتَلَقَى اُدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلَمَاتِ —এর মধ্যে একথাই বর্ণনা করেছেন।

আরো চারটি বিভিন্ন সনদে উবায়দ ইব্ন উমাইর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

वनाना ज्ञाक्तीतकातभा فَتَقَعَى أَنَهُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتِ निस्नत वर्गनाअभूर উत्त्रिय करतन।

ضَاتَفًى أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلْمَاتِ فَتَابَ जिन وَ अविष्ठा (त) शिर्क वर्षिछ । जिन مِنْ رَبِّهِ كَلْمَاتِ فَتَابَ अविष्ठ त्वाशाय वर्णन, आज्ञाइत देणदापक्छ वाणित प्रप्तं दल, ज्थन आप्तप्त (वा) विल्लन, बोर्धे हों وَ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ لاَ اللَّهُمُ لاَ اللَّهُمُ لَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

"হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনার সত্তা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই নিবেদিত। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি। আপনি আমার তওবা করুল করুন। আপনি নিশ্চিতভাবে তওবা করুলকারী, প্রম দ্যালু।

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি كَامَات كَامَات – এর ব্যাখ্যায় বলেন, আসম (আ) –এর প্রাপ্ত বাণী হল, رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفَرْلَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ رَبِّ

অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি كَمُ مَنْ رُبِّهِ كُلُمَاتِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেই كَمَاتِ ছিল,

"হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনার সতা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনার সত্তা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি জন্যায় করেছি। আমার প্রতি রহম করুন, দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠ দয়াল্। হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি ফুলুম করেছি। আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হোন, আমার তওবা করুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা করুলকারী, পরম দয়াল্মা।

र्यत्रल मूजाहिन (त्र) كُلِمَات , वत वाशाय वलन فَلَقَىٰ أَدُمُ مِنْ رَبِّهٍ كُلُمَات (त्र) च्यत्रल मूजाहिन (त्र رَبِّنَا ظَلَمْنَا وَإِنْ لِّمُ تَغُفْرِلَنَا وَبَرُحَمْنَا .....الايت

অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। كَلِمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তখন আদম (আ) আর্থ করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি থনি তওবা করি তবে আপনি দয়া করে কি তা কবুল করবেন ? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, হাঁ, কবুল করব। তারপর আদম (আ) তওবা করলেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি দ্যাপরবর্শ হয়ে তাঁর তওবা কবুল করে নিলেন।

হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি مَنْ رَبِّهِ كَلَمَات -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাল্লাহ্ তাজালা كَلِمَنَا طَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَانْ لَمْ تَغْسَفُرُلَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ विल كَلِمَات जायाठिक वृिषरप्रष्ट्त।

रेत्न याग्रम् (त) त्थर्क वर्षिण । जिनि वरानन्, भशन जाज्ञाङ्त वानी इन رُبُنَا طَلَمْنَا اَنْتُ فَسَنَا وَارْنَ لَمْ الْمُأْسِرِينَ تَعْفَرُلْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরে ফোব মতামত আমি উল্লেখ করেছি শব্দগত দিক থেকে

এগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ)—কে কিছু বাণী শিক্ষা দিলেন এবং তিনিও তা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে শিখে নিলেন, তদন্যায়ী আমলও করলেন। সর্বোপরি তিনি এ সমস্ত দোরার মাধ্যমে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহ্ পাকের নৈকটা লাভে ধন্য হলেন। মহান আল্লাহ্র ইল্হামকৃত এসব বাণী যার দ্বারা আদম (আ) অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা চেয়েছেন, তা কর্ল করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ)—এর প্রতি রহম করেন এবং তার তওবা কর্ল করেন।

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আদম (আ) – কে দেওয়া বাণী এবং তা পাঠ করার মাধ্যমে তিনি তওবা করেছেন, এই বিবরণ কুরআন করীমে উল্লেখ করে সমগ্র মানবজাতিকে তওবা করার পত্না শিক্ষা দিয়েছেন। এতদ্বাতীত এতে রয়েছে সতর্কবাণী। যারা কৃষ্ণর ও নাফ্রমানীতে লিখ, যারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন, তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের নাজাতের পথ তাই যা তাদের আদি পিতা আদম (আ) তাঁর মাণফিরাতের জন্য অবলম্বন করেছেন। কুরআন করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

• كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُمُ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْمِنُكُمْ ثُمَّ الِيَهِ تُرْجَعُونَ "তোমরা কিভাবে আল্লাহ্ পাকের নাফ্রমানী করো, অথচ তোমাদের কোন অন্তিত্ই ছিল না, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদের পুনর্জীবন দান করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে" (সূরা বাকারা –২৮)।

মহান আল্লাহ্র বাণী عَلَيْ عَلَيْهُ আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি দয়া করলেন।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ)—এর প্রতি দয়া করলেন। শুদ্রি শদের করনামটি দারা আদম (আ)—কে বুঝানো হয়েছে। আটি —এর ভাবার্থ হল, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ভুল থেকে তওবা করার তাওফীক দিলেন। শরীআতির পরিভাষায় তওবার অর্থ মহান আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

মহান আল্লাহ্র বাণী : إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ वर्ष তিনি অতিশয় क्रियानीव, পরম দয়ালু।

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের মর্মার্থ হল, মহান আল্লাহ্র পাপী বালাদের থেকে গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর যারা গুনাহ বর্জন করতঃ মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ধাবিত হয়, মহান আল্লাহ্র নিকট তওবা করে, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি "আল্লাহ্র নিকট বালার তওবার কথা" পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হল, ফেলব কাজ আল্লাহ্ পাক পদক্ষ করেন না এবং ফেলব কাজে তিনি অসন্মুট হন তা বর্জন করে যে কাজে আল্লাহ্ পাক সন্মুট হন, তার দিকে ধাবিত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্র অনুগত্যের প্রতি ঝুকে যাওয়া। এই হল তওবা। অনুরূপভাবে বালার প্রতি মহান আল্লাহ্র তওবা হল, বালাকে তওবা করার তাওফীক দেয়া এবং তার প্রতি গ্যবকে সন্মুটিতে রূপান্তরিত করা এবং শান্তিকে ক্ষমায় পরিণত করা।

طرفيم – এর মানে হল তওবাকারী ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহ্ পরম দয়ালু। তওবাকারীর প্রতি মহান আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের মর্ম হল, তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার শান্তি রহিত করে দেওয়া।

(٣٨) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَارِمًا يَأْتَيِنَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَى فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ وَلاَهُمْ وَلاَهُمْ مَن تَبِعَ هُدَى فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ

(৩৮) আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে হেদায়াত আসবে, আর যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে তাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তারা বিষণ্ণও হবে না।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী وَيُنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جُمِيْعًا وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ

উল্লেখ করেছি, তাই এ সম্বন্ধে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বেননা উভয় স্থানে তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা একই।

আবৃ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি عُلُنَا الْمَبِطُولَ مِنْهَا جَمِيْعًا الْمَبِطُولَ مِنْهَا جَمِيْعًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র এ নির্দেশের মধ্যে আদম (আ), হাওয়া (আ), এমনকি সাপ এবং ইবলীসও অন্তর্ভূক্ত।

बें مَا يَأْتَيِنَّكُمُ مِّنِّي هُدًى اللَّهُ عَالَى अशन जालार्त वानी

"তারপর যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট আসবে হেদায়াত"।

মহান আল্লাহ্র বাণী : مِنْيُ مُدُى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ "আমার পক্ষ হতে यथन হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে 🔏 শদের অর্থ হল, বয়ান ও পথ নির্দেশনা। যেমন,

আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি مَنَى مُنَى مُنَى وَ وَالله و

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত اَوَيَّنَا طَائِمِيُّ –এর অর্থ হল, আসমান–যমীন আর্য করলো, আমাদের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টি সহ আমরা অনুগত হয়ে হাযির হয়েছি।

ক্রিটের রাসূলগণের মাধ্যমে আমার যে হেদায়াত দিয়েছি, তা যারা অনুসর্ণ করবে, যেমন নিমের রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি نَمَنُ تَبِعَ هُذًى –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতাংশে বর্ণিত نَبُعَ هُذًى অর্থ আমার বয়ান।

(৩৯) যারা কৃফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তারাই দোষখবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, যারা আমার আয়াত অস্বীকার বরবে এবং আমার রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করবে। আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অর্থ, মহান আল্লাহ্র একত্বাদ ও রব্বিফ্যাতের (প্রতিপালনের) দলীল-প্রমাণাদি যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। ক্ফরীর অর্থ কোন বস্তু ঢেকে রাখা, যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। الْمَالَّذِ الْمَالَّذِ أَلَّمَا الْمَالَّذِي اللَّهُ وَالْمَالُّذِي اللَّهُ وَالْمُوالِّذِي اللَّهُ وَالْمُؤْلِثُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِثُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِثُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِثُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِثُولُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُولِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِثُولُولِ وَالْمُؤْلِثُولِ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِثُولُولُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْلِثُولُ وَالْمُؤْلِلْمُ وَاللْمُؤْلِثُولُ وَاللْمُؤْلِثُلُولُ وَاللْمُؤْلِلُلُلِمُ وَالْمُؤْلِلُلُلُلِمُ وَالْمُؤْلِلُلُلُلِمُ وَاللْمُؤْلِلُلُلُ وَاللْمُؤْلِقُلُلُلُلُلُلُلُلِمُ وَالْمُؤْلِلُلُلُلِمُ وَالْمُؤْ

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত রাস্লুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেন, জাহান্নামে জাহান্নামী লাকেদের অবস্থা এমন হবে থে, তথায় তারা বাঁচবেও না এবং মরবেও না। কিন্তু পাপের কারণে ফেনব মুমিন জাহান্নামে যাবে, তাদের মৃত্যু হল, তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদের

জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে।

## (٤٠) لِيَنِينَ اِسْرَانِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الْتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَٱوْفُوا بِعَهْدِي ٱوْفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ •

(৪০) হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার নিআমত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, আমিও তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব এবং কেবল আমাকেই ভয় কর ।

মহান আল্লাহ্র বাণী يَابَنِيُ اِسْرَائِيْلُ कर्थ '(হ বনী ইসরাঈন'।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, 'হে বনী ইসরাঈল' অর্থ, হে ইয়াকৃব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম। ইয়াকৃব (আ)—কে ইসরাঈল বলা হত। ইসরাঈল অর্থ, মহান আল্লাহ্র বালা এবং সৃষ্টির মাঝে মহান আল্লাহ্র মনোনীত সভা। কেননা الله অর্থ আল্লাহ্ এবং الشرا অর্থ বালা, যেমন বলা হয় যে, জিব্রাঈরল অর্থ মহান আল্লাহ্র বালা। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় রয়েছে।

হ্যরত ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইসরাঈল' কর্য আল্লাহ্র বালাহ্।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরানী (হিরু) ভাষায় 'ঈল' অর্থ আল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলা 'হে বনী ইসরাঈল' বলে মুহাজির সাহাবীদের মাঝে বনী ইসরাঈলের যেসব ধর্মযাজক বিদ্যমান ছিল, তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে 'বনী ইসরাঈল' বলেছেন,
যেমনিভাবে মানব সন্তানকে তিনি 'বনী আদম' বলে খেতাব করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

ক্রুমাণ আয়াত এবং আল্লাহর নিআমতের আলোচনা সম্বলিত পরবর্তী আয়াতে
বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ সূরার ওক্রতে বনী ইসরাঈল এবং
অন্যান্যদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, তাদের কতিপয় লোক এমন আছে
যারা এমন এমন ঘটনা এবং আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যার মধ্যে পূর্ববর্তীদের কাহিনী উল্লেখ রয়েছে
এবং তারা বলে য়ে, এ সম্পর্কিত বিওদ্ধ জ্ঞান কেবল তাদের নিকটই আছে, অন্য কারো নিকট নেই। হাঁ
যদি অন্যরা তাদের থেকে শিখে থাকে তবে অন্যদের কাছেও এ সম্পর্কিত সহীহ্ ইল্ম থাকতে পারে।

এমতাবস্থায় বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, মুহামাদ (স) বনী ইসরাঈলের সমসাময়িক ব্যক্তি নন। তিনি বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অনেক পরের লোক। তাই তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন না। সর্বোপরি ফেনব বই-পুস্তকে এসব ঘটনা রয়েছে এগুলোর সাথেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় মুহামাদ (স) কর্তৃক বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি মহান আল্লাহ্র দেওয়া ওহী প্রাপ্ত হয়েই এ কথা বলছেন। কেননা এমন বিশুদ্ধ তথ্য তো আর কারো বাছেই নেই। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি পরিস্কারভাবে জিজ্ঞাসিত করার জন্যই আল্লাহ্ তামালা এম্পেকে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাফিল করেছেন। ফেনন নিম্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হয়েরত ইব্ন আম্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হে বনী ইসরাঈ' –এর ভারার্থ হল 'হে ইয়াধুনীদের পভিত ব্যক্তিবর্গ '!

মহান আল্লাহ্র বাণী ؛ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِيُّ الْعَيْثُ عَلَيْكُمْ "আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা হারণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি"।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, বনী ইসরাদলের প্রতি অল্লাহ্ তাআলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার মধ্যে কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহ হল, তাদের মধ্য থেকে তিনি বহু নবী-রাসূল নির্বাচন করেছেন, তাদের প্রতি বহু আসমানী বিতাব অবতীর্ণ করেছেন, ফিরআওনের সৃষ্ট বিপর্যয় ও সন্ত্রাস থেকে তাদের মুক্তি দিয়ে পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, পাথর থেকে নহর প্রবাহিত করেছেন এবং তাদেরকে "মানা ও সালওয়া" (বেহেশতী খাদ্য) ইত্যাদি দান করেছেন। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাদলের পরবর্তী লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি আল্লাহ্ পাক যে নিআমত দান করেছেন তারা যেন তা খরণ রাখে এবং তা ভুলে না যায়। তাহলে মহান আল্লাহ্র নিআমতের কথা ভুলে যাওয়া এবং এগুলোকে অম্বীকার করার কারণে তাদের প্রতি যে আযাব ও শান্তি আপতিত হয়েছিল তা তাদের প্রতিও আপতিত হবে। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে।

হযরত ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি الْذَكُرُوْ نَعْمَتَى الْتَيْ الْمَنْ عَلَيْكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর ভাবার্থ হল, তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি আমি যে নিআমত দান করেছি তোমরা তার কথা শ্বরণ কর। তা হল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ফিরুআওন এবং তার

কাওম থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اُذْكُنُواْ بِعَدَّ بَيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈলকে দেওয়া নিআমত হল, তাদের মধ্য হতে বহু নবী–রাসূল প্রেরণ করা এবং তাদের প্রতি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করা।

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি الْكُرُوْ الْمُحْتَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

হযরত যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি الْكُوْلُ نِعْسَمَتِي النِّيُ الْمُعْتُ عَلَيْكُمُ —এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে নিআমত বলে ব্যাপক নিআমতের কথা বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলাম থেকে উভম নিআমত আর কিছুই নেই। ইসলাম ব্যতীত বাকী নিআমতসমূহ হল ইসলামেরই ফলশ্রুতি। তারপর তিনি পাঠ করলেন.... يُمُنُّنُ عَلَيْكُ اَنْ اَسْلَمُواْ قَلْ لاَ تَمُنُواْ عَلَيْ السَّلاَمُكُمْ تَعْلَى السَّلاَمُكُمُ تَعْلَى السَّلاَمُ وَالْ السَّلَامُ وَالْ السَّلاَمُ وَالْ السَّلامُ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَّلامِ وَالْ اللهُ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَلامِ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَّلامِ وَالْ السَلامِ وَالْ السَلامِ وَالْ اللهِ وَالْمُواْ اللهِ وَالْمُ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُ وَالْمُواْ وَالْمُ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُواْ وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَلَامُ وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوِا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُوالِمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَلَامُ وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَلَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَلَامُ وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوِا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْمُؤْوَا وَالْم

वर्षु ७ व आया का प्राप्त वाम्न (म) - এत भूवातक यवात छाएन तरक आ ज्ञार् भारकत निजाभ एवत कथा स्वतं कितिया एए प्राप्त वाम्न व्यतं भूमा (आ) छोत वर्षा एक प्राप्त भ्राप्त आ ज्ञार्त विजाभ एवत कथा स्वतं कितिया एए प्राप्त विज्ञाभ व्यवं कितिया प्राप्त विज्ञाभ विज

"শারণ কর সে সম্পর্কে যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিল, হে আমার কাওম ! তোমরা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ শারণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন এবং তোমাদেরকে রাজত্ব দান

করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকে যা তিনি দেননি তা তোমাদেরকে দান করেছেন।"

মহান আল্লাহ্র বাণী ه وَٱوْفُوا بِعَهْدِى اُوْفِ بِعَهْدِكُمُ ।"
তোমরা অমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব।"

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, प्रदेश। -এর অর্থ এবং এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের যে একাধিক মত রয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনাসহ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে
আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, উপরোক্ত আয়াতে আমার সঙ্গে তোমাদের অসীকার বলতে ঐ
অস্পীকারকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈল হতে গ্রহণ করেছিলেন, যার বিবরণ
"তাওরাত" কিতাবে বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তারা লোকদের নিকট এ মর্মে বয়ান করবে যে, হয়রত
মুহামাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল। 'তাওরাত' কিতাবেও তাঁর নবী হওয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং তারা তাঁর
প্রতি ও যা তিনি নিয়ে আসবেন অর্থাৎ কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। এ হল "আমার সঙ্গে
তোমাদের অসীকার" –এর ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, তোমরা এ অসীকার পূর্ণ কর, তাহলে
আমি আমার অস্পীকার পূর্ণ করব। তাদের সঙ্গে মহান আল্লাহ্র অসীকার হল, তারা নেক আমল করলে
এবং মহান আল্লাহ্র হকুম মানলে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে। ফেন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدُ آخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِي ٓ اِسْرَانِيلَ وَيَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّى مَعَكُمُ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَالْمَنْتُمُ بِرُسلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَاقْرَضْتُمُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسنًا لَاكُفَرِنَ عَنْكُمْ سَيَاٰتِكُمْ وَلَالْخَلِنَّكُمْ جَنْتٍ وَالْتُنْتُمُ الزَّكُوةَ وَالْمَنْتُمُ بِرُسلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَاقْرَضْتُمُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسنًا لَاكُفَرِنَ عَنْكُمْ سَيَاٰتِكُمْ وَلَالْخَلِنَّكُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيلِلِ

"আরাহ্ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলে এবং তাদের মধ্য হতে বারোজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো ও তাদেরকে সন্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই দূরীভূত করে দিব এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দাখিল করব জানাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর পরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে"।

قَسنَاكُ تُبُهَا اللَّذِيْنَ يَتَقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِإِيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ، اَلَّذِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ اللَّ

"কাজেই আমি তা (রহমত) তাদের জন্য নির্দ্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে দেই রাস্লের থিনি উশ্বী নবী; যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্জীল এবং যা তাদের নিকট আছে তাতে লিণিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সংকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসংকার্যে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পরিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখলসমূহ হতে যা তাদের উপর ছিল। কাজেই যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সমান করে, তাকে সাহার্যা করে এবং থে নূর তার সাথে নাবিল হয়েছে তার সাফ্বী হয়, তার অনুসরণ করে, তারা সকলেই সফলকাম"।

যেমন নিদ্ধাক্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোজ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার নবী তোমাদের নিকট আবির্ভূত হলে তার সাথে তোমাদের করণীয় কি এ বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছি তোমরা তা পূর্ণ কর, তাহলে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। অর্থাৎ নবী মুহামাদ (স)—কে বিশ্বাস করলে এবং তাঁর অনুকরণ করলে, "তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদের উপরের গুরুজার এবং শৃংখল সরিয়ে দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমি করেছি" তাও পূর্ণ করব।

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَهُوْ بِعَهْدِى أَوُفُ بِعَهْدِى أَوُفُ بِعَهْدِى أَوُفُ بِعَهْدِى أَوْفَ بَعْهُ لَعْلَى أَوْفَ بَعْهُ لِعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

তবে আল্লাহ বলেন, আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব অর্থাৎ তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব।

হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْفُوا بِعَهْدِي اَوْف بِعَهْدِي اللهِ اللهِ بِعَهْدِي اللهِ بِعَمْدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

र्यति रेवें क्र्तासिक (ते) थिए वर्गिक। जिन اَوْفُوا بِعَهْدِيُ اُوْف بِعَهْدِيُ اُوْف بِعَهْدِيُ اَوْف بِعَهْدِيُ اَوْف بِعَهْدِيُ اَوْف بِعَهْدِيُ اللهُ مِيْطَاق بَدِيً - এत व्याया वर्णित क्ष्मीकातित कथा वर्णि वर्षीकातिक व्याया रिया हिं या मृता भार्रमात وَاللهُ مِيْطَاق بَدِيُ اللهُ مِيْطَاق بَدِي اللهُ مِيْطَاق بَدِي اللهُ مِيْطَاق بَدَي عَشَار نَقيبًا اللهُ مِيْطَاق مِنْهُمُ الْتَنَى عَشَار نَقيبًا مِنْهُمُ اللهُ عَشَال نَقيبًا مِنْهُمُ اللهُ عَشَال نَقيبًا مِنْهُمُ اللهُ عَشَال اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

হযরত ইব্ন আধ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি بَوْمُونَ بِعَهُوكُمُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহামান (স) ও অন্যান্যদের যবানে আমি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার জন্য যে আদেশ দিয়েছি এবং আমার নাফরমানী থেকে বিরত থাকার জন্য যে হকুম করেছি তা তোমরা পূরা করলে আমিও তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরা করব অর্থাৎ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে জানুতি দানকরব।

হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি کَوْمُوْ بِعَهُدِی اُرُف بِعَهُدِکُمُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা আমার আদেশ পালন করলে আমিও তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি তা পূরা করব। তারপর তিনি অঙ্গীকারের শ্বরূপ উদ্ঘাটন করার লক্ষে পাঠ করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِإِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْانِ وَمَنَ اَوْفَى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذَٰلِكَ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْانِ وَمَنَ اَوْفَى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذَٰلِكَ عَلَيْهُ . الْفَوْذُ الْعَظَيْمُ .

"আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রেয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত

আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীন ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছো, সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং এটাই হল মহা সাফল্য"।

এটাই হল আল্লাহর ওয়াদা যা তিনি তাদের সাথে করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاَيًّاىَ فَارْمَبُونَ "এবং তোমরা তথ্ আমাকেই ভয় কর।"

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, বিষয়ে আমার রাস্লুকে মিথ্যা হল, "হে বনী ইসরাসনের একীজার ভঙ্গকারী গাদার লোকেরা এবং ঐ বিষয়ে আমার রাস্লুকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরা ! যার অঙ্গীকার আমি তোনাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম আমার নবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মাধ্যমে, তা এই যে, তোমরা হয়রত মুহাগাদ (স)—এর গ্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তার অনুসরণ করবে। তোমরা আমাকে ভয় কর এ বিষয়ে যে, তোমরা যদি আমার দিকে ধাবিত না হও, আমার রাস্লের আনুগত্য করে আমার দরবারে তওবা না বল এবং তাঁঃ প্রতি নামিলকৃত কিতাবের শীকৃতি প্রদান না কর, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি আমার হকুমের বিলক্ষাচরণ করা ও আমার রাস্লগণকে মিথ্যা জ্ঞান করার কারণে যেমনিভাবে আমাব নাফিল করেছি, তেমনিভাবে তোমাদের প্রতিও আযাব নাফিল করে। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে ঃ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি آبُای فَارْمَبُون –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল তোমরা আমাকেই ভয় কর, এ বিষয়ে যে, আমার হকুম অমান্য করলে আমি তোমাদের প্রতি আ্যাব নাহিল করব ফোনিভাবে আ্যাব নাহিল করেছি তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি, যা তোমরা জান। যেমন আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া ইত্যাদি।

হ্যরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَابِّنَاىَ فَارُهَبُونَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ "এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর"।

হ্যরত সুন্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَأَرِيَّاىَ فَارُهَبُونَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর সর্থ হল "এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর"।

# (٤١) وَامِنُوا بِمَا اَنزَلتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم وَلَّا تَكُونُوا اَوْلُ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشتَرُوا بِايتِي شَمَنًا قَلِيلاً وَايًا ي

(৪১) আমি যা নাথিশ করেছি তা বিশ্বাস কর। এটা তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যতার স্বীকৃতিদাতা। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা আমাকেই ভয় করো।

थत वाणा و امنوا بِمَا انزَاتُ مُصدِّقًا لِمَا مَعَكُم

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, امنوا عنوا مكتفوا বিশ্বাস স্থাপন করো, যেমন ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে জালোচনা করেছি। بما انزوات মানে হযরত মুহামাদ (স) – এর প্রতি আল – কুরআনের যা কিছু নাযিল করেছি। مُصَدَفًا أَمَا مَعَكُم মানে ইয়াছদী বনী ইস্রাঈলের নিকট তাওরাত গ্রন্থের যা অবিশিষ্ট আছে, কুরআন মজীদ তার সমর্থক। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে কুরআন করীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছেন যে, তারা কুরআন করীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে সেটা তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস বলে গণ্য হবে। ফেননা কুরআন মজীদে হয়রত মুহামাদ (স) – এর নবৃওয়াতে বিশ্বাস, তার শীকারোজি এবং তাকে অনুসরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা ইন্জীল ও তাওরাতে বর্ণিত নির্দেশরই অনুরূপ।কাজেই হয়রত মুহামাদ (স) – এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে এতে তাদের তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস হয়ে যারে। পদাওরে তারা যদি কুরআন মজীদকে অধীকার করে, তবে তা হবে তাদের তাওরাতকৈ অশ্বীকার করার শামিল। এটা মূলে ছিল ঠাটা; 'গ্রু' যমীর (সর্বনাম) – টি ১০ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। আন উক্ত লোপকৃত যমীরের

আয়াতাংশের সারমর্ম এরূপ, হে ইয়াহদী সম্প্রদায় ! তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার সমর্থ<u>কস্বরূপ আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈ</u>মান আন। উল্লেখ্য, তাতে 'কিতাব' বলে তাওরাত ও ইন্জীলকে বোঝান হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, وَامِنُوا بِمَا اَنزَلَتُ مُصِدَقًا لَمَا مَعَكُم जाग्नाणংশে আল্লাহ্ তাআলা ইরণাদ করেছেন, '' তোমাদের কাছে যে তাওরাত ও ইন্জীল আছে, আমি কুরআন মজীদকে তার সমর্থকরূপে নাযিল করেছি। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে আহ্লে কিতাব সম্প্রদায় ! আমি মুহামাদ (স)—এর প্রতি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর। তা তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক। আবুল আলিয়া (র) বলেন, তাওরাত ও ইন্জীলের মধ্যে তারা মুহামাদ (স)—এর উল্লেখ পেত।



### এর ব্যাখা وَلاَ تَكُونُوا أَوْلُ كَالْمِرِبِهِ

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 'كافر' শব্দটি তো একবচন, অথচ كَافَرُ ' বহুবচন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রকাশভঙ্গি যদি সমীচীন হয় তবে কি কারোর পক্ষে এরপ বাক্য ব্যবহার করার অবকাশ আছে, যেমন ثَكُونُوا أَوْلُ رُجُلُ قَامَ "তোমরা প্রথম দণ্ডায়মান ব্যক্তি হয়ো না''?

জওয়াবে বলা যায়, এমন ব্যবহার বৈধ হতে পারে, যদি শদটি فعل بفعل والمعنوب والمعنوب المناقبة والمعنوب والمعنوب المناقبة والمعنوب وا

### وَ إِذَا هُم طَعِمُوا فَأَلاَمُ طَاعِم + وَ إِذَا هُم جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعٍ

"ফান তাদের ইচ্ছা হয় থেয়ে নেয়, অতি হীন আহারকারী তারা। আবার যথন ইচ্ছা অনাহারে থাকে, নির্কষ্টতম অনাহারী তারা।"

এ কবিতাটিতে فعل فعل فعل فعل المنفو হতে গঠিত বিশেষ্যকে একবার উহ্য فعل عبد المنفول – এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার উদ্দেশ্য পদের বহু সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যদি একবচনের স্থলে বহুবচন এবং বহুবচনের স্থলে একবচন ব্যবহার করা হত তাও ঠিকই হত।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেন, তোমরা মুহামাদ (স)—এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদে বিশ্বাস কর। এ কিতাব তোমাদের কিতাবের সমর্থক। তোমাদের তাওরাত ও ইন্জীল কিতাবে দ্বার্থহীনভাবে বর্ণিত আছে যে, মুহামাদ (স) আমার প্রেরিত সত্য নবী ও রাসূল। কাজেই তোমরাই এর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং পবিত্র কুরআন যে আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তা অম্বীকার করো না। এ সম্পর্কে তোমাদের নিকট যে জ্ঞান আছে তা অন্যদের নেই।

আয়াতে পবিত্র কুরআন কারীমকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বলে অস্বীকার করাকে 'কুফ্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

#### সূরা বাকারা

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, হ্যরত আবুল আলিয়া (র) হতে এ সম্পর্কে বর্ণিত যে, এ সর্বনাম দ্বারা হ্যরত মুহাম্মাদ (স) – কে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ তোমরাই হ্যরত মুহাম্মাদ (স) – এর প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ তোমরাই তোমাদের কিতাবের প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। কেন না হ্যরত মুহাম্মাদ (স) – কে অবিশ্বাস করা স্বয়ং তাদের কিতাবকেই অবিশ্বাস করার নামান্তর। যেহেতু তাদের কিতাবে হ্যরত মুহাম্মাদ (স) – এর অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে।

শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুটি সঠিক মনে হয় না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতের প্রথমে ইরশাদ করেছেন, مَعْدُمُ نَعْلُمُ الْزَاتُ مُصَدَقًا لَمَا مَعْكُم অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)—এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্ তার প্রতি ঈমান আনার্র নির্দেশ দিয়েছেন । বলা বাহুলা, মুহাম্মাদ (স)—এর যুগে অল্লাহ্ তাআলা যা নাযিল করেছেন তা মুহামাদ (স) নন ; বরং কুরআন কারীম। মুহাম্মাদ (স) তো রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ, অবতীর্ণ ব্যক্তি নন। অবতীর্ণ যা তা হলো কিতাব। তারপর নিষেধ করেছেন, যেন তারা যার প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়েছে তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী না হয়। এটাই আয়াতের স্পষ্ট মর্ম। হয়রত মুহামাদ (স) সম্পর্কে কোন উল্লেখ বাহ্যত এ আয়াতে নাই। এমতাবস্থায় مَا الْمَا كَافْرِ بِهُ الْمُلْ كَافْرِ بِهِ الْمَا كَافْرِ بِهِ الْمَا كَافْرِ بِهُ الْمَا كَافْر بِهُ الْمُلْ كَافْر بِهُ الْمَا كَافْر بِهُ الْمَا كَافْر بِهُ الْمَا كَافْر بِهُ الْمَا كَافْر بِهُ مَا كَافُرُ وَالْمَا كَافُرُهُ وَالْمَا لَا لَا كَافُرُهُ وَالْمَا كَافُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُا كُولُولُ وَالْمَا كُولُولُ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّمُ وَلَا كُولُولُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِّمُ وَلَا لَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَالْمُعُلِّمُ وَلَالْمُعُلِّمُ وَلَا لَالْمُعُلِّمُ وَلَا لَا كُلُولُ وَلَا لَا كُلْمُ وَلَا لَا كُلُولُ وَلَا لَا كُلُولُ وَلَا لَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا لَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلِمُ لَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا لَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا لَال

যারা বলেন, এ—এর ৯ সর্বনামটি এই এ—এর ৫—এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। র্ম্বাং এর হারা ইয়াহদী—খৃষ্টানদের কিতাব তাওরাত—ইন্জীলকে বোঝান হয়েছে। তাও ঠিক নয় যদিও এর প ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। বেননা বাক্যের বাকধারা অনুসারে এ ব্যাখ্যা অতি দূরের প্রতীয়মান হয়। পূর্বেই বলেছি, যার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো কুরআন মজীদ। কাজেই যা অবিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে তাও হবে সেই কুরআন মজীদ, অন্য কিছু নয়। একই বাবেন, একই আয়াতে এক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করা হবে এবং নিষেধ করা হবে জন্য বিষয় প্রবিশ্বান করতে তা হতে পারে না। দূরবর্তী ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে জনিবার্যভাবে এরূপই নাঁভায়।

হ্যরত ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, হে কিতাবীগণ! তোমাদের কিতাবের সমর্থকরূপে যা অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে বিশ্বাস বর এবং তোমরাই তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। এ বিষয়ে তোমাদের যে ক্লান আছে তা অন্যদের নাই।

- এর व्याशा وَ لاَ تَشتُرُوا بِايَاتِي شَمَنًا قَلِيلاً

ইমাম আৰু জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফ্সীরকারগণের মধ্যে একাধিক

মত রয়েছে। হ্যরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا تَشْتَرُوا بِالِيَاتِي ثَمْنًا قَلْيِلًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, তোমরা এর বদলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো না। পূর্ববর্তীদের কিতাবে লেখা আছে, হে মানব সন্তান! বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দাও, যেমন তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে।

المُسْتَرُوا पू-এর প্রকৃত অর্থ ক্রেয় করো না। কিন্তু আমরা এখানে অর্থ করেছি বিক্রেয় করো না, মহান আল্লাহ্র আয়াতের বিনিময়ে যে ব্যক্তি তুচ্ছ মূল্য ক্রেয় করে, সে প্রকৃতপক্ষে মূল্যের বিনিময়ে আয়াত বিক্রেয় করে। বস্তুতঃ পণ্য ও মূল্য এ দুয়ের প্রত্যেকটিই তার মালিকের পক্ষে বিক্রেয় এবং অপর পক্ষ তার ক্রেতা।

হ্যরত আবুল আলিয়া (র)—র ব্যাখ্যা অনুসারে এ আয়াতের মর্ম, হ্যরত মুহামাদ (স)—এর বিষয়টি তোমরা মানুষের কাছে প্রকাশ কর এবং এর বিনিময়ে তাদের থেকে পারিশ্রমিক কামনা করো না। কাজে ই প্রকাশ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয়েরও নিষেধাজ্ঞা।

#### এর ব্যাখ্যা وَايَّايَ فَاتَّقُون

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ তোমরা তুচ্ছ মূল্যে আমার আয়াত বিক্রেয়, আয়াতের—বিনিময়ে নগণ্য মালমাতা ক্রয়, আমি আমার রাস্লের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা প্রত্যাখ্যান এবং আমার নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। এ পথে চলায় কারণে তোমাদের পূর্বসূরীদেরকে যে শাস্তি দিয়েছিলাম, সেরূপ শাস্তি তোমাদেরকেও দিতে পারি।

(٤٢) وَلاَ تَلبِسُوا الحَقُّ بِالبَاطِلِ وَتَكتُّمُوا الحَقُّ وَٱنتُم تَعلَمُونَ ٠

(৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেন্ডনে সত্য গোপন করো না।
وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ – এর ব্যাখ্যা

ইমাম আব্ জাফর তাবারী (র) বলেন, اللبس । 'মিশ্রিত করো না' اللبس। অর্থ মিশ্রিত করা।

#### সূরা বাকারা

वना रस لَبَسِتُ عَلَيهِمُ الأَمِنَ ٱلبِسَهُ لَبِسًا वर्ष, विषयि जात्मत आर्थ भिधिज करत रक्ति हि।

হযরত ইব্ন আঁদ্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَٱلْبَسِنَا عَلَيهِم مَا يَلْسِنُونَ এর কর্থ বলেছেন, তাদের সাথে সেরপ মিশ্রিত করে ফেলতাম, যেরপ মিশ্রিত তারা করে (স্রা আনআম, আয়াত ৯)। কবি আল–আজজাজ বলেন–

"তারা যখন পাপের অপবাদ দিয়ে সত্যকে মিশ্রিত করল, তখন আবার প্রেমের কেসতি খুলল এবং আমার বদলে যায়দকে গ্রহণ করল"। এখানে কবি لسن বলে মিশ্রিত করাই বুঝিয়েছেন।

আবার اَللَّبِسُ অর্থে কাপড় গায়ে জড়ানো বা পরিধান করা। এর ব্যবহার হচ্ছে لبسنه لبسا و যেমন, কবি আখতাল বলেন,

(আমি যুগের সাথে এমনভাবে মিশে গেছি,শেষপর্যন্ত আমার মন্তকোপরি বার্ধকোর চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে এবং তা শুদ্রোজ্জন হয়ে গেছো।

কুরআন কারীমে البس (মিশ্রিত করা, বিভ্রম সৃষ্টি করা) – এর ব্যবহার অন্যথ্রও রয়েছে, যেমন
قَلَيْسَنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْسِنُونَ
"এবং অমি তালেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন
রয়েছে।"

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তারা তো কাফির। তারা আল্লাহ্ তাআলাকে অধীকার করত। সূতরাং এমন কি সত্যের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সত্যকে মিগ্যার সাথে মিখ্রিত করবে ?

জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল মুনাফিক। তারা হ্যরত মুহামাদ (স)-এর প্রতি দ্বমান ও বিশ্বাদ প্রকাশ করত, কিন্তু হৃদয়ে পোষণ করত কুফ্র ও অবিশ্বাদ। এরাই ছিল জঘন্য কাফির। তারা বলত, মুহামাদ (স) প্রেরিত নবী বটেন, তবে আমাদের প্রতি নয়; বরং অন্যদের প্রতি। এডাবে মুনাফিক কাফিরগণ সভ্যকে মিথ্যার সাথে মিথিত করত। অর্থাৎ সভ্যকে মুথে প্রকাশ করত এবং মুহামাদ (স)-এর নবুওয়াত ও তাঁর প্রতি নানিলভৃত কিভাবের সভ্যভা স্থীকার করত, কিন্তু বাইরের এই সভ্যকে হৃদয়ে লালিত মিথ্যার সাথে মিথিত করত। যারা হ্যরত মুহামাদ (স)-কে সন্যদের প্রতি প্রেরিত বলে স্বীকার করত এবং নিজেদের প্রতি প্রেরিত হঙ্য়ার কথা অস্বীকার করত, তাদের স্বীকারোজিটুকু সভ্য এবং অস্বীকৃতিটুকু মিথ্যা। তারা এই সভ্য-মিথ্যার মিশাল দিত, হক ও বাভিলের মাঝে বিভ্রম সৃষ্টি করত। বস্তুত আল্লাহ্ তাআ্লা হ্যরত মুহামাদ (স)-কে সমগ্র সৃষ্টির কাছে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

হযরত ইব্ন আম্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, المَقُ بِالبَاطِل রু অর্থ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না। হয়রত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন,

# ( F ( F )

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে! না। হ্যরত মুহামাদ (স)-এর ব্যাপারে তোমরা মহান আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কল্যাণকামিতার দায়িত্ব আদায় কর।

হ্যরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন যে, তোমরা ইসলামকে ইয়াহূদী ও নাসারা ধর্মের সাথে মিশ্রিত করো না।

হযরত ইব্ন ওয়াহ্ব (র) হতে বর্ণিত যে, عَبِسِنُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ जाय़ाट्व ব্যাখ্যায় হয়রত যায়দ (র) বলেন, সত্য হচ্ছে তাওরাত গ্রন্থ যা আল্লাহ হ্যরত মূসা (আ)—এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং বাতিল হলে। তা, যা তারা নিজেরা লিখেছে।

### এর ব্যাখ্যা وَتُكتُّمُوا الْحَقُّ وَ أَنتُم تُعلِّمُونَ

ইমাম আবৃ জাফর তাব'রী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। এক. আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সত্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন, যেমন করেছেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিগ্রিত করতে। তথন আয়াতের সারমর্ম হবে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিগ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপন করো না। এ হিসাবে عطف হবে।

দুই. পূর্বের আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে নিষেধ করা হঁয়েছে, যেন তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিগ্রিত না করে। আর এ আয়াতাংশে রয়েছে এ সংবাদ যে, তারা জেনেশুনে সত্য গোপন করে। যেহেতু পূর্বোক্ত وَ كُمُ عَلَى سِينُوا আয়াতাংশের অর্থ থেকে এ আয়াতাংশের ধারা পরিবর্তন হয়েছে। সে আয়াতাংশ নিষেধাজ্ঞায়্লক। এ আয়াতাংশ সংবাদসূচক। আয়াতে যে দুই ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছি, তার প্রথমটি ইবন আবাস (রা)—এর মত অনুযায়ী।

হ্যরত ইব্ন আবাস (রা) وَ تَكتُمُوا الحَقَّ وَ اَنتُم تَعلَمُونَ (المَّقَ مَعلَمُونَ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা জেনেওনে সত্য গোপন করো না।

ইব্ন আম্বাস (রা) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, وَتَكَتُمُوا الحَقُ অর্থ তোমরা সত্য গোপুন করো না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (র) ও আবুল আলিয়া (র)–এর অভিমত অনুসারে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) وَ تَكَتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنتُم تَعَلَمُونَ (র) –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা জেনেওনে হ্যরত মুহাম্মাদ (স)–এর নবুওয়াতের কথা গোপন রাখত ।হ্যরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।

তারা জেনেওনে যে সত্য গোপন রাখত তা কি? এ সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ئَكْتُمُوا الْحَقُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমার রাসূল ও তাঁর পরিচয় নিয়ে আসা কিতাব সম্পর্কে তোমরা যা কিছু জান তা গোপন করো না। তোমাদের হাতে যে সমস্ত কিতাব আছে তাতে তোমরা এ সম্পর্কে বিবরণ পাও।

হ্যরত ইব্ন আম্বাস (রা) وَتَكَثُّوا الْحَقُّ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা জানো হ্যরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল। কাজেই তোমরা তা গোপন করো না।

হযরত মুজাহিদ (র) وَتَكَثَّمُوا الْحَقَّ وَاَنَتُم تَعَلَمُونَ الْحَقَّ وَاَنَتُم تَعَلَمُونَ ( –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায় মুহামাদ (স)–এর কথা গোপন রাখত। অথচ তারা তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর উল্লেখ লিখিত পেয়েছিল। অন্য সূত্রেও মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ আয়াতে হক বা সত্য বলে হযরত মুহামাদ (স)–কে বোঝান হয়েছে।

আবুল আলিয়া (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হয়রত মুহাম্মাদ (স)—এর আবির্ভাবের কথা গোপন রাখত, অথচ তাদের কিতাবে তাঁর কথা নিপিবদ্ধ প্রেছিন। মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা মুহামাদ (স)—কে গোপন কর অথচ তোমরা জান এবং তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর কথা নিপিবদ্ধ প্রেছে।

উপরোক্ত আলোচনা দৃষ্টে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, হে ইয়াছদী ধর্মজাযকগণ! তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিদ্রান্তি সৃষ্টি করো না। তোমরা ধারণা করো, তিনি এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি প্রেরিত, অন্যান্যদের প্রতি নয়। অথবা তোমরা অনেকে তাঁর ব্যাপারে কপটতার আশ্রয় নিয়েছো। অথবা তোমরা জান তিনি তোমাদের ও অপরাপর সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত। এভাবে তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ। তোমরা তোমাদের কিতাবে তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তিনি সমস্ত মানুষের জন্য আমার রাসূল একথা লিপিবদ্ধ প্রেয়েও গোপন করছ। وَانَتُمْ نَعْلَمُونَ মানে তোমরা জান তিনি আমার রাসূল। তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা আমারই পক্ষ হতে। তোমরা আরও জান আমি তোমাদের কিতাবে তোমাদের থেকে প্রতিশ্রতি নিয়েছি যে, তোমরা তাঁর প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে আসেন তার প্রতি ঈমান জানবে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

## (٤٣) وَأَقْبِمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزُّكوةَ وَاركَعُوا مَعَ الرُّاكِعِينَ •

#### (৪৩) তোমরা সাধাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকৃ কর।

ইমাম আবৃ জাফর তাব'রী (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদী পণ্ডিত ও মুনাফিকরা মানুষকে সালাত কামেম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের। তা পালন করত না। তাই আলাহ্ তাআলা হ্যরত রাস্লুল্লাহ্ (স) ও তাঁর নিয়ে আসা কিতাবে বিশ্বাসী মুসলিমদের সাথে তাদেরও সালাত কায়েম, মালের যাকাত আদায় এবং মুমিনদের অনুরূপ আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্লের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَ اَقَبِينُوا الصَلُوةَ وَاتُوا الزَّكوة সম্পর্কে বলেন যে, সালাত ও যাকাত অবশ্য পালনীয় ফরয্। তোমরা এ দুটো আদায় কর। সালাত কায়েমের কি অর্থ তা আমি ইতোঃপূর্বে এ



কিতাবেই আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তি দৃষণীয় মনে করি। যাকাত আদায়ের অর্থ হচ্ছে, মালের যে পরিমাণ সদকা ফর্য করা হয়েছে তা দিয়ে দেওয়া। যাকাতের প্রকৃত অর্থ সম্পদের বৃদ্ধি ও প্রাচুর্য। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা যথন ফসলের প্রাচুর্য দান করেন তথন বলা হয় زُكَا الـزَّرِعُ 'প্রচুর ফসল হয়েছে'। এমনিভাবে বলা হয় زكت النفية (বায় বেড়ে গেছে)।কেউ যথন বিবাহ করে এবং ফলে তার সাথে একজন বেড়ে গিয়ে বেজোর জোড়ায় পরিণত হয়, তথন বলা হয় زكا النور 'সদস্য বেড়ে গেছে' (বা বেজোড় জোড় হয়েছে)। কবি বলেন,

" তারা ছিল বেজোড়, কিংবা জোড় চার' – এর নিচে। তারা কিছুই সৃষ্টি করল না, অথচ মানুষের পূর্বপুরুষণণ পরস্পর লড়াইয়ে লিগু।"

অন্য একজন বলেন.

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, السفا صفرة বুহ্না (এক প্রকার কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ)—এর কাঁটা। মানে বুহ্মার সেই চারা যা এখনও ঝিল্লির অভ্যন্তরে গোলাকার অবস্থায় আছে। গ্লোকটির সারমর্ম হল, "নিকৃষ্টতম উদ্ভিদ কচি বুহ্মা বৃক্ষের ন্যায় তার আবির্ভাবে তাদের বেজোড় সংখ্যা জোড়ে পরিণত হয় নাই"।

যাকাতকে যাকাত বলা হয় কেন, যেধানে এর দ্বারা সম্পদের অংশবিশেষ হ্রাস করে দেওয়া হয় ? উত্তর এই যে, যাকাত দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাআলা মালিকের হাতে অবশিষ্ট সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। তাছাড়া যাকাত নাম দেওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, যাকাত মালিকের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র করে এবং প্রাপকদের প্রতি যুলুম করা হতে তাকে মুক্ত রাখে। মূসা (আ)—এর ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেন— اَفَتَلَتَ نَفْسُا زُكِيًّ "আ পনি একটা পবিত্র জীবন নাশ করলেন"? অর্থাৎ যে অপরাধ হতে মুক্ত ও পবিত্র। বলা হয়ে থাকে هر عدل زكي লোকটি ন্যায়পরায়ণ, পবিত্র। যাকাতের নামকরণের এই কারণই আমার কাছে প্রথমোক্ত কারণ অপেক্ষা সুন্দর মনে হয়, যদিও সেটাও গ্রহণযোগ্য। যাকাত দেওয়া মানে প্রকৃত অধিকারীর হাতে তা পৌঁছান।

রুকৃ' অর্থ বিনয়াবনত হওয়া। অর্থাৎ ইবাদত – বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সমুখে বিনয় প্রদর্শন করা। কেউ যথন কারও সমুখে বিনয়াবনত হয় তথন বলা হয়, يكو فلان لكذا او كذا

'' নিতান্ত তুচ্ছ দ্রব্যের বিনিময়ে তাকে বিক্রয় করা হয়েছে। তার পিতা চরম দৈন্য ও দুর্দশায় অবনমিত হওয়ার পর তাকে দিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হতে পরিত্রাণ চেয়েছে"। আল্লাহ্ তাআলা বনী ইস্রাঈলের ধর্মযাজক ও মুনাফিকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, ফোন তারা তওবা করে ও আল্লাহ্মুখী হয় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মুসলমানদের সাথে ইসলামে প্রবেশ করে ও ইবাদত—আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয়াবনত হয়। এতদসঙ্গে নিষেধ করা হয়েছে যে, হয়রত মুহাম্মাদ (স)—এর নবুওয়াতকে ফোন তারা গোপন না করে।কেননা তারা জানে তাঁর নবুওয়াত সত্য। এ সম্পর্কে বহু দলীল— প্রমাণ তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে, য়েমন আমি ইতাঃপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এমনিভাবে তাদেরকে বহুবার ক্ষমা করা হয়েছে, সতর্ক করা হয়েছে, তানের ও তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রের কথা ম্বরণ করিয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।এ সবই করা হয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ মেহেরবানী প্রদর্শন এবং তাদের ওযর—অজুহাত চুড়ান্তরূপে দূর করার জন্য।

(٤٤) أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم تَتلُونَ الكِتبَ آفَالاَ تَعقلُونَ •

(৪৪) তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিশ্বৃত হও। জথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বোঝ না"?

#### এর ব্যাখ্যা - أَتَاشُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُم

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, তাফসীরকারগণ تَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِ । এর মধ্যে কাদের সম্বোধন করা হয়েছে এ বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তবে بر শঙ্গের অর্থ মহান সালাহ্র আনুগতা, এ বিষয় স্বাই এক্মত।

ইব্ন আম্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, النَّاسَ بِالبِرُ وَ تَنْسَوْنَ انفُسَكُمْ وَ اَنتُم تَعْلُونَ النَّاسَ بِالبِرُ وَ تَنْسَوْنَ انفُسَكُمْ وَ اَنتُم تَعْلُونَ النَّاسَ بِالبِرُ وَ تَنْسَوْنَ انفُسَكُمْ وَ اَنتُم تَعْلُونَ वाয়ाতে वाয়ाइ তাআলা ইবশাদ করেছেন, তোময়া মানুষকে নিষেধ কর, দেন তারা তোমাদের নব্ওয়াত ও তাওরাতে বর্ণিত অংগীকার অগীকার না করে, অথচ তোমরা নিজেয়া তা বর্জন করছ। তোমরা আমার রাস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত তাওরাতের অংগীকার অগীকার করছ, আমার প্রতিশ্রুতি ভংগ করছ এবং জেনেজনে আমার কিতাব প্রত্যাখ্যান করছ।

হ্যরত ইব্ন অধ্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাখালা ইরণাদ করেছেন, তোমরা মানুষকৈ মুহাম্মাদ (স) – এর দীনে দাখিল হতে, সালাত কায়েম করতে এবং অনুরূপ বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দিয়ে চলেছো, অথচ নিজেদেরকে ভূলে আছো।

অন্যান্য তাফদীরকারগণ ্যা অর্থ করেছেন মহান আল্লাহ্র ইবানত ও তাক্ওয়া।

হ্যরত সুদ্দী (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা মানুষকে মহান আল্লাহ্র ইবাদত, আনুগত্য ও তাক্ওয়ার নির্দেশ দিত অথচ নিজেরা তাঁর অব্যধ্যতা প্রকাশ করতো।

হযরত কাতাদা (র) হতে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইস্রাঈল মানুষকে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাক্ওয়া এবং সংকর্মের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা করত তার বিপরীত। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এ আয়াতে লাঞ্ছিত করেছেন।

হ্যরত ইব্ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা আহলে কিতাব ও মুনাফিক সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা সালাত ও সাওমের নির্দেশ দিয়ে চলেছো, কিন্তু নিজেরা তা পালন কর না, তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, তার উচিৎ সে কাজে সে সর্বাধিক যতুবান হয়।

হযরত ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। এ আয়াতাংশে ইয়াহুদীদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের জভ্যাস ছিল, যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, যা সত্য ছিল না। তারা এ ব্যাপারে কোন ঘূষ বা বিনিময় না দিলে, অসত্যকে সত্য বলে আদেশ দিত। অল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিশৃত হও! অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবে কি তোমরা বোঝ না ?

আবৃ কিলাবা (র) হতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবৃদ দারদা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত দীনের পরিপূর্ণ ফকীহ (বিজ্ঞ) হতে পারবে না, যতক্ষণ না লে আল্লাহ্ তাআলার জন্য মানুষের মনে অন্যায়ের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তারপর যে নিজের দিকে লক্ষ্য করবে এবং উক্ত ঘৃণায় সে হবে সর্বাপেক্ষা কঠোরতর।

কাছাকাছি অর্থের। কেননা ইয়াহদী ও মুনাফিকগণ যেই البر (সংকর্ম) সম্পর্কে অপরকে আদেশ দিত এবং নিজেরা তা থেকে বিরত থাকত, যে কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাদের লাঞ্চিত করেছেন, নেই البر এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করলেও তারা এ ব্যাপারে একমত যে, ইয়াহদী ও মুনাফিকগণ মানুষকে এমন কথা ও কাজের নির্দেশ দিত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্র সন্তুটি নিহিত, কিন্তু নিজেরা করত তার বিপরীত। কাজেই আয়াতের বাহ্য পাঠ যে ব্যাখ্যার সমর্থন করে তা নিল্লরূপ, তোমরা কি মানুষকে মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে তার অবাধ্যতায় ছেড়ে রেখেছ ? মহান প্রতিপালকের আনুগত্য করার যে নির্দেশ অপরকে দাও তা নিজেদেরকে কেন দাও না ? এতদ্বারা তাদেরকে তর্ৎসনা করা হয়েছে এবং তাদের নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে, তারা নিজেদেরকে বিশৃত হয়, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে (সূরা তওবা, ৬৭)। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আনুগত্য বর্জন করেছে। ফলে আল্লাহ্ও তাদেরকে ছওয়াব হতে বঞ্চিত রেখেছেন।

#### वत गाथा وأنتُم تُتلُونَ الكِتب

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, تالون অর্থ তোমরা অধ্যয়ন কর, পাঠ কর। ইব্ন আম্বাস (রা) وَانتُم تَعُونَ الكتبَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ তোমরা তাওরাত কিতাব পাঠ কর।
قَلَ تَعَلَّنَ الكَتبَ –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, افَاد تَعَلَّىٰ অর্থ তোমরা কি উপলব্ধি করো না ও বোঝনা তোমাদের এ আচরণ কত জঘন্য যে, অপরকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা নাফরমানী করছ এবং অপরকে নাফরমানী করতে নিষেধ করে নিজেরা তাতে লিপ্ত হচ্ছ ? অথচ তোমরা জান হযরত মুহাম্মাদ (স)—এর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর আল্লাহ্র অধিকার ও আনুগত্য ততটুকু বর্তায় যতটুকু বর্তায় তোমরা যাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ তাদের উপর।

হযরত ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত যে, اَهُلَا تَعَالَىٰ अর্থ তোমরা কি রোঝ না ? আল্লাহ্ তানালা এর দ্বারা তাদেরকে এই নিন্দনীয় চরিত্র হতে নিষেষ্ঠ করেছেন। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এটা আমার পূর্বোক্ত বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করে যে, ইয়াহ্দী ধর্মযাজকগণ অন্যদেরকে মুহাম্মাদ (স)— এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিত এবং তারা বলত, তিনি আমাদের প্রতি প্রেরিত হননি, বরং অন্যদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

### (٤٤) وَاستَعِيثُوا بِالصَّبِرِ وَ الصَّلُوةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخشعِينَ ،

(৪৫) তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রথনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিক্ট নিশ্চিত কঠিন।

ইমাম অবু জাফর তাবারী (র) বলেন, وَاستَعِيثُوا بِالصَّبِرِ وَ الصَّابِي वर्थ তোমরা তোমাদের কিতাবে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ও সালাত দ্বারা আমার সাহায্য প্রার্থনা কর। তোমরা অংগীকার করেছিলে আনুগত্য করবে, আমার নির্দেশ পালন করবে, নেতৃত্বের আসন্তি ও দুনিয়াপ্রেম বর্জন করবে, আমার নির্দেশের সমুখে আঅসমর্পণ করবে যদিও তা তোমাদের অপসন্দ, আর আমার রাসূল মুহামাদ (স)—এর অনুসরণ করবে।

কেউ বলেন, এ স্থলে সব্র অর্থ সাওম (রোযা)। আমাদের মতে সবরের অর্থ ব্যাপক। সাওম তার একটা অংশবিশেষ। আমাদের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা হলো, অল্লাহ্ তাজালার জানুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা বর্জন সংশ্লিষ্ট যা কিছুই মনের কাছে অপসল, কষ্টকর, সেসব কিছুতেই তিনি ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সব্ন-এর প্রকৃত অর্থ প্রবৃত্তিকে তার আসজি ও যথেজাচারিত। হতে বিরত রাখা। এজন্যই বিপদে ধৈর্য ধারণকারীকে সাবির বলা হয়। যেহেতু দে নিজেকে অস্থিরতা হতে বিরত রাখে। রমযান মাসকে বলা হয় সব্রের মাস। রোযাদার দিনের বেলা পানাহার হতে নিজেকে বিরত রাখে। কোন ব্যক্তি কাউকে কোন কাজ থেকে আটকে রাখলে এবং তা করতে না দিলে সে ক্ষেত্রেও সব্র শব্দ প্রযুক্ত হয়। অনুরূপ কোন অপরাধীকে যদি হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয় এবং বাঁধা অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়, তবে সেখানেও এ শব্দের ব্যবহার আছে। বলা হয়



করল'। নিহত ব্যক্তি মাস্বুর এবং হত্যাকারী সাবির।

সালাত শব্দের বিশ্লেষণ গূর্বেই করা হয়েছে। কেউ যদি বলে, অংগীকার রক্ষা ও ইবাদত—আনুগত্যে যত্নবান থাকার উপর বৈর্যধারণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অর্থ তো জানলাম। এবারে প্রশ্ন, মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করা, তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করা এবং নেতৃত্বের লালসা ও দুনিয়ার আসক্তি পরিহার করার ব্যাপারে সালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার অর্থ কি ? জওয়াবে বলা যায়, সালাত এমন একটি ইবাদত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্ র কিতাব পাঠ করা হয়। কিতাবের আয়াত মানুষকে দুনিয়ার আসক্তি ও তার ভোগ–বিলাস ত্যাগের আহবান জানায়, মানবার্রাকে দুনিয়ার রঙ–তামাসা, সৌন্দর্য ও তার প্রতারণা হতে সতর্ক করে দেয়, আথিরাত ও তার নেয়ামতরাজির কথা শ্বরণ করিয়ে দেয়। এ হিসাবে সালাত মহান আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদেরকে ইবনেত ও আনুগত্যে অধিকতর মেহনতী ও যত্নবান হতে সাহায্য করে। তাই তো হয়রত রাস্লুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোন সংকট উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি সালাতের শরণাপন্ন হতেন।

হথরত হথায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَمَا أَذَا حَزَبَهُ أَمَرُ عَلَيهِ فَ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ فَ سَلَّمُ اذَا حَزَبَهُ أَمَرُ وَالْمَا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُالْمُ الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال

হযরত হথায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাই (স) বলেছেন, কোন বিষয় اذَا حَزَبُهُ أَمَرُ صَلَى। বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাই (স) হযরত আবৃ হরায়রা (রা)—কে দেখতে পেলেন যে, তিনি উর্পুড় হয়ে পড়ে আছেন। জিজ্জেস করলেন, তোমার কি পেটে ব্যাথা। তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাই (স) বললেন, ওঠ সালাতে রত হও। কেননা নামাযের মধ্যে সত্যিকারের শান্তি।

আল্লাহ্ তাআলা ইয়াহদী ধর্মথাজকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্কে প্রদত্ত অংগীকার পালনের জন্য সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে। অনুরূপ নির্দেশ তিনি তাঁর রাস্ল হযরত মুহামাদ (স)-কেও দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَاصِيبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَم د رَبِّكَ قَبِلَ طُلُوعٍ وَمَن انَائِي اللَّيل فَسَبِّح وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضي فَاصِيبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَم د رَبِّكَ قَبِلَ طُلُوعٍ وَمِن انَائِي اللَّيل فَسَبِّح وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضي مَن انَائِي اللَّيل فَسَبِّح وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضي مَن انَائِي اللَّيل فَسَبِّح وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضي مَن انَائِي اللَّيل فَسَبِّح وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضي مَن انَائِي اللَّيل فَسَبِّح وَلَا اللَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرضي مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللللِّهُ اللللللِهُ اللللللللللللِهُ اللللللِهُ اللللللللللِهُ ا

এ আয়াতে রাস্লুল্লাহ্ (স) – কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি বিপদ – আপদে সবর ও সালাতের শরণাপন্ন হন।

আব্দুর রহ্মান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত ইব্ন আব্দাস (রা) সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় সংবাদ আসলো তাঁর ভাই কুসাম (রা) শহীদ হয়েছেন। সাথে সাথে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইনা ইলায়হি রাজিউন' পাঠ করলেন এবং তারপর রাস্তার পাশে সওয়ারী বসিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুই রাকআত সালাতে তিনি বসে থাকলেন দীর্ঘক্ষণ। অতঃপর তিনি সওয়ারীর দিকে হেঁটে আসলেন। তখন তাঁর মুখে উচারিত হচ্ছিল . وَاستَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَوة وَانَّهَا لَكَبِيرَةُ الا عَلَى الخَاشِعِينَ الخَاشِعِينَ الحَاسِمِينَ الحَاسِمِينَ الحَاسِمِينَ الحَاسِمِينَ الحَاسِمِينَ المَاسِمِينَ ا

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি استَعينُوا بِالصَّبِر وَ الصَّلُوة ⊢এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র পসন্দনীয় কার্য সাধনে সবর ও সার্লাত দ্বারা সুমুহায্য স্থার্থনা কর্ত এবং জেনে রাখ যে, এ দুটোও আল্লাহ্র আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাত ও সবর আল্লাহ্র রহমত লাভে সহায়ক।

ইবৃন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুশরিকরা বলেছিল, হে মুহামাদ (স) ! তুমি আমাদেরকে বড় কঠিন বিষয়ের প্রতি আহবান করছ। অর্থাৎ সালাত ও আল্লাহে বিশ্বাস ছিল তাদের কাছে অতি কঠিন কাজ।

#### এর ব্যাখ্যা أكبيرة إلا على الخاشعين

ইমাম আবৃ জাফর তাঁবারী (র) বলেন, الها – এর সর্বনাম দ্বারা সালাতকে বোঝান হয়েছে। কেউ বলেন, হয়রত মুহামাদ (স) – এর আহবানে সাড়াদানকে বোঝান হয়েছে। পূর্বে স্পটভাবে সাড়াদান (اجابة) – এর উল্লেখ নাই বিধায় هُهُ – কে তার প্রতি ইপিত মনে করা হবে। বলাবাহল্য, কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে বাকোর প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে প্রস্কল্প কর্থ গ্রহণ বিধেয় নয়।

كبيرة অর্থ কঠিন, দুরহ। দাহহাক (র) হতে বর্ণিত। كبيرة الأعلى الخاشيين অর্থ এটা নিশ্চিত কঠিন, তবে তাদের জন্য নয়, যারা বিনয়াবনতভাবে আঁল্লাহ্র আনুগর্ত্য করে, তাঁর শক্তিকে ভয় করে এবং তাঁর ওয়াদা ও সতর্কবাণী বিশ্বাস করে।

হযরত ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, يُوَ الْكَاشِعِينَ অর্থ আল্লাহ্ যা নাফিল করেন তাতে-যারা-বিশ্বাসী।

আবুল অলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, المناشعين। অর্থ ভয়কারীগণ।

মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি الكاشعين। শব্দের অর্থ করেন প্রকৃত বিশ্বাসীগণ। মুজাহিদ (র) হতে আল–মুছান্না (র)–এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্ন য়াখীদ (র) হতে বাণত যে, তিনি الخشوع। ভয় করা, এ স্থলে আল্লাহ্র ভয়। এর প্রমাণে তিনি আয়াত প্রেশ করেন غشعينَ مِنَ الدُّلِ "অপমান ভয়ে ভীত অবস্থায়'' (আশ–শ্রাঃ ৪৫)। অর্থাৎ যে ভয় তাদের মনে সঞ্চার হয়েছে তা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে এবং তাতে তারা প্রকম্পিত হয়েছে। বস্তুতঃ الخشوع –এর মূল অর্থ বিনয় প্রদর্শন, আনুগত্য দেখান, নত হওয়া। কবি বলেন,



لَمَّا أَتَى خَبِرُ الزُّبِيرِ تَوَاصَفَت + سُورُ المَدينَة وَ الجِبَالُ الخُشِّعُ "यथन यूवाय़दात (মृত्यू) जरवान এर्ल र्जथन (जाँक हातारनात प्रश विभर्ता) नगत श्राहीत न्हेरस भड़न এবং পর্বতমালাও হল অবনত।"

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, হে আহলে কিতাব ধর্মযাজকণণ ! তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর় নিজেদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যে লাগিয়ে রাখা, তাঁর অরাধ্যতা হতে ফিরিয়ে রাখা ও সালাত কায়েম করার মাধ্যমে. যে সালাত অশ্বীল ও অন্যায় কাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহর পদন্দনীয় কাজের দিকে এগিয়ে নেয়। সালাত কায়েম কঠিন বটে, তবে তাদের জন্য নয়, যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত, তাঁর আনুগত্যে অবনমিত ও তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত।

(٤٦) ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِمٍ وَٱنَّهُم إِلَيهِ رَاجِعُونَ ٠

(৪৬) তারাই বিনীত, যারা বিশাস করে যে, তাদের প্রতিপাদকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।

্র্টার্ট্ট্রেট্ট্রালিএর ব্যাখ্যা

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, الطن শদের অর্থ সন্দেহ করা। যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান তারা কাফির। কাজেই ইবাদত-আনুগত্যে যে বিনয়া– বনত তার সম্পর্কে অল্লাহু তাআলার এ কালামে পাকের কি করে এ অর্থ হতে পারে যে, সে তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে ?

উত্তরে বলা যায়, আরবগণ কথনও বিশ্বাসকেও ্রাম্র। বলে। আবার কখনও সন্দেহকেও। যেমন তারা আলোকেও سدنة বলে, আবার অন্ধকারকেও سُدُنَة বলে। অনুরূপ সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যদাতা উভয়কেই صارخ বলে। আরবী ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যা পরস্পর বিরোধী দুই অর্থ প্রদান করে। বিশ্বাস অর্থেও যে الطن – এর ব্যবহার আছে তার প্রমাণে দুরাইদ ইব্নুস সিম্মা – এর নিম্নোক্ত শ্লোকটি পেশ করা যেতে পারে.

فَقُلْتُ لَهُم ظَنُّوا بِالفَى مُدَجُّج + سَرَاتُهُم فِي الفَارِسيّ المُسرَّد ·

"অমি বল্লাম, তোমরা সশস্ত্র দুই হাজার সৈন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ (তারা তোমাদের কাছে আসবেই)। তারা সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী।" এখানে র্বাধান বিশ্বাস করো। আমীরাহ্ ইব্ন তারিক বলেন ঃ

بِأَن تَعْتَرُهُا قَومِي وَ اقعُدُ فِيكُم + وَ اجعَلَ مِنِّي الظُّنَّ غَيبًا مُرَجَّمًا

এখানেও الطي শব্দটি বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে বিশ্বাস অর্থে الظن –এর ব্যবহার হয়েছে।যতটুকু উল্লেখ করেছি সমঝদারের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্র বাণীতেও এর উদাহরণ রয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে وَرَأَى الْـمُجِـرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا
"অপরাধীরা আগুন দেখামাত্র বিশ্বাস করবে যে, তারা তথায় পতিত হতে চলেছে" (সূরা ক্রিফ ঃ ৫৩)।
আমি যা বললাম, তাফসীরবিদ উলামা–ই কিরাম এরপই বলেছেন।

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন انظن আরাতে الظن আরাতে الظن শদটি বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদে যত স্থানে ظن শদ ব্যবহৃত হয়েছে, সবই يقين বা দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থে।মুজাহিদ (র) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। কুরআন কারীমে যত স্থানে طن আছে, সবগুলোর অর্থ জ্ঞান।

সूक्ती (त्र) रुक वर्तिण, يَظُنُونَ عَالَنُونَ يَظُنُونَ النَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِم अपूक्ती (त्र) रुक वर्तिण, يَظُنُونَ عَاللَّهِم اللَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِم

ইব্ন জুরায়জ (র) এ আঁয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা নিশ্চিত জানে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে।এর দৃষ্টান্ত হলো, انَى طَلَنَد تُ انَى مُلاَق حِسَانِيه ''আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্থীন হতে হবে" (সূরা হাক্কা है ২০)। এখানে الطنَ 'জানা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি بَيْمِم مُلاَقُولَ رَبِّهِم वार्गिত। তিনি প্রমাণস্বরূপ الَّذِيثَ يَظْنُونَ انَّهُم مُلاَقُولَ رَبِّهِم আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এখানে ابِّي ظَنَنَتُ انَّي مُلاَق حِسَاسِه अर्थ সলেহ ন্য়, বরং বিশ্বাস। তিনি প্রমাণস্বরূপ ظِنَ حِسَاسِه अर्थ সলেহ ন্য়, বরং বিশ্বাস। তিনি প্রমাণস্বরূপ ظِنَ حِسَاسِه مُلاَق مِسَاسِه করেন।

### क्रूर्य وأنَّهُم مُلاَقُوا رَبِّهِم

حرب مراقون অতপর مراقون ربهم पृल हिल مراقون ربهم অতপর حرب المام অতপর المناقف অতপর দিকে সম্পর্কিত করে 'ঠ' – কে লোপ করা হয়েছে। কেউ বলতে পারে, আরবী ভাষার নিয়ম হচ্ছে, ক্রিয়াপদ হতে গঠিত বিশেষ্য পদ যদি অতীত কালের অর্থ দেয়, তবেই তাকে পরবর্তী শদের সাথে সংলযুক্ত (اضافت) করে 'ন্ন' লোপ করা হয়। পক্ষান্তরে যদি সে বিশেষ্য পদ বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের অর্থে হয়, তাহলে اضافت না করে 'ঠ' বহাল রাখাই বিধেয়। আমরা জেনেছি, আলোচ্য আয়াতে শব্দটি অতীত নয়; বরং ভবিষ্যত কালের অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাং তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে নাক্ষাত করবে (يلتون ربهم)। সে হিসাবে এখানে ضافت المناقف বর বলা হল ملاقوا ربهم ?

উত্তরে বলা হবে, فعل يفعل (ক্রিয়া) হতে গঠিত বিশেষ্য পদ যখন বর্তমান ও ভবিষ্যত (يفعل অর্থবোধক হয়, তখন তাকে اضافت করা বৈধ। এ ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে কোন দিমত নেই। কাজেই প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন অহেতুক। হাঁ এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে একাধিক মত আছে যে, এ স্থলে কি কারবে اضافت করা হয়েছে এবং 'ن' – কে লোপ করা হয়েছে?

ব্যাকরণবিদগণ বলেন, اسم), কিন্তু এবং অনুরূপ যে সকল ক্রিয়া শদগতভাবে বিশেষ্য (اسم)), কিন্তু অর্থ বর্তমান বা ভবিষ্যত ক্রিয়ার, তাতে উচ্চারণগত জটিলতাই 'ن' – কে লোপ করার কারণ। আলোচ্য আয়াতের ন্যায় كُلُ نَفْسِ ذَانِقَةُ الْمَوْتِ (প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে) – এর মাঝেও তাই হয়েছে। অনুরূপ كُلُ نَفْسِ ذَانِقَةُ فَتَـنَةً لَّهُم (আমি তাদের কাছে উটনী পাঠাব, তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ) আয়াতেও উচ্চারণগত জটিলতার কারণে مرسلوا النَّاقَةُ فِيْتَانَةً لَهُمُ – এর 'ن' লোপ করা হয়েছে, অথচ مرسلوا معمال করা হয়েছে, অথচ مرسلوا معمال করা হয়েছে, অথচ مرسلوا معمال নয়; বরং ভবিষ্যত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত। এমনিভাবে কবি বলেন

مَل أنتَ بَاعثُ دينَار لحَاجَتنَا + أو عَبدَ رَبُّ أَخَاعُون بنِ مِخْرَاقِ "जूमि कि जामारमत প্রয়োজিনে দীনার পাঠাবে, না তোমার গোদাম जाउन ইব্ন মিখরাকের ভাইকে?"

তুম। ক আমাদের প্রয়োজনে দানার পাঠাবে, না তোমার গোলাম আওন হব্ন রমখরাকের ভাহকে?

এখানে কবি باعث শদ্ধকে دینار –এর দিকে اضافت করেছেন, অথচ باعث অর্থ (ببعث) পাঠাবে,
এখনও পাঠায়নি। عبد رب শদ্ধি যেরযুক্ত হলেও যেহেতু نصب –এর স্থানে অবস্থিত তাই عبد رب —কে
তার প্রতি علف করে نصب দিয়েছেন।

অন্য কবি বলেন,

اَلْحَافِظُو عُورَةِ العَشيرَةِ لاَ + يَاتِيهِم مِن وَرَائهِم نَطَفُ " তারা তাদের গেফ্রীয় মর্যাদা রক্ষা করে। তাদের মার্ঝে তিন্ বীর্যের অর্প্রবেশ ঘটে না।"

এখানে عورة শব্দে نصب –ও হতে পারে এবং যেরও হতে পারে। যের হবে اضافت হিসাবে এবং হবে عررة হবে اضافت হবে উচ্চারণগত জটিণতার কারণে نصب –কে লোপ্ করে। আর এটাই উদ্দেশ্য। এ হলো বসরার ব্যাকরণবিদদের কথা।

কুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণ বলেন, امانت শদটি ভবিষ্যত ক্রিয়া (بلقون) অর্থে হওয়া সত্ত্বেও এনাটা বৈধ। শদগতভাবে এটা বিশেষ্য হওয়ায় প্রকৃত বিশেষ্যের اضافت সংক্রান্ত নিয়ম এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং সে কারণেই এর ن – কে লোপ করা হয়েছে। এর মত আরও যত বিশেষ্য আছে সেগুলোরও এই একই বিধান। কুফার ব্যাকরণবিদগণ আরও বলেন, এরপ স্থলে কোথাও যদি اضافت বর্জন করতঃ ن বহাল রাখা হয়, তবে তার কারণ এই য়ে, শদটির মাঝে يفعل অর্থাৎ এমন ক্রিয়ার অর্থ রয়েছে, যা এখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হওয়া অনিবার্য নয়। কাজেই এরপ ক্ষেত্রে اضافت। করা হয় শদের ভিত্তিতে এবং

এবারে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই সালাত কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য নয় যারা আমার শান্তিকে ভয় পায়, আমার নির্দেশের সমুখে বিনয়াবনত হয় এবং মৃত্যুর পর আমার কাছে প্রত্যাবর্তন ও আমার সাথে সাক্ষাত হওয়ার বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ্ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা উল্লিখিত গুণের

অধিকারী নয়, তাদের জন্য সালাত খুবই কঠিন। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, মহান আল্লাহ্র কাছে প্রভ্যাবর্তন স্বীকার করে না, ছওয়াব ও শাস্তি বলে কিছু মানে না, তার কাছে সালাত অনর্থক কাজ ও পও শ্রম। কারণ সে এর দ্বারা কোন উপকার লাভ বা অপকার খও নের আশা করে না। এই যার অবস্থা সালাত তার জন্য কঠিন ও বোঝা বৈ কি।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী, সালাত কায়েম দ্বারা তারা পুরস্কারের আশাবাদী, অনাদায়ে কঠিন শান্তির ভয়ে কম্পমান, সেই মুমিনদের পক্ষে সালাত সহজ বিষয়। কেননা তারা সালাত কায়েম করে পরলোকে মহান আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত অধিক পুরস্কার লাভের আশা রাথে এবং কায়েম না করলে তথাকার শান্তির ভয় করে। কাজেই বনী ইস্রাঈলের ধর্মযাজকগণকে (এ আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে) আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যদি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন এবং কিয়ামতে তার সাথে সাক্ষাত করার বিশ্বাস রাখে, তবে যেন সওয়াবের আশাবাদী হয়ে সালাত আদায়ে যত্মবান থাকে।

### এর ব্যাখ্যা وَأَنُّهُم الِّيهِ رَاجِعُونَ

ইমার্ম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, الناشعين (বিনীতগণ) – কে এবং الناشعين (বিনীতগণ) – কে এবং الناسعين (বিনীতগণ) – কে এবং الناسعين (বিনীতগণ) – কে এবং সর্বনাম দ্বারা (رب عام الناسعين) – এর সর্বনাম দ্বারা হয়েছে। বাক্যটির ব্যাখ্যা এরপ, সালাত নিশ্চিতভাবে কঠিন। তবে সেই বিনীতদের জন্য নয় যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের প্র' তিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। راجعین দ্বারা কোন্ প্রত্যাবর্তন বোঝান হয়েছে সে নিয়ে তাফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَانَّهُمُ الْيِهِ رَاجِعُونَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর তারা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের প্রতিপার্লকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তারা মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে আবুল আলিয়া (র) প্রদন্ত ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্টতর। কেননা আল্লাহ্ তাআলা এর পূর্বের এক আয়াতে ইরশাদ—করেছেনঃ "তোমরা কিরুপে আমাকে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, পরিণামে তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে" (বাকারা ৪২৮)। এখানে আল্লাহ্ তাআলা ঘেন্নণা করেছেন যে, মৃত্যুর পর পুনরায় উথিত ও জীবিত হওয়ার পরই আল্লাহ্র কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন হরে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা কিয়ামতের দিবসেই ঘটরে। সূত্রাং

(٤٧) يَابَنِي إِسرَا ثِيلَ اذكُرُوا نِعمَتِي الَّتِي أَنَعَمَتُ عَلَيكُم وَأَنِّي فَصْلَّتُكُم عَلَى العلمينَ •

(৪৭) হে বনী ইস্রাঈল ! আমার সেই অনুগ্রহকে শ্বরণ কর যদ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।



طَيْكُم وَ الْمَعْمَةُ عَلَيْكُم – এর ব্যাখ্যা কুর্বিকার وَيَابُنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعِمَتِي الَّتِي اَنْعُمتُ عَلَيْكُم ইমাম আবু জা্ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বেকার أَذْكُرُوا نِعِمْتِي الَّتِي اَنْعُمتُ اللّهِ الْعَمْتُ عَلَيْكُمْ عَلَيكُم وَاُوفُوا بِعَهدى (সূরা বাকারাঃ ৪০) আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা দান করেছি।

#### াখা তাখা وَأَنَّى فَضَّلْتُكُم عَلَى العلَّمينَ

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, এটাও বনী ইস্রাঈলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এক অনুগ্রহের উল্লেখ যা আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আমি তোমাদেরকে বিশ্বের সবার উপরে শ্রে ষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম' –এর অর্থ তোমাদের পূর্বপুরুষকে গ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পূর্বপুরুষদের প্রতি নিআমত ও অনুগ্রহকে তাদের প্রতি অনুগ্রহ বলে বোঝানো হয়েছে। কেননা পূর্বপুরুষদের গৌরব বংশধরদেরও গৌরব। বাপ–দাদার সম্মান সন্তানদেরও সম্মান।বাপ–দাদা হতেই তো সন্তানদের উৎপত্তি। আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যাপকভাবে বিশ্বের সকলের উপরে বর্লে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য বিশেষ মানবগোষ্ঠী। কেননা এর অর্থ, তোমরা যে যুগের মানুষ সে যুগের সকলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

च्यतं कांजामा (त) وَأَنِّي فَضَّلتُكُم عَلَى العلَمِينَ वाना (त) وَأَنِّي فَضَّلتُكُم عَلَى العلَمِينَ अभकानीन विधात अवात উপরে শ্রেষ্ঠত দিয়েছিলেন। হ্যরত আবুল আনিয়া (র) وَأَنَّى فَصَالَا تُكُمُ عَلَى العلَمين –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা বনী ইস্রাঈলকৈ যে রাজত্ব, রাস্লবর্গ ও কিতাবসমূহ দান করেছিলেন, তদ্বারা তাদেরকে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে গ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে–ছিলেন। প্রত্যেক যুগেরই একটা বিশ্ব আছে।

र्यत्र मूजारिन (त्र) وَٱنَّى فَضُلْتُكُم عَلَى العَلَمينَ (الله वार्राय वालन, जाता त्य यूल हिल त्न यूर्गत সবার উপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দির্মেছিলেন। অপর এক সূত্রেও মুজাহিদ (র)–এর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

য়ূনুস ইব্ন আব্দিল আলা (র.)-এর সূত্রে ইব্ন ওয়াহ্ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন याग्रमं (त) - तक وَانَى فَضُلتُكُم عَلَى العلَمِينَ अम्मर्त्क कित्किन करतिष्टिनाम । তिनि वनरानन, विश्वत जवात وَلَقَد اخْتَرِنَا هُمْ مَلَى عَلَم , अभारत प्राप्त प्राप्त प्राप्त पाता कि पात प्राप्त पाता कि पात واقد اخترنا هُم ملى علم المستمالة والمستمالة والمستمالة المستمالة كَلَى الْعِلَمِينَ " আমি জেনেন্ডনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম" (সূর্রা দুখানঃ ৩২)। অর্থাৎ তর্ৎকালীন বিশ্বে। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তাঁদেরকেই দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর আনুগত্য করেছিল ও তাঁর নির্দেশ পালন করেছিল। তাদের মধ্যে একদল অবাধ্যতা করে বানরও হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর কাছে তারা ছিল সর্বনিকৃষ্ট জীব।পক্ষান্তরে তিনি বর্তমান উম্মত সম্পর্কে বলেন, كُنتُم خَيِرَ أُمَّة

اُخْـرِجُتُ النَّاسُ ("তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব– জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হ্যেছে", আল ইমর্রানঃ ১১০)। বলা বাহুল্য, এও তাদেরই জন্য প্রযোজ্য যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ পরিহার করে।

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, য়াহ্দী জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বদানের অর্থ যে ব্যাপকভাবে সমগ্র মানুষের উপর নয়, বরং বিশেষভাবে তৎকালীন বিশের সকলের উপর, হাদীছেও এর প্রমাণ মেলে।

বাহ্য ইব্ন হাকীম (র) হতে বর্ণিত। তাঁর দাদা বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ্ (স) – কে বলতে তনেছিঃ ﴿أَنَّهُ مَنْ عَنْ الْمَهُ শান, তোমরা সভরটি উন্মত পূর্ণ করলে। য়াকৃব (র) – এর বর্ণনায় এ বাক্যটিও সংযোজিত হয়েছে انتُم اخرُهُا الله (তোমরাই সর্বশেষ উন্মত।) আর হাসান বসরী (র) – এর বর্ণনায় আছে (তোমরাই আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমাদৃত উন্মত)। রাস্লে আকরাম (স) – এর এ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় যে, বনী ইস্রাঈল উন্মতে মুহাম্মাদী (স) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না।

षात انَّي فَضَّالتُكُم عَلَى العِلَمِينَ अवर الْغَي العِلَمِينَ — এর षर्थ ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, পুনরাবৃত্তি নিস্প্রোজন।

(٤٨) وَاتَّقُوا يَومًا لاَّ تَجِزِي نَفسُ عَن نَفسٍ شَيئًا وَلاَ يُقبَلُ مِنهَ شَفَاعَهُ وَلاَ يُوَخَذُ مِنهَا عَدلُ وَلاَ هُم

(৪৮) তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোন কাচ্ছে আসবে না এবং কারও স্পারিশ গৃহীত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরা নেওয়া হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।

এর ব্যাখ্যা وَاتَّقُوا يَومًا لا تُجزِي نَفسٌ عَن نَفسٍ شَيئًا

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) আয়াতাংশটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ অত্র আয়াতাংশে শুকু শব্দ উহ্য আছে। যেমন নিম্নের কবিতায় উহ্য আছে।

قَد صَبُّحتُ صُبُّحَهَا السَّلاَّمُ + بِكَبِدِ خَالَطَاهَا سَنَامٌ + فِي سَاعَةٍ يُحبُّهَا الطَّعَامُ

"আমি তাকে সকাল কোন আন্তরিক সালাম জানালাম এবং কলিজা ও কুঁজের গোশ্ত দিয়ে নাস্তা পরিবেশন করলাম, এমন সময় যখন খাবার তার একান্ত কাম্য ছিল" এখানে يحب برة ছিল يحب فيها শূলে ছিল اليوم আয়াতে البيان (দিন) – এর প্রত্যাবর্তিত ها সর্বনাম আবিশ্যিক, যেহেতু একে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করবে, যা কোন কাজে আসবে না, যেমন وَانْقُوا يَوْمُا لا تَجَرَى نَفْسُ দারা বোঝা যাচ্ছে। বাকি যেহেতু উক্ত সর্বনামটি বাক্যের অবশিংষ্ট অংশ দ্বারা বোঝা যায় তাই তাকে উহ্য রাখা হয়েছে।

আরবী ভাষাবিদদের অনেকে মনে করেন যে, এখানে উহ্য সর্বনাম 💪 ছাড়া আর কিছুই হতে পারে

#### তাবারী শরীফ

না। আবার অন্যদের মতে শুধু ক্রু হতে পারে, অন্য কিছু নয় । ইতাঃপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, বাক্যের শব্দাবলী দ্বার যা এমনিতেই বুঝে আসে, তা সবই উহ্ব রাখা বৈধ।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কিয়ামতের শান্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন যে, তা এমন দিনে, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। لا تُعَنِي মানে لا تَجْرَي لا معارف ما معارف ما ما معارف المعارف المعارف

সুদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি لا تَعنى কান وَاتَّقُوا يَومًا لا تَجِزِي نَفسُ করেন لا تعنى কানে কাজে আসবে না।

শব্দটি الجزاء হতে উৎপন্ন, যার প্রকৃত অর্থ পরিশোধ করা, বিনিমর দেওয়া। বলা হয় جزیته قرضه 'আমি তার ঋণ শোধ করেছি' এখান থেকেই বলা হয় جَزَى اللهُ فُلانًا عَنَى خَيِـرًا 'আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ হতে অমুককে উত্তম বা নিকৃষ্ট বদলা দিন।' অর্থাৎ তার পক্ষ হতে আমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তার বিনিময় দিন।

আরবী ভাষাবিদদের অনেকে বলেন, কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করলে বলে থাকে أَجِزَيتُ 'আমি তাকে অমুক ব্যাপারে সাহায্য করেছি।' আর কারও পক্ষ থেকে বদলা দিলে বলে থাকে خُزَيتُ عَدَكَ 'আমি তোমার পক্ষ হতে অমুককে বদলা দিয়েছি। কেউ বলেন جَزَيتُ عَدَكَ عَدَكَ فَلْانًا । মানে তোমার পক্ষ থেকে শোধ করেছি এবং اجزيت মানে তোমার পক্ষ হতে বদলা দিয়েছি।

حبرت عنك درهم وأجرى المحتوية والمحتوية والمح

অন্যান্যগণ বলেন যে, جزن অর্থ পরিশোধ করা এবং اجزا অর্থ বদলা দেওয়া। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা ভয় কর সে দিনের যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে কিছু শোধ করতে পারবে না এবং কেউ কারও কোন উপকার কয়তে পারবে না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এর মানে? উত্তরে বলব, দুনিয়ার জীবনে সন্তান পিতার পক্ষ হতে, বা পিতা সন্তানের পক্ষ হতে, অনুরূপ এক বন্ধু ও আত্মীয় অপর বন্ধু ও আত্মীয়ের পক্ষ হতে ঋণ শোধ করে থাকে। কিন্তু অ্থিরাতের জীবনে এরূপ হবার নয়। সেদিন

সম্পর্কে আমরা হাদীসের বাণী দ্বারা জানতে পাই যে, মানুষ তার সন্তান বা পিতার কাছে তার হক প্রমাণ করতে চাইবে। কেননা কিয়ামতের দিন অপরের হক আদায় হবে পাপ–পুণ্য দ্বারা।

হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা) হতে বর্ণিত। হ্যরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন, যার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার জুলুম আছে, মান—সন্মানের ব্যাপারে, অথবা আবৃ বাক্র (রা)— এর বর্ণনা অনুসারে—অর্থ—সম্পদ বা মর্যাদার ব্যাপারে (যা তার ভাই তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল)। তার ভাই তা ফেরত গ্রহণের পূর্বেই সে তা আত্মসাৎ করেছে। অথিরাতে তো দিরহাম দীনার অচল। কাজেই তার যদি কোন পুণ্য থাকে তবে পাওনাদাররা তা নিয়ে নেবে। আর যদি তার কোন পুণ্য না থাকে তবে তারা তাদের গুনাহর বোঝা তার উপর চাপাবে।

অপর এক সূত্রেও হযরত আবৃ হরায়রা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। হ্যরত রাস্লুরাহ (স) বলেন, সাবধান। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরের ঋণের বোঝা নিয়ে ইন্তিকাল না করে। কেননা সেখানে দিরহাম ও দীনার নেই, সেখানে পাপ-পুণ্য বন্টন করা হবে।একথা বলার সময় হ্যরত (স) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা ডানে বামে ইঙ্গিত করেন। মুহামাদ ইব্ন ইস্হাক (র)-এর সূত্রে হ্যরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতেও হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, একথাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, لا تَجِزِي نَفْسُ عَن نَفْسُ عَن نَفْسُ عَن نَفْسُ عَن نَفْسُ عَنْ عَن نَفْسُ عَنْ نَفْسُ عَنْ نَفْسُ عَنْ نَفْسُ عَنْ نَفْسُ عَنْ عَالَى الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ

#### र्वेट विंक المُنهَ الله يُقبَلُ منها شَفَاعَة - ﴿ وَلَا يُقبَلُ منهَا شَفَاعَة

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, الشناعة শলটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বলা হয়ে থাকে যে, বিশেষভাবে অমুকে কাছে বিশেষভাবে অমুকে করল)। সুপারিশকারীকে شفيع – شفيع বলার কারণ, সে সুপারিশপার্থীর সাথে তার প্রয়োজনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। যেন সে তার জোড় ও অংশীদার হয়ে যায়, তাকে সুপারিশ ধরার আগে প্রার্থী তার প্রয়োজনের ব্যাপারে একা ছিল। এখন সে আর একা নয়। সুপারিশকারী তার شفيع অর্থাৎ দোসর হয়ে গেছে (উল্লেখ্য شفيع অর্থ অংশীদার, দোসর) এবং তার প্রার্থনা হয়ে গেছে 'শাফাআত' বা অংশ। জমি বা বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মালিককেও এ কারণেই شفيع বলা হয়, যেহেতু বিক্রেতা তার দারা জোড়ায় পরিণত হয়।

কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে দেনা শোধ করতে পারবে না, সে দেনা মহান আল্লাহর হোক বা অন্য কারও এবং সে দেনার ব্যাপারে কোন সুপারিশকারীর সুপারিশও কবৃল করা হবে না। যে দেনা সে নিজ ঘাড়ে চাপিয়েছে তা তার ঘাড়েই চাপা থাকবে।

বলা হয়ে থাকে, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের ইয়াহুদী, তারা বলত, "আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়ভাজন এবং আমরা তাঁর নবীদের বংশধর আমাদের পিতৃপুরুষগণ আমাদের জন্য তাঁর কাছে সুপারিশ করবে।" আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন কেউ কারও কোন উপকারে অসতে না এবং কারও জন্য সেদিন কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। প্রত্যেকের থেকে হকদারের হক আদায় করে নেওয়া হবে।

হযরত উছ্মান ইব্ন আফ্ফান (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন শিংবিহীন জীব শিংবিশিষ্ট জীব হতে কিসাস গ্রহণ করবে। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

وَنَصْتُمُ المَوَازِينُ القِسطَ لِيُومِ القِيَامَةِ فَلاَ تُظلَمُ نَفسُ شَيئًا وَانِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرِدَل التَينَا بِهَا وَكَفى بِنَا حسبينَ ،

"এবং কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারীব্ধপে আমিই যথেষ্ট্য" (সূরা আম্বিয়াঃ ৪৭)।

কাজেই আল্লাহ তাআলা ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের হতাশ করে দিলেন যে, জেনেওনে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর আনীত কিতাবের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষ ও অন্যান্যদের সুপারিশে তারা মহান আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি পেয়ে যাবে বলে যে আশা হৃদয়ে পোষণ করে, তা দুরাশা মাত্র। নিষ্কৃতি পাওয়ার একই পথ। তা হলো কুফ্র হতে মহান আল্লাহর

কাছে তওবা করা এবং ভ্রষ্টতার পথ পরিহার করে মহান আল্লাহর পথ গ্রহণ করা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ইয়াহুদীদের পথ অবলম্বন করে, এ আয়াতে তাদের জন্য হিদায়াতের আলো রয়েছে। যাতে কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে মহান আল্লাহর রহমতের আশা না করে।

পাঠ হিসাবে যদিও আয়াতের অর্থ ব্যাপক (বুঝা যায় যে, কারও কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না), কিন্তু দলীল-প্রমাণদৃষ্টে এর উদ্দেশ্য বিশেষ গভিত্ত । কেননা রাস্লুল্লাহ (স)-এর হাদীস সুবিদিত যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, شَفَاعَتَى لاَهل الكِبَائِرِ مِن أُمتَّى "আমার উন্মতের মধ্যে যারা মহাপাপী তাদেরই জন্য আমার শাফাআত''। তিনি আর্রও ইর্শাদ করেন,

لَيسَ مِن نَبِيِّ الأَّ وَقَد أُعطِيَ دَعوَةً وَانِّي اخْتَبَاتُ دَعوَ تِي شَفَاعَـةً لاُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةً اِن شَاءَ اللَّهُ مِنهُم مَّن لاَ يُشرِكُ بِاللَّهُ شَيِئًا .

"প্রত্যেক নবীকেই একটি বিশেষ দুআ দেওয়া হয়েছে।আমি আমার দুআ আমার উন্মতের শাঁফাআতের জন্য লুকিয়ে রেখেছি। আল্লাহ চাহে তো আমার সে সকল উন্মত তা লাভ করবে, যারা মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না"।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ (স)—এর সুপারিশক্রমে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের বহু অপরাধ মার্জনা করবেন এবং শাস্তি হতে নিস্কৃতি দেবেন। কাজেই مَنْ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

#### वत वारा। ﴿ وَلا يُؤخِّذُ مِنهَا عَدلُ

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, আরবী ভাষায় العدل শব্দটি و-এ যবর দিয়ে পঠিত হয়, অর্থ ক্ষতিপূরণ। আবুল আলিয়া (র) لَ يُؤخَذُ منهَا عَدلُ (এর অর্থ করেন, ক্ষতিপূরণ।

হ্যরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি ঠিহ হিটি এই কিন্তু –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। যেমন বলা হয়েছে, যারা কৃফরী কর্রে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও নিকট হতে সমগ্র পৃথিবীর সমান স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও তাদের তরফ থেকে কব্ল করা হবে না।

হযরত কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُؤِخَذُ مِنْهَا عَدلُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি সে পৃথিবীর সব কিছুও হাযির করে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

হ্যরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত যে, হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতে এছ অর্থ বদল, ক্ষতিপূরণ।

হযরত ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত, তিনি عُنِيَانًا مِنْهَا عَدلُ –এর ব্যাখ্যা করেন, যদি কারও

#### তাবারী শরীফ

পৃথিবীর সমান স্বর্ণ থাকে এবং তা সবই ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করে তবুও তা গৃহীত হবে না।

সিরিয়াবাসী উমায়্যা গোত্রীয় এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ্ (স)–কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হে রাসূল ! المدل কি ? তিনি ইরশাদ করেন, المدنية অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ !

কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ বা বদলকে عدل বলার কারণ, সে বদল মূল্যের বরাবর হয়ে থাকে (আর عدل এর প্রকৃত অর্থও বরাবর)। বদল হিসেবে প্রদন্ত বস্তু অন্য জাতীয় হলে তাকে মূল্য ও বিনিময় হিসেবে ধিন্য বলা হয়, গঠন ও আকৃতিগতভাবে নয়।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন وَ اَن تَعَدِل كُلُّ عَدَل لاَ يُؤخَذَ مِنهَا "এবং সে বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না" (স্রা আনআম– ٩٥)। বলা হয়ে থাকে, هذَا عَدلُهُ وَ عَدْيِلُهُ এটি ঐ বস্তুর বিনিময়।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, السُولُ – এর অর্থ যদি 'ক্ষতিপূরণ' হয় তখন তার ১ – এ যবর হয়, যেহেতু বিনিময় হিসাবে তা মূল্যের বরাবর হয়। তাদের এ মতপার্থক্য মূলতঃ উভয় الاعدال – এর অর্থগত নৈকট্যের কারণে। বাকি যে عدل – এর বহুবচন الاعدال

#### এর ব্যাখা وَ لا هُم يُنصَرُونَ

অর্থাৎ সেদিন যেমন তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী সুপারিশ করবে না এবং তাদের পক্ষে হতে কোন ক্ষতিপূরণ ও বিনিময় গৃহীত হবে না, তেমনি কেউ তাদের সাহান্যও করবে না। সর্বপ্রকার ভালবাসার বন্ধন সেদিন ছিন্ন হয়ে যাবে। উৎকোচ ও সুপারিশের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। পারস্পরিক সাহায্য—সহযোগিতা রহিত হয়ে যাবে। মহাপ্রতাপশালী বিচারকের একছ্পত্র ফয়সালাই সেদিন কার্যকর হবে, যাঁর কাছে সুপারিশকারী ও সাহায্যকারীগণ কাজে আসে না। তিনি অন্যায়—অপরাধের তুল্য পরিণাম দেবেন। ন্যায়ের সুফল দান করবেন দশগুণ। ইরশাদ হছে — مُمُ الْيُومُ مُسْتَسْلَمُنَ وَالْمُهُمُ الْبُهُمُ مُسْتُلُمُنَ مُسْتَسْلَمُنَ — "তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না ? বস্তুতঃ সেদিন তারা আঅসমর্পণ করবে" (সূরা সাফ্ফাত—২৪—২৫—২৬)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে نَتَاصِرُونَ ý- এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা একে অপরকে অন্যায় ও অপরাধ হতে বিরত রাখছ না কেন ? আজ আর তোমাদের সেই ক্ষমতা নাই।

কেউ কেউ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ – এর অর্থ করেছেন যে, সেদিন মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে, যখন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন তখন তারা মহান আল্লাহর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কেউ এর অর্থ করেছেন যে, কোন প্রকার অনুরোধ, সুপারিশ ও বিনিময় দ্বারা তারা সাহায্য লাভ কতে পারবে না।

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন এমন এক দিন যেদিন শাস্তিযোগ্য কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই পাবে না, যেদিন কোন সুপারিশ নাই, নাই কোন সাহায্যকারী। দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য এসব কিছুই ছিল। কাজেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কিয়ামতের দিন এগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না এবং তাদের জন্য এসবের কোন সুযোগও থাকবে না।

(٤٩) وَإِذِ نَجَّينًا كُم مِنِ الرِفرِعَونَ يَسُومُ وَنَكُم سُوءَ العَذَابِ يُذَبِّحُونَ ٱبنَا مَكُم وَيَستَحيُونَ نِسَا مَكُم وَ فِي دَاكُم بَلاَةً مِّن رُبُكُم عَظِيمٌ .

শ্মরণ কর, যখন আনি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিঙ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল।'

এর ব্যাখ্যা وَإِذْ نُجُّينًا كُم مِّن ال فرعونَ

পূর্বের يَا بَنَى اسْرَاعِلَ اذْكُرُوا نَعْمَتَى —এর সাথে এর সংযোগ। যেন বলা হল, হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে মর্ব কর এবং মরণ কর সেই অনুগ্রহকেও যথন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম।

ال فرعون বলতে ফিরআওনের স্বধর্মীয়, স্বগোত্রীয় এবং তার দলের লোকদের বোঝান হয়েছে। এর শব্দটি মূলে ছিল اهل তার পর 'ه' – কে হামযার (।) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হলো, الله ছিল। পরে 'ه' – কে হাম্যায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাসগীর করলে এর হামযাকে তার আসল অবস্থায় নিয়ে مويه বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ المسلم বলা হয়। আরবদের থেকে ভনে المسلم তাস্গীর করলে أهيل من النساء বলা হয়েছে। কথনও বলা হয় المسلم বিষ্ণান্ত করিতের। আবার এ অর্থও হয় যে, সে নারীসঙ্গ প্রত্যাশী, তার্দের প্রতি আসক্ত।কবি বলেন,

فَانُكَ مِن آلِ النَّسَاءِ وَانَّمًا + يَكُنُّ لاَدنى لاَ وِصَالَ لِغَائِبِ "जूभि नाती कामना कर्त, अंथर्ह जार्ता उपनदह दय याता जार्पनर्त मित्तक्षें। र्य मृर्द्त स्म नातीमक्ष भाग्न ना । " لا শব্দটি ব্যবহারের সর্বোত্তম স্থান হলো প্রসিদ্ধ নাম। যেমন আলু মুহাম্মাদ, আলু আলী, আলু আবাস, আল-আকীল। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বা কোন স্থানের নাম ইত্যাদির সাথে এর ব্যবহার পসন্দনীয় নয়, যেমন رَأَنِي اَلُ الْرَجُلِ (আমি লোকটির আল-কে দেখেছি) رَأَنِي اَلُ الْرُجَلُ (আমি লোকটির আল-কে দেখেছি) لاَ رَئَيتُ اَلَ الرَّجُلُ (আমি বসরা ও কৃফার আল (অধিবাসী)-কে দেখিনি)। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কোন কোন আরবকে বলতে শোনা গেছে رَئَيتُ اَلُ مُكُهُ وَالُ اللَّهِ اَلُ الْمُكُهُ وَالُ اللَّهِ الْمُحَالِّة وَالْمُ الْمُحَالِّة وَالْمُ الْمُحَالِّة وَالْمُحَالِّة وَالْمُعَالِّة وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِيْ وَالْمُحَالِّة وَالْمُعَالِّة وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِق وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِي وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِق وَالْمُحَالِّة وَالْمُحَالِق وَالْمُحَالِي وَالْمُحَالِق وَالْمُحَالِق وَالْمُحَ

ফিরআওন মিসরের আমালিকা বংশীয় রাজাদের উপাধি, যেমন রোমান সমাটদের উপাধি কায়সার, কারও হিরাক্ল, পারসিক সমাটদের উপাধি আকাসিরা একবচনে কিসরা এবং ইয়ামানী সমাটদের তাবাবিআ, একবচনে তুব্বা।

হ্যরত মূসা (আ)—এর সময়কার ফিরআওন, যার কবল থেকে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইস্রাঈনকে মু্জি দেন, তার নাম আল—ওয়ালীদ ইব্ন মুস্আব ইব্ন রাইয়ান। মুহামাদ ইব্ন ইস্হাক (র) হতে এরপই বর্ণিত আছে।

মুহামাদ ইব্ন হমায়দ (র)—এর সূত্রে মুহামাদ ইব্ন ইস্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নাম ছিল আল–ওয়ালীদ ইব্ন মুস্আব ইব্ন রায়ান।

প্রশ্ন হতে পারে, আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা না ফিরআওনকে পেয়েছে, না তার কবল হতে নিস্কৃতি লাভকারীদের দেখেছে, তথাপি কি করে বলা হল যে, আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম ?

উত্তরে বলা যায়, এটা বৈধ হয়েছে, যেহেতু তারা নিষ্কৃতি লাভকারীদের বংশধর, তাদেরই সম্প্রদায়।
পূর্বপুরুষদের প্রতি অনুগ্রহকে তাদেরই প্রতি অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, থেদিন পূর্বপুরুষদের কৃষ্ক্
রকে তাদের কৃষ্ক্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। একজন লোক অন্য একজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে,
আমরা তোমাদের সাথে এরূপ করেছি, আমরা তোমাদেরকে বন্দী করেছি। অথচ এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য
থাকে শ্রোতার সম্প্রদায় ও দল অথবা তার দেশ ও শহরবাসী, তাতে শ্রোতা তাদেরকে পাক বা নাই পাক।
কবি অল্—আখ্তাল জারীর ইব্ন আতিয়াকে নিন্দা করে বলেন,

"হ্যাইল একবার তোমাদের প্রতি চোখ দিয়েছিল। দেখে নিয়েছিল এক চোট তোমাদেরকে ইরাকের যুদ্ধে, যেখানে গণীমত বন্টন হয়....।" বলাবাহল্য জারীর না হ্যায়লকে দেখেছে বা তাকে পেয়েছে, না সে ইরাকের যুদ্ধে শরীক হয়েছে বা সে কাল পেয়েছে। কিন্তু যেহেতু কোন একদিন আখ্তালের সম্প্রদায় জারীরের সম্প্রদায়কে জব্দ করেছিল, তাই তার ও তার সম্প্রদায়ের সাথে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে।

ঠিক তেমনি আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাজানা বনী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাদেরকে ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে মৃক্তি দিয়েছিলাম। বস্তুত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের পূর্বপুরষকে এবং পূর্বপুরুদ্ধের সাথে আচরণকেই তাদের প্রতি আচরণ হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

### - अत का गा يسوم ونكم سوء العذاب

ত্র বাক্যের দুই রকম ব্যাখ্যা হতে পারেঁ।(১) হয়ত তা বনী ইস্রাঈলের প্রতি ফিরআওনের আচরণের একটি সংবাদ। তখন অর্থ হবে, স্বরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিঙ্গৃতি দিয়েছিলাম। আর ইতিপূর্বে তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে। এ হিসেবে يَسُومُونَكُم আয়াতাংশ وفي –এর স্থানে অবস্থিত।(২) অথবা يَسُومُونَكُم আয়াতাংশ المال المرعون আয়াতাংশ والمرعون অয়াতাংশ والمرعون তখন অর্থ হবে, স্বরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিঙ্গৃতি দিয়েছিলাম এ অবস্থায় যে, তখন তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক ইন্ত্রণা দিতেছিল।

আ তেওঁগানো, আস্বাদন করানো, অধিকারী করা। বলা হয় سَامَهُ خُطَةً صِنَمِ অর্থ তেওঁগানো, আস্বাদন করানো, অধিকারী করা। বলা হয় سَامَهُ خُطَةً صِنَمِ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيم

سئوءَ العَذَابِ অর্থ যে শাস্তি তাদেরকে যন্ত্রণা দিত। কেউ বলেন, কঠোরতম শাস্তি। কিন্তু এরূপ হলে سئوءَ العَذَابِ ना বলে বরং اَسوَءَ العَذَابِ वना হত।

কেউ যদি জিজ্জেস করে যে, ফিরআওন বনী ইস্রাঈলকে এমন কি শাস্তি দিত, যা তাদেরকে যন্ত্রণা দিতং তাহলে বলা যায়, এর উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তাঝলাই তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন, يُذَبِّحُونَ "তারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত।''

মুহামাদ ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওনের দেওয়া শাস্তি ছিল, সে তাদেকে তার ভূত্যে পরিণত করেছিল এবং তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে এক এক শ্রেণীকে এক এক কাজে নিয়োজিত করেছিল। একদল তার ঘর–বাড়ি নির্মাণ করত। একদল চাষাবাদ করত। এরা সব ছিল তার ব্যক্তিগত কাজের। যারা তার কাজ করত না, তাদের উপর কর ধার্য করে রেখেছিল। এটাকেই আল্লাহ তাআলা سُنَةُ الشَّذَاتِ 'নিকৃষ্ট শান্তি' বলে ব্যক্ত করেছেন।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরআওন তাদেরকে যত নিকৃষ্ট ও অওচিকর কাজে নিযুক্ত করেছিল এবং সে তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। সুদ্দী (র) হতে অন্য স্ত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

َ يُذَبِّحُونَ أَبِنَا كُمُ وَيُسَتَّحِيُّونَ نَسَا كُمُ - هُمُ وَيُسَتَّحِيُّونَ نَسَا كُمُ - هُمُ وَيُسَتَّحِيُّونَ نَسَا كُمُ ইমাম আৰু জাফর তাবারী (র) বলেন, ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিত, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত এসব কিছুই তারা করত ফিরআওনের শক্তির দাপটে এবং তারই নির্দেশক্রমে। কিন্তু তথাপি আল্লাহ তাআলা এ আচরণকে তাদের প্রতিই আরোপ করেছেন, ফিরআওনের প্রতি নয়। কেননা এ আচরণ করেছিল তারা নিজেরা । এর দারা ইঙ্গিত হয়েছে যে, কাউকে হত্যা করা বা অন্য কোন শান্তিদানের কাজ যার দারা সংঘটিত হবে, সেই সংঘটনকারীর প্রতিই উক্ত কাজকে আরোপিত করা হবে। সেই এর উপযুক্ত, যদিও সে তা করে অন্যের নির্দেশক্রমে এবং নির্দেশদাতা হয় অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ ও মদমন্ত, সর্বোপরি তাকে বাধ্যকারী। সুতরাং অন্যের নির্দেশে বাধ্য হয়ে যদি কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে সে হত্যাকাভকে উক্ত হত্যাকারীর প্রতিই আরোপ করা হবে এবং তারই থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।

ফিরআওন বনী ইস্রাঈলের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। এ সম্পর্কে আমরা হয়রত ইবন অব্যাস (রা) প্রমুখ হতে যা জানতে পারি তা নিম্নরূপ।

হ্যরত ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওন ও তার পরিবারবর্গ হ্যরত ইব্রাহীম খালীলুলাহ (আ)—এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এ অংগীকারের কথা আলোচনা করল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বংশধরের মাঝে নবী—রাসূল ও রাজা—বাদশাহের আবির্ভাব ঘটাবেন। আলোচনাশেষে তারা ষড়যন্ত্র পাঁকাল এবং স্থির করল যে, দেশের চারদিকে একদল লোক পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাদের হাতে থাকবে ধারাল ছুরি। তারা বনী ইস্রাঈলের মাঝে সন্ধান চালাবে। যেখানেই কোন ছেলে সন্তান পাবে, তাকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে কিছুদিন কাজ চলতে থাকল। এক সময় তারা লক্ষ্য করল, বনী ইস্রাঈলের শিশুদেরকে তো হত্যা করা হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের বয়স্করাও ক্রমে আয়ু ফুরিয়ে শেষ হয়ে যাছে। ফিরআওন বলল, এভাবে যদি তোমরা বনী ইস্রাঈলকে সমূলে বিনাশ করে দাও, তাহলে এত দিন তোমরা যে বঙ্গে বসে থেতে সেটি আর হবার নয়। তারা তোমাদের যা কিছু ফরমাশ খাটত, এখন থেকে তোমাদের নিজেদেরকেই তা করতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। এক বছর অন্তর অন্তর তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর। এতে তাদের সংখ্যা হাস পাবে কিতু নিশ্চিহ্ন হবে না। প্রথম যে বছর হত্যাকান্ডে বিরতি দেওয়া হল সে বছর মূসা (আ)—এর জননী হারন (আ.)—কে গর্ভে ধারণ করেন এবং প্রকাশেই তাকে ভূমিষ্ঠ করেন। দ্বিতীয় বিরতির বছর হয়রত মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীন্ত্রিয়বাদীরা ফিরুআওনকে বলল, এ বছর এমন একটি শিশুর জন্ম হবে, যে আপনার রাজত্ব খতম করে দেবে। একথা শুনে ফিরুআওন প্রতি হাজার নারীর উপর একশজন, প্রতি একশ জনের উপর দশজন এবং প্রতি দশজনের উপর একজন করে লোক নিয়োগ করল এবং তাদেরকে বলে দিল, লক্ষ্য রাখবে কোন্ নারী গর্ভবতী হয়েছে। যখন সে গর্তমোচন করবে তখন দেখবে ভূমিষ্ঠ সন্তান ছেলে না মেয়ে। ছেলে হলে তাকে হত্যা করবে আর মেয়ে হলে ছেড়ে দেবে। আয়াতে একথাই বলা হয়েছে— يُذْبِحُنْ أَبِنَا كُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاءً مَن رَبُكُم — عَظِيمَ وَ اللهُ عَلْمِ مَنْ وَ "তারা তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। তাতে তোমাদের

প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।"

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি العَذَابِ العَذَابِ العَذَابِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআওন তাদের উপর চারশ বছর যাবৎ রাজত্ব কর্রে। অতঃপর একদিন অতীন্দ্রিয়বাদীরা এসে বলে, এ বছর মিসরে একটি শিশু জন্ম নেবে। তার হাতে আপনার ধ্বংস হবে। একথা শুনে ফিরআওন মিসরের সর্বত্র ধাত্রী পাঠিয়ে দিল। কোন নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিলে সঙ্গে তারা তাকে ফিরআওনের সম্মুখে উপস্থিত করত। ফিরআওন তাকে হত্যা করে ফেলত। অর কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত রাখা হত।

রবী ইব্ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَادْ نَجِّيـنَاكُمْ مِنْ اللَّهْ وَعَلَى আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআওন মিসরে একটানা চারশ বছর রাজত্ব করে। অর্তঃপর্র এক আগস্তুর্ক এসে তাকে বলল, এ বছর মিসরে বনী ইস্রাঈলের মাঝে একটি শিশু জনা নেবে। কালে সে আপনার উপর বিজয়ী হবে এবং তার হাতে আপনার জীবন নাশ হবে। একথা শুনে ফিরআওন সাম্বাজ্যের চতুর্দিকে দলে দলে নারী পাঠিয়ে দিল। বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

সুদী রে) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওন স্বপু দেখল যে, বায়তুল মাক্দিস হতে আগুন এসে মিসরের সমুদ্য ঘর–বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর বনী ইস্রাঈলকে বাদ দিয়ে যত কিব্তী পেল সকলকে ভন্মীভূত করল এবং মিসরের বাড়ীগুলো ধ্বংস করে দিল। শ্বপু দেখে ফিরআওন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মিসরে যত যাদুকর, অতীন্দ্রিয়বাদী, শকুনজ্ঞ, জ্যোতিষী ও গণক ছিল সকলকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইল। তারা ফলল, বনী ইস্রাঈল যে দেশ থেকে এসেছে অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস থেকে একজন লোকের আবির্তাব ঘটবে, তার দ্বারা মিসর ধ্বংস হবে। তখন ফিরআওন ফরমান জারি করল যে বনী ইস্রাঈলের যত পুত্র সন্তানের জন্ম হবে সকলকে হত্যা করা হবে। তথু কন্যা সন্তানদের নিস্কৃতি দেওয়া হবে। কিব্তীদেরকে নির্দেশ দিল, তোমাদের গোলাম ভূত্যদের যারা বাইরের কাজকর্ম করে তাদেরকে ভেতরে নিযুক্ত কর আর বাইরের নিকৃষ্ট কাজগুলো বনী ইস্রাঈলের উপর ন্যস্ত কর। তাই করা হল। এখন থেকে বনী ইস্রাঈল কিব্তীদের যেসব কাজকর্ম করেত তা করতে তক্ত করল এবং গোলামরা ভেতরের সুবিধাজনক কাজে নিযুক্ত হল। এ সম্পর্কেই আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ فِرِعُونَ عَلاَ فِي الأَرضِ وَجَعَلَ اَهلَهَاا يَّستَضعفُ طَائِفَةً مَنِهُم يُذَبِّحُ اَبِنَاعَهُم وَيَستَحيِي نِسِاءَهُم انِّهُ كَانَ مَنَ المُفسِدِينَ ،

"ফিরআওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল (অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে ন্যাক্কারজনক কাজকর্মে বাধ্য করেছিল), তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীগণকে জ্ঞীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী" (স্রা কাস.স–৪)।

নির্দেশমতে বনী ইস্রাঈলে কোন পুত্র, সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে হত্যা করা হত। তারা বড় হওয়ার সুযোগ পেত না। ওদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের বয়য়দেরও মৃত্যু ত্বরান্বিত করলেন। শীঘই তারা সব নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থা দেখে কিব্তী নেতৃবর্গ ফিরআওনের দরবারে হায়ির হল। তারা এ ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করল। বলল, ওরা দিন দিন মরে শেষ হয়ে যাছে। ওদের শিওরা বড় হতে পারছে না। আবার বৃদ্ধরাও সব মরে যাছে। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আমাদের গোলামদেরকেই সব কাজকর্ম করতে হবে। আপনি যদি ওদের কিছু সংখ্যককে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহলে নির্দেশ দেন, ফেন এক বছর অন্তর অন্তর হত্যা করা হয়। য়ে বছর হত্যাকান্ড বিরতি দেওয়া হয় সেই বছর হয়রত হায়ন (আ) জনাগ্রহণ করেন। বিরতির কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী হত্যাকান্ডের বছর মুসা (আ) মাতৃগর্ভে আসেন।

মুহামাদ ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, কথিত আছে যে, মূসা (আ)—এর আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী হলে একদিন ফিরআগুনের জ্যোতিষী পারিষদবর্গ তার নিকটে সমবেত হল। তারা বলল, আমাদের যতদূর জানাশোনা তাতে বনী ইস্রাঈলের একটি শিশুর জনালগ্ন আপনার মাথার উপর। সে আপনার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে। আপনার উপর বিজয় লাভ করবে। আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। আপনার দীন—ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে। একথা তনে ফিরআগুন ফরমান জারি করল, বনী ইস্রাঈলে যত পুত্র সন্তান জনা নেবে সংলকে হত্যা করা হোক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হোক। মিসরের সকল ধারীকে সমবেত করে বলে দেওয়া হল, বনী ইস্রাঈলের যত নবজাত পুত্র তোমাদের হাতে আসবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। তারা এ নির্দেশ পালন করতে থাকল। এ ছাড়া ইতঃপূর্বে জনালাভকারী শিশু পুত্রদেরও হত্যা করা হল। গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হল, যেন তাদেরকে উৎপীড়ন করে গর্ভগাত ঘটান হয়।

হ্যরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, ফিরআওনের নির্দেশে বাঁশ চিড়ে ছুরির মত বানান হত এবং তা সারিবদ্ধভাবে পেতে রাখা হত। অতঃপর বনী ইস্রাঈলের গর্ভবতীদেরকে এনে তার মাঝে দাঁড় করান হত। তারপর তাদের পা কাটা হত। তখন এর যন্ত্রণা ও ভয়ে এক একজন গর্ভবতী গর্ভপাত ঘটিয়ে নব জাতকের উপর পা রেখে দাঁড়াত, যাতে ছুরির উপর পড়ে নিজের নাশ না ঘটে। এভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকল। ফলে বনী ইস্রাঈল সম্পূর্ণ খতম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অবস্থা দেখে বলা হল, আপনি তো বনী ইস্রাঈলকে চিরতরে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। তাদের বংশধারাও সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। অথচ তারা আপনার চাকর—বাকর। তার চেয়ে নির্দেশ দিন ফেন এক বছর তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং এক বছর জীবিত রাখা হয়। সে মতে যে বছর এ হত্যাকাও বন্ধ রাখা হয় সে বছর হয়রত হারনে (আ)—এর জন্ম হয় এবং যে বছর জারি রাখা হয় সে বছর হয়রত মৃসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনামতে যারা বলেন যে, ফিরুসাওনী সম্প্রদায়

বনী ইসরাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত, তাদের বক্তব্য হিসাবে وَيَسْتَحْسُونَ نَسْاَكُمْ -এর ব্যাখ্যা হবে যে, তারা বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে জীবিত রাখত। অপরপ্রেক্ষ হযরত ইব্ন আন্বাস (রা), আবুল আলিয়া (র), রবী ইব্ন আনাস (র) ও সুদ্দী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবজাত শিশু কন্যা হলে তারা তাকে হত্যা করত না। এ হিসেবে বলতে হবে যে, শিশু কন্যা ও ছোট্ট খুকীকেও امرية (নারী), বহুবচনে نَسْاءُ বলা যায়। যেহেতু তারা আয়াতের نُسْاءُ করেছেন যে, তারা সদ্যজাত কন্যাকে হত্যা করত না, জীবিত ছেড়ে দিত। কির্বু ইব্ন জুরায়জ (র) তাদের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি।

হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) ﴿ الْسَاتَحَيُّونَ نَسَاكُمُ –এর অর্থ করেন, তারা তোমাদের নারীদেরকে বাঁদী বানিয়ে রাখতো। তিনি বলেন, যারা এর অর্থ করেছেন 'শিশু কন্যাকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া' তারা মূলতঃ ﴿ اللهُ নারীগণ) শব্দের অর্থ রক্ষায় যত্নবান থাকেননি।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাকারগণ একে তো সাহাবায়ে কিরাম ও মহান তাবিয়ীগণের ব্যাখ্যা থেকে সরে গেছেন, তদুপরি তারা সঠিক অবস্থান হতেও বিচ্যুত হয়েছেন। তারা লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)—এর জননীকে ওহী মারফত নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি শিশুটাকে দুধ পান করাতে থাকেন। তারপর যখন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কোন আশংকাবোধ করবেন, তখন তাঁকে একটা বাক্ষে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ফিরআওনী সম্প্রদায় যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরই হত্যা করত ও নারীদেরকে নিস্কৃতি দিত, তাহলে হযরত মুসা (আ)—কে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবার প্রয়োজন পড়ত না। কিংবা হযরত মূসা (আ) যদি তখন প্রাপ্তবয়স্ক হতেন তবে তাঁর আন্মা তাঁকে সিন্দুকে ভরতেন না। মোটফ্যা এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত

হয়েছে আমরা সেটাকেই গ্রহণ করি। অর্থাৎ ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের শিশু পুত্রদের যবেহ করত এবং শিশু কন্যাদের নিস্কৃতি দিত আর শিশু কন্যাদের ন্যায় তারা তাদের আমাকেও রেহাই দিত।ছোট বড় কোন স্ত্রীলোককেই তারা যবেহ করত না। তাই একই সাথে বলে দেওয়া হয়েছে 'তারা তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত'। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মায়েদেরসহ কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা। য়েমন বলা হয়, اُقَبَلُ الرِّجَالُ 'পুরষগণ এসেছে', যদিও তাদের মধ্যে কিছু শিশুও থাকে। وَيَستَحيُونَ نساكُم – এর ব্যাপারটাও ঠিক অনুরূপ। বাকি যবেহকৃতদের মধ্যে যেহেতু তথু শিও ছেলেরাই ছিল, তাদের পিতাগণ নয়, তাই يُذَبِّحُونَ رِجَالكُم 'তারা তোমাদের পুরষদের যবেহ ेर তाমাদের শিত ছেলেদেরকে যবেহ করত। ' يُذَبِّحُونَ ٱبنَا كُم

• وَفِي ذَلِكُمْ بِلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمً ఆ এর ব্যাখ্যা
কির্ত্তাওনী সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে যে নিস্কৃতিদান করলাম এর মাঝে তোমাদের জন্য মহাঅনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। এখানে يلر শব্দের অর্থ নেয়ামত বা অনুগ্রহ।

े इयत्रु हेर्न बाष्टाम (ता) इर्ज वर्षिण। िकि مُن رُبِّكُم عَظيمُ – بلاءُ के वर्न बाष्टाम (ता) कि कि بلاءً مُن رُبِّكُم عَظيمُ ্ত্র - অনুগ্রহ।

সুদী (র) হতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। হয়রত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَفَي ذَلِكُم بِلَاءُ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর মাঝে তোমাদের প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। مَن رَبُّكُم عَظِيمُ হযরত মুজাহিদ (র) হতে জন্য এক সূত্রে জনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) হতেও بلاء عظيم অর্থ বর্ণিত হয়েছে মহা সন্থহ।

আরবী ভাষায় ুু শব্দটির প্রকৃত অর্থ পরীক্ষা। পরবর্তীতে তা ভাল–মন্দ উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হয়। কেননা পরীক্ষা যেমন মন্দ বিষয় দারা হয়, তেমনি ভাল বিষয় দারাও হয়ে থাকে। এক আয়তে ইরশাদ হয়েছে, وَبَلُونَاهُمْ بِالحَسِنَاتِ وَالسَّبِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرجِعُونَ আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করি, যাতে তারা ফিরে আর্সে" (সূর্রা আরাফ–১৬৮)

जना व देतगान दरप्रदह, وَنَبِلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْمَيْسِرِ فِيتَنَّهُ जिप्ति ट्यापहरू जान उ यन हाता বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি" (সূর্রা অম্বিয়া-ওঁ৫)।

আরবগণ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়কেই ্বান্স নামে অভিহিত করে থাকে। তবে অমঙ্গলের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ بلوة – ابلوة – ابلاء – ابلاء بلاء এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে بلوة – ابلوة – بلاء ভাগ ابلوة – بلاء ভাগ আবী সালমা বলেন.

جُزَى اللَّهُ بِالإحسانِ مَا فَعَلاَ بِكُم + وَآبِلاَهُمَا خَيرَ البِّلاَءِ الَّذِي يَبلُو "তারা দু'জন তোমাদের জন্য যা করেছে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তাদেরকে শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ দান করুন, যদারা তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।"

এখানে কবি انبلا (বাবে انباله হতে) ও نصر হতে) উভয়ভাবেই শদ্টিকে ব্যবহার করেছেন।

(٥٥) وَإِذ فَرَقِنَا بِكُمُ البَّحرَ فَٱنجَينكُم وَأَغرَقنَا الَ فرِعُونَ وَأَنتُم تَنظُرُونَ

(৫০) (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

#### वाशा । ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَّحِرُ

আয়াতাংশের সংযোগ পূর্বের وَاذَ نَجِّيانَكُم –এর সাথে। অর্থাৎ শ্বরণ কর, আমার সেই জন্গ্রহকে যদ্ধারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম, এবং শ্বরণ কর যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম এবং শ্বরণ কর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে দিয়েছিলাম। বনী ইসরাঈল বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। সে হিসেবে সাগরকে ফাঁক করে বারটি পথ তৈরী করা হয়। প্রত্যেক গোত্র এক একটি পথ দিয়ে সাগর পার হয়। সাগর ফাঁক করার হারা একথার প্রতিই ইদ্বিত করা হয়েছে।

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। হয়রত মৃসা (আ) যখন সাগর তীরে এসে উপনীত হলেন, তখন তিনি সাগরকে আবৃ থালিদ উপনামে অভিহিত করলেন এবং হাতের লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করলেন। ফলে তা ফাঁক হয়ে গোল। প্রত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বতসদৃশ। এভাবে সাগরগর্ভে বারটি রাস্তা হয়ে গোল। এক এক রাস্তা দিয়ে বনী ইস্রাসনের এক একটি গোত্র সাগর পাড়ি দিল।

বসরাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, فَرَفَنَا بِكُمُ البَحِنَ অর্থ তোমাদের ও সাগরের পানির মধ্যে বিভাজন ও ব্যবধান সৃষ্টি করলাম এবং পানিকে বাঁধা দিয়ে রাখলাম। ফলে তোমরা সাগর পার হতে পেরেছিলে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের জন্য সাগর বিভক্ত করেন। কাজেই আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য যা তাবিঈ সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের উপদল হিসেবে সাগরকে বারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

#### এর ব্যাধ্যা وَأَغْرَقْنَا الَ فِرِعُونَ وَأَنْتُم تَنظُرُونَ

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আল্লাই তাআলা কিভাবে ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেন ও বনী ইস্রাঈলকে উদ্ধার করেন, তাহলে উত্তরে নিম্নের বর্ণনা পেশ করা যায়। যেমন–

আবদুলাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র) বলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিরআওন হ্যরত মৃসা

ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সাগরকে নির্দেশ দেন যে, হযরত মৃসা (আ) যথন তাঁর লাঠি দারা তোমাকে আঘাত করবে, তখন ত্মি ফাঁক হয়ে যাবে। নির্দেশের সাথে সাথে সাগর ভয়াল তরঙ্গে আকুল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহর ভয়ে দে প্রকম্পিত। নির্দেশ পালনের প্রতীক্ষায় সে শিহরিত। ওদিকে হযরত মৃসা (আ)—এর প্রতি প্রত্যাদেশ হল, হে মৃসা ! তোমার লাঠি দারা সাগরে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। লাঠির মাঝে প্রচ্ছন ছিল আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতা। ফলে সাগর ফাঁক হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বত সদৃশ। আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ الْمَرْبِ لَهُمْ طَرِيقًا فَيِ الْبَحْرِ يَبْسَلُ وَلَا تَخْشَى لَا يَكُا وَلَا تَخْشَى وَلَا يَعْمَا لَا يَعْمَا يَعْمَا لَا يَعْمَا لَا

হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ্দ আল–লায়ছী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন সমুদ্রে প্রবেশ করল, তাদের একজনও আর বাকি রইল না, তখন ফিরআওন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে সাগর তীরে এসে উপস্থিত। সে ছিল একটি নর ঘোড়ায় আরোহী। সাগর বক্ষে নামতে সেভয় পেয়ে গেল। তখন হ্যরত জিবরাঈল (আ) একটি কামাসক্ত ঘোটকী নিয়ে হাজির হলেন। তিনি সেটাকে ফিরআওনের ঘোটকের কাছে করে দিলেন। ঘোটক তার ঘাণ নিয়ে উমত্ত হয়ে উঠল।ঘোটকী যতই সমুখে অপ্রসর হয়, ঘোটক ততই পেছনে পেছনে এগিয়ে যেতে থাকে। ফিরআওন তো তার পৃষ্ঠদেশে আছেই। সৈন্যরা যখন দেখল ফিরআওন সমুদ্র বক্ষে ঝাপ দিয়েছে, তখন তারাও তার অনুসরণ করল। সবার আগে হ্যরত জিব্রাঈল (আ)। তাঁর পেছনে ফিরআওন আর তাকে অনুসরণ করছে তার বাহিনী। সর্ব পশ্চাতে হ্যরত মীকাঈল (আ) একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সকলকে হাঁকিয়ে নেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা তোমাদের নেতার সাথে মিলিত হও। অবশেষে হ্যরত জিবরাঈল (আ) যখন সাগর পাড়ি দিয়ে তীরে উঠলেন, তাঁর সামনে কেউ নেই এবং অপর তীরে হ্যরত মীকাঈল (আ) থেমে পড়লেন, তাঁরও পেছনে নেই কেউ, তথন আল্লাহ তাআলা সাগরের পানি মিলিয়ে দিলেন। ফিরআওন আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও শক্তি দেখতে পেলো এবং নিজের অসহায়ত ও লাঞ্ছনা উপলব্ধি করল। তখন সে

চিৎকার করে উঠল – اَمَنَتُ أَنَّهُ لَا اللهُ الْأَ الَّذِي اَمَنَت بِه بَنُو اسْرَائِيلَ وَآنَا مِنَ الْسَلَمِينَ "অমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল র্যাকে বিশ্বাস করে, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাই নাই এবং আমি আঅসমর্পণ—কারীদের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা ইউনুস—৯০)।

وَإِذِ فُرَقَنَا بِكُمُ البَحِسرَ فَأَنجَينَاكُم وَأَغسرَقنَا الله فِرعُونَ وَأَنتُم (त) आग्त हेर्न भारमून जान-जाउनी (त) وَيُعْلُونَ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, হ্যরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে যখন বের হন, তখন এ সংবাদ ফিরআওনের নিকট পৌছলে সে বলল, এখন নয়, শেষ রাতে যখন মোরগ ভাকে তখন তাদের পশ্চদ্ধাবন কররে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ ! ভোর হওয়া পর্যন্ত সে রাতে মোরগ ডাকেনি। তার নির্দেশে একটি ছাগল যবেহ করা হল। তারপর ফিরআওন বলল, আমি এর কলজে খেয়ে শেষ করার আগেই ফেন ছয় লাখ কিবতী এসে সমবেত হয়। তাই হল। তার কলজে খাওয়া শেষ না হতেই ছয় লাখ কিবতী এসে একত্র হল। ওদিকে হ্যরত মূসা (আ) সাগর তীরে পৌছে গেলেন। তার শিষ্য হ্যরত ইয়ুশা ইবুন নুন (আ) বললেন, হে মুসা (আ)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি সাগরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমার সন্মুখের দিকে। হ্যরত ইয়ুশা (আ) তাঁর অশ্ব নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আর ঠাই পাচ্ছেন না। ফিরে এসে আবার প্রশ্ন করলেন, হে মুসা (আ)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আপনাকে মিথ্যা বলা হয়নি, আপনিও মিথ্যা বলেননি। এভাবে তিনবার করলেন। এরপর ওহী এল, হে মুসা ! তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। এতে সাগর বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশান পর্বত সদৃশ, এরপর হ্যরত মৃসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণ এগিয়ে চললেন। ফিরআওনও তাঁদের অনুগমন করল তাঁদেরই পথে। যখন তারা সাগর-গর্ভে গিয়ে পৌছল তখন আল্লাহ্ তাআলা সাগরের পানি भिलिता मिलन। তाই ইরশাদ হয়েছে- وَاَغَرَقَنَا آلَ فَرِعُونَ وَاَنتُم تَنظُرُونَ अभि कित्रआधनी সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর সোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।" হ্যরত মামার (র) বলেন, হ্যরত কাতাদা (র) বলেছেন, হ্যরত মুসা (আ)-এর সাথে লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ এবং ফিরআওন তার পশ্চদ্ধাবন করেছিল এগার লক্ষের এক বাহিনী নিয়ে।

হ্যরত ইব্ন আব্দাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা হ্যরত মূসা (আ)—এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, "আমার বান্দাদেরকে সাথে নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের পশ্চারাবন করা হবে। সেমতে মূসা (আ) রাতের বেলা বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। ফিরআওন দশ লক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে তাদের পশ্চারাবন করে। তাতে মাদী ঘোড়া ছিল না একটিও। ওদিকে হ্যরত মূসা (আ)—এর সাথে ছিল মাত্র ছয় লক্ষ লোক। ফিরআওন তাদেরকে দেখে বলল, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল। এরা অযথাই আমাদেরকে রাগিয়েছে। কত বিশাল আমাদের বাহিনী। সদা সতর্ক।"

যাহোক, হ্যরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে চলতে থাকলেন, অবশেষে সাগর তীরে এসে উপনীত হলেন। হঠাৎ তাঁর লোকেরা সচ্কিত হয়ে উঠল। পেছনে তাকিয়ে দেখে লাখ লাখ ঘোড়া।

ধূলায় ধুসরিত দুনিয়া। তারা বলল, হে মূসা (আ)! তুমি আমাদের নিকট আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। আমাদের সামনে ওই সাগর। পেছনে ফিরআওন ও তার বিশাল বাহিনী এসে পড়ল। তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শক্রদের ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। তারপর আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ) – এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, হে মূসা । সমুদ্রে তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত কর। সাগরকে আদেশ করলেন, মৃসার কথা শোন এবং আঘাত করা মাত্রই তুমি তার আনুগত্য কর। হ্যরত মৃসা (আ) সাগরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। বুঝতে পারছেন না কোন দিক দিয়ে সাগরে আঘাত করবেন। হয়রত ইয়ুশা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কি নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, সাগরে আঘাত করতে বলেছেন। হ্যরত ইয়ুশা (আ) বললেন, তাহলে আঘাত করুন। তথন তিনি নিজের লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সাগর ভাগ ভাগ হয়ে বারটি রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। এক একটা রাস্তা বিশাল পাহাড়ের মত। প্রত্যেক উপদলের জন্য একটি করে রাস্তা। তারপর তারা যখন যার যার পথে চলতে তব্ধ করল, তখন পরস্পরে বলতে লাগল, ব্যাপার কি, আমাদের অন্যান্য সাথীদের দেখছি না যে ? তারা হ্যরত মূসা (আ) – কে একথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, চল্তে থাক। তারা তোমাদেরই মত আরেকটি পথে জ্ঞাসর হচ্ছে। কিন্তু তারা বলল, তাদেরকে না দেখে একথা মান্ছি না। আমার আদ-দুহ্নী (র) বলেন, তখন হ্যরত মূসা (আ) বললেন, হে আল্লাহ্ ! আপনি এদের এই দৃশ্চরিত্রের উপর আমাকে সাহায্য করুন। প্রত্যাদেশ হল, হে মুসা ! তোমার লাঠি ঘোরাও। তিনি লাঠি ঘুরালেন। ফলে পানির প্রাচীরে জানালা তৈরী হয়ে গেন। তা দিয়ে তারা একে অপরকে দেখতে পেল। হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এভাবে চলতে চলতে সাগর পার হয়ে গেল। যথন তাদের সর্বশেষ লোকটিও তীরে উঠে গেল, তখন ফিরআওন ও তার লশ্কর সাগরে ঝাঁপ দিল। ফিরআওন একটি কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ লোমশ লেজবিশিষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ঘোড়াটি ভয়ে কিছুতেই সাগরে ঝাঁপ দিতে রাজি হলনা। তখন জিবরাঈল (আ) একটি কামোমত ঘোটকী সহ আবির্ভূত হলেন। ফিরআওনের ঘোটক'ট সেটি দেখামাত্রই তাঁর পেছনে ধাবিত হল। হযরত মুসা (আ) –কে বলা হল, সাগরকে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। ফিরআওন ও তার বাহিনী যখন সাগরে প্রবেশ-করল আর তাদের একজনও আর অবশিষ্ট থাকল না এবং হ্যরত মূসা (আ)–ও সদলবলে তীরে উঠে গেছেন, তখন সাগর মিলে গেল। ফিরজাওন ও তার সমপ্রদায় নিমজ্জিত হল।

হযরত সুদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ) – কে আদেশ করলেন, যেন তিনি বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন। ইরশাদ হয়েছে – اَسْرِ بِعْبَادِي لَيْلاً انْكُمْ مُثْبَغُنُ उज्यात বালাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় বের হও। নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চার্কাবন করা হবে।" সেমতে হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারন (আ) তাদের স্বজাতির সকলকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। এ সময় ফিরআওনের সম্প্রদায়ের উপর মৃত্যু আপতিত হলো। তাদের অবিবাহিত সকল যুবকই মারা গেল। তারা তাদের দাফন কাফনে ব্যস্ত হয়ে থাকল, যে কারণে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ

পেল না। এভাবে সূর্যোদয় হয়ে গেল। তারপর তারা বের হল। ইরশাদ হয়েছে— فَاتَبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ "তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল" (শূআরা—৬০)। হযরত মৃসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের পশ্চাদভাগে এবং হযরত হারন (আ) অগ্রভাগে। একজন মুমিন হযরত মৃসা (আ)—কে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! কোন্ দিকে যাওয়ার নির্দেশ ? তিনি বললেন, সাগরে। লোকটি তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল। কিন্তু হয়রত মৃসা (আ) তাকে বিরত রাখলেন।

হযরত মৃসা (আ) ছয় লক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা পুরষ নিয়ে বের হয়েছিলেন যাদের বয়স বিশের উপরে নয়, তারা ছোট বলে গনায় ধরা হয়নি। অনুরূপ খাট বছরের লোকদেরকেও ধরা হয়নি, যেহেতু তারা বৃদ্ধ। এর মাঝামাঝি যারা তাদেরকেই গনায় ধরা হয়েছিল। সন্তান–সন্ততি ছিল গনার বাইরে।

ফিরআওন সতের লক্ষ দ্বশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তার মধ্যে ঘোটকী ছিল না একাটও। অগ্রভাগে ছিল হামান। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন– فَأَرسَلُ فَرِعُونُ فِي قَالِمُنَ قَالِمُنَ قَالِمُنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْفِقُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

হযরত হারনে (আ) অগ্রসর হয়ে নাগরে এক আঘাত করলেন। কিন্তু সাগর একটুও ফাঁক হল না। উপরস্তু সে বলে উঠল, কে এই উদ্ধত ব্যক্তি যে আমাকে আঘাত করে ? অবশেষে হযরত মৃসা (আ) আসলেন। তিনি সাগরকে আবৃ খালিদ পদবিতে সম্বোধন করলেন। তারপর নিজ লাঠি দ্বারা তার উপর আঘাত করলেন। সাথে সাথে সাগর ভাগ ভাগ হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়ভুলা।

বনী ইস্রাঈল সাগরে প্রবেশ করল। সাগরে মোট বারটি পথ হয়েছিল। প্রতি পথে একটি করে দল অশ্বসর হল। পথের দুই পাশে পানি জমে প্রাচীরমত হয়েছিল। ফলে এক দল অন্য দলকে দেখতে পাছিল না। তারা বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমাদের সাথীরা নিহত হয়েছে। এ অবস্থা দেখে হ্যরত মূসা (আ) দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা সে প্রাচীর জানালা বিশিষ্ট সেতৃ সদৃশ করে দিলেন। এবারে তারা এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত প্রযন্ত প্রত্যক্তে দেখতে পেল। তারা সাগর পার হয়ে তীরে উঠে গেল।

ফিরআওন রাস্তার মুখে দাড়িয়ে সমুখে অগ্রসর হতে চাইল। কিন্তু তার ঘোড়া কিছুতেই সামনে চলতে চাচ্ছে না। তখন জিব্রাঈল (আ) একটি মাদী ঘোড়া নিয়ে হাজির হলেন। ফিরআওনের ঘোটক মাদীটির আঘাণ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পেছেনে ছুটে চলল। যখন সবার আগের লোকটি তীরে উঠার উপক্রম করল এবং শেষ ব্যক্তি সাগরে নেমে আসল তখন সাগরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন

তাদেরকে গ্রাস করে নেয়। সূতরাং সাগরের পানি পরস্পর মিলে গেল এবং গোটা বাহিনী নিমজ্জিত হল। হযরত ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওন বনী ইসরাঈলকে ধাওয়া করে সাগরমুখে উপনীত করল। তারপর বলল, ওদেরকে বল, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে সাগরে নাম। মূসা (আ)— এর সঙ্গীরা তাদেরকে দেখে বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়। আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন।

সাগর বার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটি উপদল এক এক পথে অগ্রসর হল। ফিরআওনের সৈন্যরা বলন, এরা তো সাগরে প্রবেশ করেছে। সে বলন, তোমরাও প্রবেশ কর। জিবরাইল (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের পশ্চাদভাগে এবং ফিরআওনী সম্প্রদায়ের সম্মুখে। তিনি বনী ইসরাঈলকে বলছিলেন, যারা পেছেনে রয়েছে তারা সামনের সাথে সাথে চল। ফিরআওনী সম্প্রদায়কে বলছিলেন, একটু থাম। পেছনের লোকেরা এসে সম্মুখবতীদের সাথে মিলিত হোক।

সাগরে প্রবেশের পর বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকটি দল তাদের আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদের সম্পর্কে বলতে লাগল যে, নিশ্চয়ই তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের অন্তরে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হলে আল্লাহ্ তাআলা সাগরকে আদেশ করলেন তাদের জন্য এমনভাবে পথ করে দিতে যেন তারা একে অপরকে দেখতে পায়। অবশেষে যখন বনী ইস্রাঈল সাগরের অপর তীরে উঠে গেল এবং ফিরআওনী সম্প্রদায় সাগরে প্রবেশ করল, তখন মহান আল্লাহ্র নির্দেশে সাগর মিলে গেল।

ত্যি – অর্থাৎ তোমরা তাকিয়ে দেখলে কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করলেন। কিভাবে তিনি সে স্থানেই ফিরআওনী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করলেন, যে স্থান থেকে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দান করলেন। তোমরা দেখলে তাঁর অপার ক্ষমতা। সাগর তাঁর আনুগত্যে ও তাঁর

নির্দেশ পালনার্থে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়ের মত স্থির, অবিচল। অথচ এর পূর্বেও সে ছিল তরল, বহুমান।

এ সবের দারা আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলকে তাঁর নিদর্শন ও প্রমাণাদি ওয়াকিফহাল করান এবং তাদের পূর্বপুরুষের প্রতি নিজ দয়া ও অনুগ্রহের কথা শরণ করিয়ে দেন। সাথে সাথে সতর্ক করে দেন ফেন তারা নবী মুহাম্মাদ (স)–কে অম্বীকার না করে। যদি করে তাহলে হযরত মূসা (আ)–কে অম্বীকার করার দরুন ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের যে পরিণতি হয়েছিল, সেরূপ পরিণতি তাদেরও হবে।

কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদ মনে করেন وَانتُم تَنظُرُونَ -এর অর্থ فَرَبِتُكَ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالُونَ -এর অর্থ তোমার কাজে আসল না এবং তোমার সাহায্য করল না। তাহলে এখানে وَهُم يَنظُرُونَ -এর অর্থ, দেখতে ও ভনতে পাওয়া যায় এমন স্থানে থাকা। সারকথা জ্ঞাত থাকা। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে اللَّمِ تَرُالِيُ كَلِفَ مَلِيَّا الطَّلُّ وَالْمِالُونَ "তুমি কি তোমার প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে দেখ না, কিভাবে তিনি ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন (সূরা ফুরকান -৪৫)। এখানে বস্তুত বিষয়টি তাফানোর নয়, বরং জানার। তাকানো বলে 'জানা' বোঝান হয়েছে।

তাদের এরপ ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, তারা المنطقة والمنطقة والمنطق

(٥١) وَإِذِ وَاعَدِنَا مُوسِى آربَعِينَ لَيلَةٌ ثُمُّ اتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِه وَأَنتُم ظلِدُونَ ٠

(৫১) স্বরণ কর, যখন আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চল্লিশ রাতের, তার প্রস্থানের পর তোমরা গো–বংসকে গ্রহণ করলে ।বস্তুতঃ তোমরা ছিলে সীমালংঘনকারী।

## थत वााचा। ﴿ وَاذْ وَاعُدنُا

কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে نَاعَدُنَ –এর পাঠ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ পড়েন ঠুহি। (বাবে ফার্চ থেকে)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সাথে কথোপকথনের জন্য তূর পাহাড়ে মিলিত হবেন। এখানে প্রতিশ্রুতি ছিল উভয়ের পক্ষ হতে। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে মূসা (আ)–কে এবং মূসা (আ)–এর পক্ষ হতে আল্লাহ্ তাআলাকে। তাঁরা

বোবে غَرُبَ হতে উৎপন্ন) اعَدَن – এর উপর فَرَبَ – কে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বলেন, দুইজনের মাঝখানে সাক্ষাতকার ও মিলিত হওয়ার যে অঙ্গীকার হয় তাতে দুইজনের প্রত্যেকেই পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। সেমতে এ আয়াতে فَعَدَن – এর উপর وَعَدَن – কেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যেহেতু – এর অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কিন্তু وَعَدَن – এর দ্বারা প্রতিশ্রুতি হয় এক পক্ষ হতে।

আমাদের মতে সঠিক কথা হচ্ছে যে, শদটির উভয় পাঠই সহীহ, উভয় কিরাআভই উন্মাতের কাছে বর্ণনা পরস্পরায় প্রাপ্ত এবং কিরাআভ বিশেষজ্ঞগণ উভয় রকমেই পাঠ করেছেন। এর এক কিরাআভ দ্বারা অন্য কিরাআভের অর্থ বাতিল হয়ে যায় না, যদিও এক কিরাআভে বাহ্যত অন্য কিরাআভ অপেক্ষা অভিরিক্ত অর্থ রয়েছে। কিন্তু মর্ম উভয়ের এক ও অভিন্ন। কোন ব্যক্তি যখন কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয় যে, সে এক ব্যক্তিকে অমুক স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়েছে, তখন সে ওয়াদা যদি উভয়ের সন্মতি ও ঐক্যমতে হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে, যাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সেও মূলতঃ ঐ স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা প্রদানকারী। বলা বাহলা, আরাহ তাআলা মৃসা (আ)—কৈ তৃর পাহাড়ে সাক্ষাতের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তার সমতিতেই দিয়েছিলেন। কেননা হয়রত মৃসা (আ) আলাহ তাআলার প্রতিটি আদেশে নিঃসন্দেহে দন্তুই ও সন্মত ছিলেন এবং মহান আলাহ্র ভালবাসায় তা পালনে তৎপর ছিলেন। অনুরূপ বলার অপেন্টা রাখে না যে, আলাহ তাআলা উক্ত ওয়াদাদানের সাথে সাম্থাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কাজেই আলাহ তাআলা যেমন মৃসা (আ)—কেও সেথায় সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আলাহ্ তাআলা মৃসা (আ)—কৈ কথোপকথনের জন্য ওয়াদা প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা প্রাপ্ত। আবার মৃসা (আ)—ও আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষাতের ওয়াদা প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা প্রাপ্ত। বা এছা বা বাভাবেই পাঠ করুক, ব্যাখ্যা ও ভাষাগত দিক হতে উভয়ই তদ্ধ এবং উপরোক্ত আলোচনা হিসাবে সঠিক।

যিনি বলেন, দুই পক্ষের পারস্পরিক প্রতিশুতি মানুষের মধ্যেই চলতে পারে, আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে নয়; যাবতীয় ভাল-মন্দের ওয়াদা ও অঙ্গীকারে আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ একক, তার এ বক্তব্য অহেতুক। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কেবল প্রস্কার ও শাস্তি, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ইষ্ট-অনিষ্টের অংগীকারেই একক, যা একচ্ছত্রভাবে তাঁরই হাতে। কিন্তু এই একত্ মানুষের মাঝে প্রচলিত ভাষাকে পান্টে দিতে পারে না এবং তার অর্থেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। পূর্বেই বলেছি, মানুষের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে যে, ফেবকল ওয়াদা দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পন্ন হয়, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রত্যেকেরই পক্ষ হতে ওয়াদা। তাতে উভয়ে ওয়াদাকারীও এবং ওয়াদাপ্রপ্তও। আর যে ওয়াদা এককভাবে ওয়াদাকারীর পক্ষ হতেই সম্পন্ন হয়, ওয়াদাপ্রদন্ত ব্যক্তির কোন দখল তাতে থাকে না সেটা মূলতঃ ওই ওয়াদা যা একেবাণী) নয়।

## ্রুত্র –এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, আমরা যত টুকু জানতে পেরেছি, موسى শব্দটি কিব্তী ভাষার এবং একটি যুক্তশব্দ। এর অর্থ পানি ও বৃক্ষ। কে (মৃ) অর্থ পানি এবং له (শা) অর্থ বৃক্ষ। এ নামকরণের কারণ যা জানা গেছে তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে মৃসা (আ)—এর জননী যখন তাঁকে একটি সিন্দুকে ভরে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন এবং এক বর্ণনামতে সেটা ছিল নীল নদ, তখন তরঙ্গমালার আঘাতে আঘাতে এক সময় সিন্দুকটি গিয়ে ফিরআওনের প্রাসাদ সল্প্লা গাছ–গাছালির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফিরআওন পত্নী আসিয়া—র সখীগণ এসেছিল গোসল করতে। হঠাৎ সিন্দুকটির প্রতি তাদের চোখ পড়ে। তারা সেটা তুলে লয়। তাকে পাওয়া গিয়েছিল পানি ও বৃক্ষের মাঝে অর্থাৎ ক্র ও له صدى বাজেই স্থানের নাম হিসাবে তাঁর নাম পড়ে যায় ক্রেছ্র (পানি ও বৃক্ষ)।

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, হ্যরত মৃসা (আ) – এর বংশতালিকা নিম্নরপ বর্ণিত হয়েছে, মৃসা ইব্ন ইমরান ইব্ন ইয়াদহার ইব্ন কাহিছ ইব্ন লাবী ইব্ন ইয়াকৃব ইব্ন ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম খালীলুলাহ। ঐতিহাসিক ইব্ন ইস্হাক (র) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

### - اأربَعينُ لَيلَةُ الربَعينُ لَيلَةُ

ইমাম আবৃ জাফর তাবারী (র) বলেন, তাদের এ ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের মতের খেলাফ এবং আয়াতের বাহ্য পাঠেরও পরিণস্থী। আয়াতে দৃশ্যতঃ একথাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মৃসা (আ)—কে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছেন। কোন দলীল—প্রমাণ ব্যতিরেকে আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে উহ্য অর্থে পরিবর্তিত করার অধিকার কারও নেই। তাফ্সীরকারগণের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি أَن وَاعَدَنَا مُوسَى اَربَعِينَ لَبِلَةً -এর ব্যাখ্যায় বলেন, চল্লিশ রাত বলে যুল্-কাদাহ্ মাস ও যুল-হিজ্জাহ্র দশ দিন বোঝান হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা, যথন মূসা (আ) ভাই হারন (আ)—কৈ বনী ইস্রাঈলের উপর নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তৃর পাহাড়ে চলে যান। তিনি সেখানে এক নাগারে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি তাওরাত নাফিল হয়, যা যাবারজাদ (মূল্যবান বেহেশেতী পাথর) –এর ফলকে উৎকীর্ণ ছিল। তাছাড়া আলাহ্ তাআলা তাঁকে অন্তরংগ আলাপের জন্য নিকটবর্তী করে নেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন। হযরত মূসা (আ) কলমের খচ্খচ্ শব্দও শুনতে পেয়েছিলেন।কথিত আছে, এ দীর্ঘ চল্লিশ দিনে একবারও মূসা (আ)–এর শুচিতা নম্ভ হয়নি। পাক–পবিত্রতা নিয়েই তিনি তৃর থেকে নেমে আসেন।

হ্যরত রবী (র) হতেও খনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা ফিরুআওন ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস এবং মূসা (আ) ও তাঁর কওমকে নিস্কৃতিদানের সময়েই এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি হ্যরত মূসা (আ)—কে প্রথমে প্রিশ দিনের ওয়াদা দেন। তারপর আরও দশ দিন বৃদ্ধি করেন। এভাবে তাঁর প্রতিপালকের দেওয়া মেয়াদ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়। এ সময় হয়রত মূসা (আ) আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করেন। মূসা (আ) তাঁর ভাই হারুন (আ)—কে কওমের উপর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং বলেন, আমি শীঘ্রই আমার প্রতিপালকের নিকট যাব। তুমি কওমের মাঝে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের পথ অনুসরণ করো না। তারপর হয়রত মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ সহকারে দ্রুত বাইর হলেন। হারুন (আ) রয়ে গেলেন বনী ইস্রাঈলের মাঝে। তার সাথে ছিল সামিরী। তিনি তাদেরকে নিয়ে মূসা (আ)—এর পদচিহ্ন অনুসরণ করেলন, যাতে তাদেরকে নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারেন।

সুদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) হযরত হারান (আ) – কে বনী ইস্রাঈলের মাঝে রেখে বাইর হয়ে পড়েন। তিনি তাদেরকে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাতে দশদিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ করেন।

طَّ اتَّخَذَتُمُ العَجِلَ অর্থ "তারপর তোমরা মূসার প্রতিশ্রুত দিনগুলোতে গো–বংসকে মাব্দরূপে গ্রহণ করলে" بعده মানে হযরত মূসা (আ) তোমাদেরকে রেখে প্রতিশ্রুত স্থানে চলে যাওয়ার পর। بعده – এর সর্বনাম দ্বারা হয়রত মূসা (আ)–কে বোঝান হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা হয়রত রাস্লুল্লাহ্

(স)-এর বিরুদ্ধাচারী বনী ইস্রাঈলের অবিশ্বাসী ইয়াহ্দীদেরকে তাদের পিতৃপুরুষ ও পূর্বস্রীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করছেন। তাদের প্রতি তাঁর ক্রমাগত অনুগ্রহ ও পরিপূর্ণ নিমাতরাজির পরও কিভাবে তারা রাস্লাগকে প্রত্যাখ্যান করত এবং নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করত। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সত্যতা জানা থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করছে, তাঁকে অবিশ্বাস এবং তাঁর রিসালাতকে অপীকার করছে। তা তাদের পিতৃপুরষ ও পূর্বস্রীদের কার্যকলাপের অনুরূপ এবং এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করেন যে, নবী-রাস্লকে প্রত্যাখ্যান করার দক্ষন তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বানরে পরিণত করা ও অভিসম্পাত বর্ষণ করাসহ ফেব শান্তি তাদের উপর এসেছিল, অনুরূপ শান্তি এদের উপরও আসতে পারে।

#### বাছুরকে ইলাহুরূপে গ্রহণ করার কারণ

হ্যরত ইব্ন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। ফিরআওন ও তার বাহিনী যথন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল, তথন তার ঘোড়াটি তয়ে ঝাঁপ দিতে চায়নি। তথন জিব্রাঈন (আ) একটি রমণাভিলায়ী ঘোটকী নিয়ে হায়ির হন। ফিরআওনের ঘোটক একে দেখামাত্রই তার পেছনে ধাবিত হল। সামিরী হয়রত জিব্রাঈন (আ)—কে দেখে চিনতে পেরেছিন। কেননা তার জনেরে পর মায়ের যখন তয় হল য়ে, পুরাটিকে হত্যা করে ফেলা হবে, তখন তাকে একটি পাহাড়ের গুহায় রেখে এসেছিন এবং গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিন। হয়রত জিব্রাঈন (আ) প্রত্যহ এসে তাকে নিজের আংগুল চায়াতেন। কোন আংগুল দিয়ে দুধ, কোনটি দিয়ে মধু এবং কোনটি দিয়ে য়ি বের হত। এতাবে হয়রত জিব্রাঈন (আ) তাকে আংগুল চ্য়িয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। সে বড় হয়ে উঠে। কাজেই জিব্রাঈন (আ)—কে সমুদ্রে দেখেই সে চিনে ফেলেছিল। সে তাঁর অমের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো মাটি তুলে রাখে। হয়রত ইব্ন আবাস (রা) বলেন, সে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছিল খুরের নীচ থেকে। হয়রত সুফিয়ান (র) বলেন, হয়রত ইব্ন মাস্উদ (রা) পাঠ করতেন টুকিটিন ফেলিছিল।মান ক্রিটিল ক্রেছিল।মান ক্রিটিল করে করা হয়েছিল য়ে, ভূমি এ ধূলা কোন কিছুতে রেখে যদি বল, অমুক বস্তু হয়ে য়া' তবে তা হয়ে য়াবে। য়াহোক সে ধূলাগুলো নিজের ফাছে রেখে দেয়। এমনকি সাগর পার হওয়ার পরও সেগুলো তার হাতে ছিন।

হযরত মূসা (আ) ও বনী ইস্রাঈল সাগর পার হয়ে চলে গেলে ফিরআওনী সম্প্রদায়কে আল্লাই তাআলা নিমজ্জিত করলেন। তারপর হয়রত মূসা (আ) তাঁর ভাই হয়রত হারুন (আ)—কে বললেন, তুমি কওমের মাঝে আমার স্থলাভিষিক্ত হও এবং তাদের সংশোধনকার্যে লিগু থাক। তিনি নিজে তাঁর প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত স্থানে রওয়ানা হন।

বনী ইস্রাঈলের কাছে ফিরজাওনী সম্প্রদায়ের ক্ষংকারাদি ছিল, যেগুলো এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল। মনে মনে তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করছিল। তারা চাইল এ অপরাধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে। তাই সবগুলো অলংকার বাইর করল। তাদের ইচ্ছা এগুলো আগুনে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করবে।

কিন্তু অলংকারগুলো একত্র করা শেষ হতেই সামিরী তার রক্ষিত ধূলা বের করে কি সব ইংগিত করল এবং তারপর তা অলংকারে নিক্ষেণ করে বলল, হয়ে যাও এক গো-বংসের অবয়ব হায়া রব বিশিষ্ট। সে বাছুরের পশ্চাদ্বার দিয়ে বাত স ঢুকাত এবং মুখ দিয়ে বের করত। ফলে হায়া হায়া রব শোনা যেত। তারপর বলে উঠল, এই তো তোমাদের ইলাহ এবং মুসারও ইলাহ। ব্যস, তারা গো-বংসের পূজা শুরু করে দিল এবং নিষ্ঠার সাথে তাতে লিপ্ত থাকল। হ্যরত হারন (আ) বললেন, হে আমার সম্প্রদায় ! এর দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন 'রহ্মান'। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মান। তারা বলল, আমরা এরই পূজায় লিপ্ত থাকব, মুসা ফিরে আসা পর্যন্ত।

সুদী (র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তাআলা যখন হয়রত মূসা (আ)—কে নির্দেশ দিলেন, মিসর হতে বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হও তখন তিনি বনী ইস্রাঈলকে প্রস্তুত হতে বললেন এবং আরও বললেন, ফেন তারা কিব্তীদের থেকে অলংকার ধার লয়। তারপর যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ও বনী ইস্রাঈলকে নিস্কৃতি দিয়ে সাগরের ওপারে পৌঁছালেন আর ফিরআওনী সম্প্রদায়কে করলেন নিমজ্জিত, তখন হয়রত জিব্রাঈল (আ) এসে উপস্থিত হন। তিনি হয়রত মূসা (আ)—কে তাঁর প্রতিপালকের কাছে নিয়ে যান। তিনি যে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন, তার প্রতি সামিরীর চোখ পড়ে যায়। সে দেখল এ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঘোড়া এবং এটি একটি জীবন–ঘোড়া (فرس الحياة)। সে বলে উঠল, এ ঘোড়ার তো দেখ্ছি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাড়েই সে তার পদচিহ্ন হতে এক মুষ্ঠি ধূলি উঠিয়ে রাখে।

হযরত মৃসা (আ) তাঁর ভাই হারনকে খলীফা নিযুক্ত করেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন ত্রিশ দিন পর সাক্ষাত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আরো দশ দিন বৃদ্ধি করেন। হযরত হারন (আ) বনী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের জন্য গনীমত হালাল নয়। কিব্তীদের অলংকারগুলো তো গনীমত। তোমরা সেগুলো সব একত্র কর এবং একটা গর্ত করে তাতে পুতে রাখ। মৃসা এসে যদি হালাল বলেন তবে তা তুলে নিও। নচেৎ তা গর্তেই থেকে যাবে, ফলে একটা অবৈধ বস্তু ভোগ করা হতে তোমরা বেঁচে যাবে।

বনী ইস্রাঈল যখন অলংকারগুলি একটি গর্তে পুতে রাখে, তখন সামিরীও সেখানে উপস্থিত হয়। সে তার সংগ্রহ করা ধূলি সেই গর্তে নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্ তাআলা সে অলংকার থেকে একটি গো–বৎসের অবয়ব বের করেন। বাছুরটি হাস্বা হাস্বা ডাক দেয়। বনী ইসরাঈল হযরত মৃসা (আ)—এর মেয়াদ গণনা তব্দ করেল। তারা রাতকে একদিন এবং দিনকেও একদিন ধরে গুণল। এভাবে যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হল এবং বাস্তবে তা ছিল মাত্র বিশ দিন, তখন গো–বংস বের হয়েছিল। সামিরী বলল, এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মৃসারও ইলাহ্। 'কৈন্তু সে তুলে গেছে এবং ইলাহ্কে এখানে রেখে তাকে অন্যত্র খুঁজতে বের হয়েছে। কথাটা বনী ইস্রাঈলের মনে লাগল। তারা বাছুরটির পূজা করতে লেগে গোল। সেটি তাদের সামনে চলাফেরা করত এবং হাস্বা হাস্বা ডাক ছাড়ত। হয়রত হাক্ষন (আ) বললেন, হে বনী ইস্রাঈল। এ

গো–বংস দারা তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। নিক্তয় তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়।

হ্যরত হারুন (আ) ও তাঁর সঙ্গের বনী ইসরাঈল কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া সেখানে অবস্থান করেন। মুসা (আ) চলে গেলেন আল্লাঃ তাআলার সাথে কথা বলার জন্য। আল্লাহ্ জিজ্জেস করলেন, হে মুসা! তোমার সম্প্রদায়কে গেছনে রেখে কিসে তোমাকে তুরা করতে বাধ্য করল ? তিনি বললেন, ওই তো তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সত্ত্তির জন্য তাড়াতাড়ি আসলাম। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, তোমার চলে আসার পর সামিরী তাদেরকে পথন্রই করেছে" (সূরা তাহা-৮৩-৮৫)। এতাবে আল্লাহ্ তাআলা মুসা (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের সংবাদ জানালেন। মুসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এই সামিরী লোকটাই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, ফেন বাছুরকে ইলাহ্রপে গ্রহণ করে। আছা- বলুন তো কে তার ভেতর রূহ সঞ্চার করেছে গ আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন, 'আমিই'।

ইব্ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানা গেছে হ্যরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে বনী ইস্রাঈলকে বললেন, তোমরা ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে আসবাবপত্র, অলংকার ও পোশাক—আশাক ধার করে লও। তারা ধ্বংস হলে পরে আমি স্প্রেলা তোমাদেরকেই দান করব। ফিরআওন যখন কিব্তীদেরকে বনী ইস্রাঈলের পশ্বদ্ধাবনের জন্য আহ্লান করে তখন সে তাদেরকে এই বলেও উত্তেজিত করেছিল যে, ওরা গধু নিজেরা গিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তোমাদের ধন—সম্পদ্রও নিয়ে গেছে।

হযরত ইব্ন অম্বাস (রা! বলেন, সামিরীর পূর্বপুরুষণণ ছিল বাজারমা—এর অধিবাসী। সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক, যারা গরু পূজা করত। গরু পূজার আসক্তি তার হৃদ্যে প্রচ্ছন ছিল। বনী ইস্রাঈলের মাঝে সে দৃশ্যতই ইস্লাম গ্রহণ করেছিল। হযরত হারুন (আ) যখন বনী ইস্রাঈলে প্রেষ্ঠতু লাভ করেন এবং মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে চলে যান, তখন হযরত হারুন (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারাদি ও ধন—সম্পন সঙ্গে দিয়ে এসেছ; এখন সেগুলো থেকে পবিত্র হয়ে যাও। কারণ সেগুলো অপবিত্র। তিনি একটি অপ্লিকুভ প্রজ্জলিত করলেন। তারপর বললেন, তোমরা তাদের—সবকিছ্—এই আগুনে—নিক্ষেপ—কর। তারা তাঁর কথায় সাড়া দিল। যার কাছে যে পরিমাণ সোনদোনা ছিল তা এনে সে আগুনে নিক্ষেপ—করত লাগল। অবশেষে যখন অলংকারগুলো দ্রবিভূত হয়ে শেল, তখন সামিরী এসে উপস্থিত। সে জিবরাঈল (আ)—এর ঘোড়ার পদচিষ্ঠ লক্ষ্য করেছিল এবং তা থেকে এক মুঠো ধূলো তুলে রেখেছিল। সে আগুনের কাছে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমার হাতে যা আছে তা কি এ আগুনে ফেল্ব ? হয়রত হারুন (আ) বললেন, হাঁ। তিনি ভেরেছিলেন, তার কাছেও অন্যান্যদের মত কিছ্ সোনাদানা থেকে থাকবে। সামিরী তার ধূলা আগুনে নিক্ষেপ করল এবং বলল, হয়ে যাও এখন একটি সত্যিকার বাছুর যে হান্বা হান্ব বে ডাক্বে। বস্ততঃ এটা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হতে এক পরীক্ষা। কাড্রেই বাছুর বের হয়ে আসল। সামিরী বলন, এই তো ভোমাদের ইলাছ এবং মূসারও ইলাহ। ব্যস তারা নিষ্ঠার সাথে তার পূজায় লেগে গেল এবং তাকে এভ বেশী ভালবাসল যে

ইতিপূর্বে আর কোন বস্তুকে তার মত ভালবাসেনি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন, وَنَسَنَ سَالُ اللهُ مَرَا وَلَا تَقَالُ مَرِينَ أَنَ لا يُرجِعَ اللّهِ مِ قُولاً وَلا اللهُ الل

সামিরীর নাম ছিল মৃসা ইব্ন যাফার। ঘটনাক্রমে সে মিসরে এসে পড়ে এবং বনী ইস্রাঈলের সাথে মিশে যায়।

হ্যরত হারন (আ) বনী ইসরাসলের অবস্থা দেখে বললেন, يغَوْم انْمَا فَتَنتُم بِه وَانْ رَبَكُمُ الرَّحَمَنُ وَاطَلِعُوا اَمْرِي يَقُوم انْمَا فَتَنتُم بِه وَانْ رَبَكُمُ الرَّحَمَنُ وَاطَلِعُوا اَمْرِي "হে আমার সম্প্রদায় ! এর দারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দ্য়াময়। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল" (তোয়াহা–৯০)। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বলল, قَالُوا لَن نُبرَحُ عَلَيهِ عَكْنِينُ مُوسى قَالُوا لَن نُبرَحُ عَلَيه عَرْجِعُ الْيَنَا مُوسى হব না" (তোয়াহা–৯১)।

হ্যরত হারান (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের নিয়ে থাকলেন, যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। অপরদিকে বাছুর পূজারীরাও তাদের পূজায় লিও থাকল। হ্যরত হারান (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের নিয়ে আর সম্পুথে অগ্রসর হলেন না। তাঁর ভয় ছিল হয়ত মূসা (আ) তাঁকে বলবেন যে, তুমি বনী ইস্রাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার নির্দেশ পালনে যতুবান হওনি। বস্তুত তিনি মূসা (আ) –কে অত্যধিক ভয় করতেন এবং তিনি তাঁর খুবই অনুগত ছিলেন।

হ্যরত ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন ফিরুআওনের কবল হতে বনী ইস্রাঈলকে নিস্কৃতি দিলেন এবং ফিরুআওন ও তার বাহিনীকে করলেন নিমজ্জিত, তখন মূসা (আ) তাঁর ভাই হারান (আ) – কে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না। তারপর যখন তিনি যাত্রা করলেন, আল্লাহ্র সাক্ষাত বাসনায় আনন্দিত মনে অগ্রসর হলেন। তিনি জানতেন, গোলাম তার মনিবের কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারলে এবং যথা শীঘ্র তাঁর নিকট পৌছলে মনিব সন্তুই হন।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, বনী ইস্রাঈল যখন মিসর হতে বের হয় তখন ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে অলংকারাদি ও পোশাক—আশাক ধার করে এনেছিল। হযরত হারন (আ) তাদেরকে বললেন, এসব অলংকার ও বস্ত্র তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা আগুন জ্বালো এবং তাতে সবগুলো নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও। স্ত্রাং তারা আগুন জ্বালান। সামিরী নামক লোকটি হযরত জিব্রীল (আ)—এর ঘোড়ার পদচিক্তে বিশেষ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আর হযরত জিব্রাঈল (আ) একটি মাদি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। ঐ সময় সামিরী তার পদচিক্ত হতে এক মুঠো ধূলো তুলে রেখেছিল। ধূলোগুলো তার

হাতেই ছিল। মূসা (আ)—এর সম্প্রদায় যখন অলংকারগুলো আগুনে ফেলে তখন সেও উক্ত ধূলো সেখানে নিক্ষেপ করে। সাথে সাথে আল্লাহ্ব তাআলা একটি সোনার বাছ্ব গড়ে দেন। বাছ্বটির ভেতরে হাওয়া ঢুকে মুখ দিয়ে হাস্বা হাস্বা রব বেরুতে থাকে। তারা জিজ্ঞেস করল, এটা কি ? পাপিষ্ঠ সামিরী বলল, এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্।" ইব্ন যায়দ এ আয়াত থেকে এটা কৈলে "এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্।" ইব্ন যায়দ এ আয়াত থেকে করলেন। তারপর বললেন, মূসা (আ) প্রতিশ্রুত স্থানে পৌছলে আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, ঠি করলেন। তারপর বললেন, মূসা (আ) প্রতিশ্রুত স্থানে পৌছলে আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, ঠি কর্মি হুক্তিট এক গাঁকরলি লালার করলি লালার করলি লালার করলি লালার করি তা তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক ! আমি তুর্রায় তোমার নিকর্ট আসলাম তুমি সল্টুই হবে এজন্যে" (তাহা—৮৪)। অতঃপর ইব্ন যায়দ (র) করিলেন।

হযরত মুজাহিদ (র) العجل سنجًا التُحَنَّمُ العجلَ مِن بَعده অর্থ গো–শাবক। বনী ইস্রাঈল ফিরআওনী সম্প্রদায় হঁতে অলংকারাদি ধার করে এনেছিল। হযরত হারন (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা অলংকারগুলো বের কর এবং তা হতে পবিত্র হও। তোমরা ওগুলো জ্বালিয়ে দাও। সামিরী হযরত জিব্রাঈল (আ।–এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে একমুঠো ধূলো রেখে দিয়েছিল। সে ধূলোগুলো অলংকারে নিক্ষেপ করল। সাথে একটা বাছুর প্রস্তুত হয়ে গেল। তার একটা এমন পেট ছিল, যাতে বায়ু প্রবেশ করত।

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাছুরটিকে العجل (ত্বরা) নাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে, তারা তাড়াতাড়ি করে হয়রত মূসা (আ) – এর ফিরে আসার অপেক্ষা না করেই বাছুরটিকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেছিল। হয়রত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

## - এর ব্যাখা وَأَنتُم طَلِمُونَ

এর অর্থ তোমরা ইবাদতকে অপাত্রে রেখেছ। কেননা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারুর জন্য ইবাদত করা উচিৎ নয়। তোমরা জন্যয়ভাবে গো–বৎসের ইবাদত করেছ। ইবাদতকৈ ব্যবহার করেছ অনুপযুক্ত স্থানে। ইতিপূর্বে অপার এক জায়গায় বলে এসেছি যে, যুলুম্–এর প্রকৃত অর্থ ক্ষেন কস্তুকে অপাত্রে স্থাপন করা। কাজেই পুনরাবৃত্তি নিশ্যয়োজন।

# (٥٢) ثُمُّ عَفَىنَا عَنكُم مِن بَعدِ ذلك لَعَلَّكُم تَشكُرونَ ٠

(৫২) তারপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। অর্থাৎ তোমরা গো– শাক্রকে ইলাহ্রপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেইনি। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি نَمُ عَنَىٰ عَنَكُم مِن بَعد ذلك –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তোমরা গো–বৎসকে ইলাহ্রপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম।" لَمَلُكُم نَسْكُونَنُ "তোমরা গো–বৎসকে ইলাহ্রপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম। অর্থাৎ যাতে তোমরা শোকর কর। এস্থলে لَمَلُ শক্টি كَي (যেন) অর্থে ব্যবহৃত। ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, এর এক অর্থ كَي অর্থাৎ 'যেন'। এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তোমরা গো–শাবককে ইলাহ্রপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে এ ক্ষমা প্রদর্শনের উপর তোমরা শোকর কর। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট ক্ষমা শোকরকে ওয়াজিব করে দেয়।

#### প্রথম খড় শেষ



ইফাবা. (উ.) ১৯৮৬-৮৭/জ্বসঃ/৪৩৬৭-৫২৫০